## **हिंबव**शीन

GB5940

must per supringing

ইপ্তিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট বিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

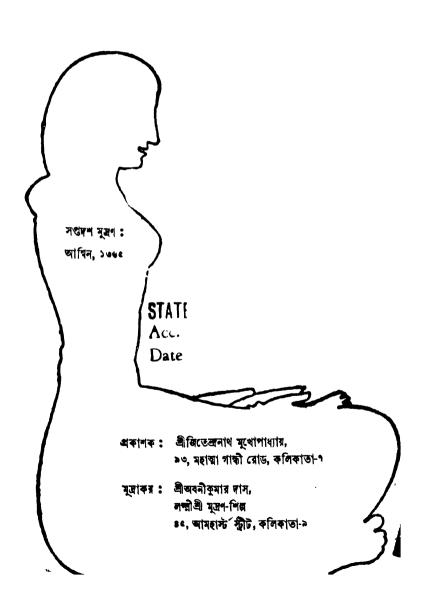



পশ্চিমের একটা বড় সহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংদ রামক্ষের এক চেলা কি একটা সংকর্মের সাহায্য-কল্পে জিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই সহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদ্দর্য্যাদানুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সংকর্মটা কি শুনি ?

তাহার। কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহুত সভায় বিশদরূপে ব্ঝাইয়া বলিবেন এবং সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এই জক্মই।

উপেন্দ্র মার কোন প্রশ্ন না করিয়াই রাজি হইলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। বিশ্ববিতালয়ের পরীক্ষাগুলি এতই ভাল করিয়া পাশ করিয়াছিলেন যে, ছাত্রমহলে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের অবধি ছিল না। ইহা তিনি জানিতেন। তাই, কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে ভাহারা যখনই আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আবেদন ও উপরোধকে মমতায় কোনদিন উপেক্ষা করিয়া ফিরাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিতালয়ের সরস্বতীকে ডিঙ্গাইয়া আদালতের লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইবার পরও ছেলেদের জিম্তাষ্টিকের আখড়া হইতে ফুটবল, ক্রিকেট ও ডিবেটিং ক্লাবের সেই উচু স্থানটিতে গিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে বসিতে হইত।

কিন্তু এই জায়গাটিতে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না— কিছু বলা আবশ্যক। একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলা চাই ত হে! সভাপতি সেজে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকা ত আমার কাছে ভাল ঠেকে না—কি বল তোমরা ? এ তো ঠিক কথা। কিন্তু ভাহাদের কাহারো কিছুই জানা ছিল না। বাহিরের প্রাঙ্গণের একধারে একটা প্রাচীন পূষ্পিত জবা বক্ষের তলায় এই ছেলের দলটি যথন উপেক্রেকে মাঝখানে লইয়া সংসারের যাবতীয় সম্ভব-অসম্ভব সংকর্মাবলীর তালিকা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দিবাকরের ঘর হইতে একজন নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া আদিল। উপেক্রেদিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃপিতৃহীন হইয়া মামার বাড়ীতে মানুষ হইতেছিল। বাহিরের একটি ছোট ঘরে দিনের-বেলায় তাহার লেখাপড়া এবং রাত্রে শয়ন চলিত। বয়স প্রায় উনিশ; এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছিল।

উপেন্দ্রর দৃষ্টি এই পলাতকের উপর পড়িবামাত্র উচ্চৈঃম্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, সতাশ, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস্ যে! এদিকে আয়—এদিকে আয়!

ধরা পড়িয়া সতাশ অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়৷ইল। উপ্ৰেক্ত জিজ্ঞাসা করিলৈনে, এতদিন দেখিনি যে ?

অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইয়া সতীশ হাসিম্থে বলিল, এতদিন এখানে ছিলাম না উপীনদা; এলাহাবাদে কাকার কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা ভাল করিয়া শেষ না হইতেই একজন ছাটা-দাড়ি টেরি-চশমাধারী যুবক চোথ টিপিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া বসিল, মনের ছঃখে নাকি সভীশ ?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবারেও তাহাকে পাঠান হয় নাই এ সংবাদ সকলেই জানিত, তাই কথাটা এমন বেয়াড়া বিশ্রী শুনাইল যে, উপস্থিত সকলেই লজ্জায় মুখ নত করিয়া মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। যুবকটির পরিহাদ ও দাঁতের হাসি কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তখনি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সতীশ তাহার হাসিমুখ লইয়া বলিল, ভূপতিবাব্, মন থাকলেই মনে ছঃখ হয়। পাশ করার আশাই বলুন আর ইচ্ছেই বলুন, আমার ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকেই ছেড়েছি। শুধু বাবা ছাড়তে পারেননি। ভাই, মনের ছঃথে কাউকে দেশাস্তরী হতে হলে তাঁর হওয়াই উচিত ছিল; অথচ তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন। কিন্তু যা বল উপীনদা, এবারে তাঁরও চোখ ফুটেছে।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসির কথা ইহাতে ছিল না, কিন্তু এই ভূপতিবাব্র অভদ্র পরিহাস যে সতীশকে ক্লুগ্ন করিতে পারে নাই, ইহাতেই সকলে অত্যস্ত তৃপ্তি বোধ করিল।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবারে তা হলে তুই ছেড়ে দিলি ?

সতীশ বলিল, আমি কি কোনদিন ধরেছিলাম যে আজ ছেড়ে দেব ? আমি কোনদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরে-ছিল। এবারে আমি আত্মরক্ষা করব। এমন দেশে গিয়ে বাস করব যেখানে পাঠশালাটি পর্যাস্ত নেই।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু কিছু করা ত দরকার। মামুষে একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না, পারা উচিতও নয়।

সতীশ বলিল, না, চুপ করে থাকব না। এলাহাবাদ থেকে একটা নূতন মতলব পেয়ে এসেছি। একবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখব সেটার কি করতে পারি।

বিস্তারিত বিবরণের আশায় সকলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে সলজ্ঞ হাস্তে বলিল, আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালোরয়া, তেমনি ওলাউঠা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে সময়ে হয়ত একজনও ভাক্তার পাওয়া যায় না। আমি সেইখানে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিংসা স্থক্ষ করে দেব। আমার মা তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে হাজার কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে। ঐ দিয়ে আমাদের দেশের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে ভিস্পেনসারি খুলে দেব। তুমি হেসো না উপীনদা, তুমি নিশ্চয়ই দেখো, এ আমি করব। বাবাকেও সম্মত করেছি। তাঁকে বলেছি, মাস্থানেক পরেই কলকাতা গিয়ে হেমিওপ্যাথি স্কুলে ভর্ষ্টি হয়ে যাব।

উপেজ জिজ्ञामा कतिलान, मामशानक भेरत रकन ?

সতীশ বলিল, একটু কাজ আছে। দক্ষিণপাড়া নবনাট্যসমাজ ভেঙে একটা ফাঁকড়া বার হয়ে গেছে, আমাদের বিপিনবাবু হয়েছেন ওই দলের কর্ত্তা। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করে তিনিই আমাকে এনেছেন, আমি কথা দিয়েছি তাঁদের কন্সার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে তবে অস্ত কাজে হাত দেব।

শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সতীশও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণে উচ্চ হাসি মৃত্ হইয়া আসিলে সতীশ বলিল, একটা বাঁশীর অভাব হচ্ছে, সেই জন্মেই আজ দিবাকরের কাছে এসেছিলাম। যদি থিয়েটারের রাডটায় আমাকে উদ্ধার করে দেয় ভ আর বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না।

উপেক্স জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে ও ?

সতীশ বলিল, আর কি বলবে—পরীক্ষা সন্নিকট। এটা আমার মাথাতে ঢোকে না উপীনদা, তুই বৎসরের পড়াশুনার পরীক্ষা কেমন করে লোকের একটা রাতের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। আমি বলি, যাদের সত্যিই যায়, তাদের যাওয়াই উচিত। এমন পাশ করার মর্য্যাদা যাদের কাছে থাকে থাক্, আমার কাছে ত নেই। তুমি রাগ করতে পারবে না উপীনদা, আমি তোমাকে যত জানি এরা তার সিকিও জানেন না। জিম্ন্তাষ্টিকের আথড়া থেকে ফুটবল ক্রিকেটে চিরদিন তোমার সাকরেদি করে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, আনেকদিন অনেক রকমেই তোমার সময় নষ্ট হ'তে দেখেছি, অনেকশুলো পরীক্ষা দিতেও দেখলাম, সেগুলো রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করতেও দেখলাম—কিন্তু কোনদিন তোমাকে ত একজামিনের দোহাই পাড়তে শুনলাম না।

উপেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জম্ম বলিলেন, আমি যে বাঁশী বাজাতে জানিনে সতীশ।

সভীশ বলিল, আমিও অনেক সময়ে ওই কথাই ভাবি। সংসারের এই জিনিষ্টা কেন যে তুমি জানলে না, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সে কথা বাক্—ভোমাদের ছুপুর রোদের এ কমিটিটি কিসের ?

শীতের রৌজ পিঠে করিয়া মাথায় র্যাপার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছিল। বেলা যে এত বাড়িরা উঠিয়াছে তাহা কেহই নজর করে নাই। সতীশের কথায় বেলার দিকে চাহিয়া সকলেই এককালে চিস্তিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাভজের মুখে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, উপেল্রবাব্ তা হ'লে ?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত বলেছি, আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের স্বামীজির উদ্দেশ্যটা যদি পূর্ব্বাহে একটু জানা যেত ভ ভারী স্বস্তি পেতাম। নিতাস্ত বোকার মত কোথাও যেতে বাধ-বাধ ঠেকে।

ভূপতি কহিল, কিন্তু কোন কথাই তিনি বলেন না। বরং এমনও বলেন, যাহা জটিল ও ছুর্বোধ্য, তাহা বিশদভাবে পরিফার করিয়া ব্ঝাইয়া বলিবার সময় ও সুবিধা না হওয়া পর্যান্ত একেবারে না বলাই ভাল। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলে।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। এতক্ষণে সকলেই বাহির হইয়া রাস্তার একধারে আদিয়া দাঁড়াইল।

সভীশ ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কি উপীনদা ?

উপেন্দ্রকে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, সতীশবাব্, আপনাকেও চাঁদার খাতায় সই করতে হবে। কেন, এখন আমরা ঠিক ক'রে বলতে পারব না। পরগু অপরাহে কলেজের হলে স্বামীজি নিজেই ব্রিয়ে বলবেন।

সতীশ বলিল, তা হ'লে আমার বোঝা হ'ল না ভূপতিবাব্। পর্ভ আমাদের পুরো রিয়ার্সেল—আমি অমুপস্থিত থাকলে চলবে না।

ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি সতীশবাবৃ! থিয়েটারের সামাক্ত ক্ষতির ভয়ে এরূপ মহৎ কাজে যোগ দেবেন না ? লোকে ভানলে বলবে কি ? সভীশ কহিল, লোকে না শুনেও অনেক কথা বলে—সে কথা নয়। কথা আপনাদের নিয়ে। কিছু না জেনেও এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা যতটা মহং বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, আমি যদি তভটা না পারি ত আমাকে দোষ দেবেন না, বরং যা জানি, যার ভালমন্দ কিসে হয় না হয় বুঝি, সেটা উপেক্ষা ক'রে, তার ক্ষতি ক'রে একটা অনিশ্চিত মহত্বের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমার কাছে ভাল ঠেকে না।

উপস্থিত ছাত্রমগুলীর মধ্যে বয়সে এবং লেখাপড়ায় স্থৃপতিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। সতীশের কথায় হাসিয়া বলিলেন, সতীশবাব্, স্বামীজির মত মহং ব্যক্তি যে ভাল কথাই বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে ভালই হবে, এ বিশ্বাস করা ড শক্ত নয়।

সতীশ বলিল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে শক্ত নয় মানি। এই দেখুন না, এট্রান্স পাশ করাও শক্ত কাজ নয়, অথচ পাশ করা দ্রে থাক্, তিন-চার বংসরের মধ্যে আমি তার কাছে ঘেঁসতে পারলাম না! আচ্ছা, এই স্বামীজি লোকটিকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছেন কিংবা এঁর সম্বন্ধে কোনদিন কিছু শুনেছেন ?

কেছই কিছু জানে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিল। সতীশ বলিল, এই দেখুন, এক গেরুয়া বসন ছাড়া আর তাঁর কোন সার্টিফিকেট নেই। অথচ আপনারা মেতে উঠেছেন এবং আমি নিজে কাজ ক্ষতি ক'রে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারিনে ব'লে সবাই রাগ করছেন।

ভূপতি বলিল, মেতে উঠি কি সাথে সভীশবাবৃ! এই গেরুয়া কাপড়-পরা লোকগুলি সংসারকে যে অনেক জিনিষই দিয়ে গেছেন! সে যাই হোক, আমি রাগ করিনি, ছঃখ করছি। জগতের সমস্ত বস্তুই সাফাই সাক্ষীর হাত ধ'রে হাজির হতে পারে না ব'লে মিধ্যা ব'লে ত্যাগ করতে হ'লে অনেক ভাল জিনিষ হতেই আমাদের বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। আপনিই বলুন দেখি, যধন

সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা সাধতেন, তখন কডটুকু রসের আসাদ পেয়েছিলেন ? কতটুকু ভালমন্দ তার বুঝেছিলেন ?

সতীশ কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। সঙ্গীতের একটা আদর্শ যদি আমার সুমুখে না থাকত, মিষ্ট রসাস্থাদের আশা যদি না করতাম, তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে সা-রে-গা মা সাধতাম না। ওকালতির মধ্যে টাকার গন্ধ আপনি যদি অত ক'রে না পেতেন, তা হ'লে একবার ফেল ক'রেই ক্ষান্ত দিতেন, বারম্বার এমন প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে আইনের বইগুলো মুখস্থ করতেন না। উপীনদাও হয় ত একটা ইস্কুলমান্তারি নিয়ে এতদিন সম্ভুষ্ট হ'য়ে থাকতেন।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একগুণ খোঁচা যে দশগুণ করিয়া সভীশ ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল।

রোষ চাপিয়া রাখিয়া ভূপতি কহিলেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বুণা। একটা জিনিষের ভালমন্দ যে কত রকমে প্রমাণ হ'তে পারে, তাই হয়ত আপনি জানেন না।

কথায় কথায় সকলেই ক্রমশঃ রাস্তার একধারে উব্ হইয়াবসিয়া পড়িয়াছিল। সতাশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত জ্বোড় করিয়া বলিল, মাপ করুন ভূপতিবাবৃ! ছয় রকম 'প্রমাণ' ও ছত্রিশ রকম 'প্রভ্যক্ষে'র আলোচনা এত রোদে সহ্থ হবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যার পর বাবার বৈঠকখানায় যাবেন, যেখানে হপুর রাত্রি পর্য্যস্ত কালোয়াতি তর্ক হ'তে পারবে। প্রফেসার নবীনবাবৃ, সদর-আলা গোবিন্দবাবৃ, মায় এ-বাড়ীর ভট্চায্যিমশায় পর্য্যস্ত এই নিয়ে গভীর রাত পর্য্যস্ত চুলোচুলি করতে থাকেন। পাশের ঘরেই আমার আড়া। হের-ফেরগুলোয় বেশ কায়দা ক'রে এখনও পেকে উঠিনি বটে, কিন্তু গায়ে আমার রংধরেছে। অসময়ে পেকে গাছতলায় প'ড়ে শিয়াল-কৃক্রের পেটে যেতে চাই নে। তাই, এটা বাদ দিয়ে আর কিছু যদি বলবার থাকে ত বলুন, না হয় অমুমতি করুন, বিদায় হই।

۳

ষ্ক্ত-হস্ত সতীশের কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। রুষ্ট ভূপতি বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাণের মাখায় তর্কের সূত্র হারাইয়া গেল, এবং এম্ন অবস্থায় যাহা প্রথমেই মুখে আসে তাহাই তর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আপনি তা হ'লে দেখছি ঈশ্বিও মানেন না।

কথাটা যে নিতান্ত অসংলগ্ন ও ছেলেমানুষের মত হইল, তাহা ভূপতির নিজের কানেও ঠেকিল।

সতীশ ভূপতির আরক্ত মুখের 'পরে একবার তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া উপেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও উপীনদা, ভূপতিবাবু এবারে কোণ নিয়েছেন। আমার মত দশ-বারোটা কুকুরেও এবারে ঘেঁসতে পারবে না। ভূপতির প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক করেছেন ভূপতিবাবু, 'চোর' 'চোর' খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ী ছুঁয়ে ফেলাই ভাল।

এই অপবাদের আঘাতে আগুন হইয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি চুপ কর ভূপতি, আমি এই লোকটিকে জব্দ কচ্ছি। বুড়ী ছোয়া, কোণ নেওয়া, এ সব কি-কথা রে সতীশ ? বাস্তবিক তোর যেরূপ সন্দিম্ব প্রকৃতি, তাতে সন্দেহ হ'তেই পারে তুই ঈশ্বর প্র্যান্ত মানিস নে।

সতীশ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট; ঈশ্বর মানি নে? ভয়ঙ্কর মানি। থিয়েটারের আড্ডা ভাঙবার পরে ছপুর রাত্রে গোরস্থানের পাশ দিয়ে একলা ফিরবার পথে যখন বিশ্বাসের জোরে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়, তোমরা ভালমানুষের দল তার কি খবর রাখো? হাসছ কি উপীনদা, ভূত প্রেত মানি আর ঈশ্বর মানি নে?

তাহার কথায় ক্রুদ্ধ ভূপতি পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সঙীশবাব্, ভূতের ভয় করলেই ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—এ ছটি কি ত বে আপনার কাছে এক ?

मठौभ विनन, একেবারে এক। পাশাপাশি রাখলে চেনবার

জো নেই। শুধু আমার কাছেই নয়, আপনার কাছেও বটে,
ও এক কথাই। না মানেন ত বহুং আচ্ছা, কিন্তু মানলে আর
রক্ষা নেই। দায়ে-ঘায়ে, আপদে-বিপদে, অনেক তরফ দিয়ে অনেক
রকম করে ভেবে দেখেছি, বাগ্বিতগুও বিস্তর শুনেছি, কিন্তু বে
অন্ধকার সেই অন্ধকার। ছোট একটুথানি নিরাকার ব্রহ্মই মান
আর হাত-পা-ওয়ালা তেত্রিশ কোটি দেবতাই স্বীকার কর—কোন
ফলিই খাটে না। সমস্ত এক শিকলে বাঁধা। একটি টান দিলেই
সব এসে হাজির হবে। ওই স্বর্গ-নরক আসবে, ইহকালপরকাল আসবে, অমর আত্মা এসে পড়বে, তখন কবর-স্থানের
দেবতাগুলিকে ঠেকাবে কি দিয়ে ? কালীঘাটের কাঙালীর মতো ?
সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও!
নিমেষের মধ্যে যে যেখানে আছেন এসে ঘিরে ধরবেন! ঈশ্বর
মানি, আর ভূতের ভয় করি নে —সে হবার জো নেই ভূপতিবাবৃ!

যেরূপ ভঙ্গী করিয়া সে কথার উপসংহার করিল তাহাতে সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত লঘুবয়স্ক ছই জন বালকের হাস্থ-কোলাহলে রবিবারের অলস মধ্যাক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর স্ত্রী স্থরবালার প্রেরিত যে চাকরটা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বিড়বিড় করিতেছিল সে পর্য্যস্ত মুখ ফিরাইয়া মৃত্ মৃত্ হাসিতে লাগিল।

কলহের যে মেঘধানা ইতিপূর্ব্বে আকার ধারণ করিতেছিল, এই সমস্ত হাসির ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার উদ্দেশ রহিল না।

কেহই হ'স করিল না, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণে বাড়ীর ভিতরে ক্ষ্ৎপিপাসাতুর ঝি'র দল উঠানে দাড়াইয়া চেঁচামেটি করিতেছে ও রাল্লাঘরে বামুনঠাক্রেরা কর্ম-ত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া দিতেছে। মাস-তিনেক পরে কলিকাতার একটা বাসায় একদিন সকাল-বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে হঠাৎ স্থির করিয়া বসিল, আজ সে ইস্কুলে যাইবে না। সে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িতেছিল। এই কামাই করিবার সঙ্কল্পটা ভাষার মনের মধ্যে স্থা বর্ষণ করিল এবং মুহুর্ত্তের মধ্যে বিকল দেহটাকে সবল করিয়া তুলিল। সে প্রফ্ল্ল-মুখে উঠিয়া বসিয়া তামাকের জন্ম হাকাহাঁকি করিতে লাগিল।

খরে ঢুকিল সাবিত্রী। সে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুথে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙলো বাবু ?

সাবিত্রী বাসার ঝি এবং গৃহিণী। চুরি করিত না বলিয়া খরচের টাকাকড়ি সমস্তই তাহার হাতে। একহারা অতি স্থশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড পরিত এবং ঠোঁট হুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহস্থখ-বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্থরিক স্নেহ মমতা ছিল। অথচ, কেহ সুখ্যাতি করিলে বলিত, যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু! তা ছাড়া, বাড়ী গিয়ে গিন্ধীদের কাছে নিন্দে ক'রে বলবেন, বাসার এমন ঝি যে, পেট ভ'রে ছবেলা খেতেও দেয় না—ও অপ্যশের চেয়েএকটু খাটা ভালো, বলিয়া হাসিমুখে কাজে চলিয়া যাইত। বাদার মধ্যে শুধু সভীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত, যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন-তখন বকশিস দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারাদিন সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বোধ করি এই জন্মই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বাসার সকলেই ইহ। জানিত এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জ্বাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।

সতীশ কহিল, হাঁ ঘুম ভাঙলো। বলিয়াই বালিশের তলা হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাবিত্রী টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, সকালবেলায় আবার কি আনতে হবে ?

সতীশ বলিল, সন্দেশ। কিন্তু আমার জ্ঞোনয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জ্ঞো কিনে নিয়ে যেয়ো।

সাবিত্রী রাগ করিয়া টাকাটা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, রেখে দিন আপনার টাকা। আমার বাবু সন্দেশ খেতে ভালবাসেনা।

সতীশ টাকাটা পুনরায় ফেলিয়া অন্ধনয়ের স্বরে কহিল, আমার মাথা খাও সাবিত্রী, এ টাকা আমাকে কিছুতেই ফিরুতে পারবে না, আমি সত্যই তোমার বাবুকে সন্দেশ খেতে দিয়েছি।

সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, যখন-তখন আপনি মেয়ে-মানুষের মত মাথার দিব্যি দেন, এ ভারি অস্থায়। বাব্-টাব্ আমার নেই। বাবু আমার আপনি—আপনারা।

সতীশ হাদিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও টাকা। কিন্তু বলো, আমরা ছাড়া যদি আর কোন বাবু থাকে ত তার মাথা খাই।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমার বাবু কি আপনার সভীন যে, মাধা খাচ্ছেন!

সতীশ কহিল, আমি তাঁর মাথা খাচ্ছি. না তিনি আমার খাচ্ছেন ? আমি ত বরং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি।

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চাকর-দাসীর সঙ্গে এ রকম ক'রে কথা কইলে ছোটলোক প্রশ্রম পেয়ে যায়, আর মানে না, একটু বুঝে সম্বো কথা কইতে হয় বাবু, নইলে লোকেও নিন্দা করে। বলিয়া টাকাটা তুলিয়া লইরা সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিরা আসিয়া বলিল, আজ এ বেলা কি রালা হবে ?

রন্ধনশালা-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সতীশ যে একজন শুণী লোক, সে পরিচয় সাবিত্রী পুর্বেই পাইয়াছিল। সেইজয় প্রত্যহ সকালবেলা একবার করিয়া আসিয়া সতীশের ছকুম লইয়া যাইত, এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বামুনঠাকুরের ছারা সমস্তটুকু নিখুঁৎ করিয়া সম্পন্ন করাইয়া লইত। ইতিমধ্যে চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, সতীশ আর একবার কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, যা খুসী।

সাবিত্রী বলিল, আবার রাগও আছে যে!

সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতে টানিছে বলিল, পুরুষমানুষ, রাগ থাকবে না ় আজ আমি থাবও না।

সাবিত্রী বলিল, আর কোথাও জুটেছে বোধ হয়। কিন্তু সে যাই হোক সতীশবাবু, ইস্কুলে আপনাকে যেতেই হবে তা ব'লে রাখছি।

এই অল্পকালের মধ্যেই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ব্যাপারটা পুনরায় সভীশকে বোঝার মত চাপিয়া ধরিতেছিল, এবং নানা ছলে নানা উপলক্ষে সে যে কামাই করিতে স্থক্ত করিয়াছিল, সাবিত্রী ভাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। আজ সেই ছলনার পুনরাবৃত্তির স্ত্রপাতেই সে টের পাইল।

সতীশ ধড়নড় করিয়া উঠিয়া কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, শুভকর্মের গোড়াতেই টুকো না বলছি।

সাবিত্রী কহিল, তা ত বলবেন। কিন্তু এণ্ট্রাফা পাশ করছে চিন্দিশ বংসর কেটে গেল, এই ডাক্তারী পাশ করতে চৌষটী বছর কেটে যাবে যে!

সতীশ রাগতভাবে বলিল, মিথ্যে কথা ব'লো না সাবিত্রী। আমি এন্ট্রান্স পাশ করিনি। সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটাও করেন নি ?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। হিংস্টে মান্তারগুলো আমাকে
পাশ করতে যেতেই দেয়নি।

সাবিত্রী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিল, তবে এটা হবে কি ?

কোন্টা ?

এই ডাক্তারিটা ?

সতাশ খানিককণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাবিতী, গাধার মত লোকগুলো একজামিন-পাশ করে কি ক'রে বলভে পারো !

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, গাধার মতন, কিন্তু গাধা নয়। স্থারা ঠিক গাধা, তারা পারে না।

সতীশ ব্যস্তভাবে দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই স্থির হইয়া বসিয়া একটু গস্তার হইয়া বলিল, ৰুকট যদি শোনে সত্যিই নিন্দা করবে। আমার মুখের সামনে দাড়িয়ে আমাকে গাধা বলছ, এর কোন কৈফিয়ং দেওয়া চলবে না!

হায় রে! কর্মদোষে আজ সাবিত্রী বাসার দাসী। তাই সে এই আঘাতটুকু সহা করিয়া লইয়া বলিল, তা বটে।—বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ আর একবার অলসের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনের মধ্যে কর্মহীন সারাদিনের যে ছবিটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রীর কথার ঘায়ে তাহার অনেকটাই মলিন হইয়া গেল এবং যে ব্যথাটুকু বহন করিয়া সাবিত্রী নিজে চলিয়া গেল, তাহাও তাহার ছটির আনন্দকে বাড়াইয়া দিয়া গেল না,এবং যদিচ সে মনে মনে ব্ঝিল আজ আর কামাই করিয়া লাভ হইবে না, তত্রাচ কিছুই না করিবার লোভও সে ত্যাগ করিতে না পারিয়া মলস বিরক্ত মুখে বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু যথাসময়ে

স্নানের জন্ম ভাগিদ পড়িল। সভীশ উঠিল না; বলিল, ভাড়াভাড়ি কি ? আমি আজ ত বার হব না!

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সে হবে না ে আপনাকে ইস্কুলে ষেতেই হবে—যান, আপনি স্নান করে খেয়ে নিন।

সতীশ বলিল, তোমাকে কি আমার অছি বছাল করা হয়েছে যে, এমন ক'রে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছ ? আজ আমি পাদমেকং ন গচ্চামি।

সাবিত্রী একট্থানি হাসিল; বলিল, না যান ত স্নান করে খেয়ে নিন। আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায় সেটা দেখতে পান না ?

সভীশ বলিল, এ কিরকম দাসী-চাকর যে নটা বাজতে না বাজতে কট পায়! নাঃ—এ বাসা আমাকে বদলাতেই ছবে, না হ'লে শরীর টিকবে না দেখছি।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, তা হ'লে আমাকেও বদলাতে হবে! কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের কথাটা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ততক্ষণ কিন্তু আপনাকে এই বাসার নিয়মই মেনে চলতে হবে—ইস্কুলেও যেতে হবে। নিন, উঠুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।—বলিয়াই সতীশের ধুতি ও গামছা স্নানের ঘরে রাখিয়া আসিতে ক্রতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিত। আজ সে স্নান করিয়া আসিয়া পূজার আসনে বসিয়া দেরী করিতে লাগিল। সাবিত্রী ছুইতিন বার আসিয়া দেখিয়া গিয়া দরজার বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, আর কেন, বাড়া ভাত ঠাগু হয়ে গেল যে! ইস্কুলে বেতে হবে না আপনাকে, দয়া ক'রে ছটি খেয়ে নিয়ে আমাদের মাথা কিন্তুন।

সতীশ আরও মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পূজা-আহ্নিকের সময় গোলমাল করলে কি হয় জানো ?

সাবিত্রী বলিল, কোশাকুশি সামনে নিয়ে ছল করলে কি হয় জানেন ?

সতীশ চোথ কপালে তৃলিয়া বলিল, ছল করছিলুম! কথ্খনো না।

সাবিত্রী কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। তারপরে বলিল,—তা আপনিই জানেন। কিন্তু আপনারও ত অন্তদিন এত দেরী হয় না—যান, ভাত দেওয়া হয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ শীতের মধুর মধ্যাক্তে বাসা নির্জ্জন ও নিস্তক। এ বাসার সকলেই কেরানী। তাঁছারা আফিসে গিয়াছেন। বামুন্ঠাকুর বেড়াইতে গিয়াছে, বেছারী বাজার করিতে গিয়াছে, সাবিত্রীরও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সতীশ নিজের ঘরে প্রথমে দিবানিজার মিথ্যা চেষ্টা করিয়া এইমাত্র উঠিয়া বিসয়া যা-ভা ভাবিতেছিল। তাহার শিয়রের দিকে জানালাটা বন্ধ ছিল। সেটা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের খোলা ছাদের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ফেলিল। ছাদের এক প্রাস্তে বিসয়া সাবিত্রী চুল শুকাইতেছিল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা বই দেখিতেছিল। জানালা খোলা দেওয়ার শব্দে সে চকিত হইয়া মাথার উপরে আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া দেখিল জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনতিকাল পরেই সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, ডাকছিলেন আমাকে গ

সভীশ বলিল, না, ডাকিনী ত !

আপনার পান, জল আনব ?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আনো।

সাবিত্রী পান, জল আনিয়া বিছানার কাছে রাথিয়া দিয়া, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা একে একে বেশ করিয়া খুলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়াই বলিল, যাই, আপনার তামাক সেজে আনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী কোথায় ?

वाकारत (গছে,--विन्या माविखी हिन्या (शन এवः क्रनकान

পরে তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিয়া খোলা দরজার সুমুখে বসিয়াই হাসিমুখে বলিল, আজ মিথ্যে কামাই করলেন।

সতীশ কহিল, এইটেই সত্যি। আমার ধাতটা কিছু স্বতন্ত্র, ভাই মাঝে মাঝে এ রকম না করলে অমুখ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া আমি রীতিমত ডাক্তার হতে চাইনে। অল্প-স্বল্প কিছু শিখে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে একটা বিনি-পয়সার ডাক্তারখানা খুলে দেব। চিকিৎসার অভাবে দেশের গরীব-ছংখীরা ওলাউঠায় উজাড় হয়ে যায়, তাদের চিকিৎসা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সাবিত্রী বলিল, বিনি-পয়সার চিকিৎসায় বুঝি ভাল শেখার দরকার নেই? ভাল ডাক্তার কেবল বড়লোকের জক্তে, আর পরীবের বেলাই হাতুড়ে। কিন্তু তাই বা কি করে? আপনি চলে গেলে বিপিনবাবুর ভারি মুস্কিল হবে যে!

বিপিনবাব্র উল্লেখে সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, মৃদ্ধিল আবার কি, আমার মত বন্ধু তাঁর চের জুটে যাবে। তা ছাড়া, ওথানে আমি আর যাইনে।

সাবিত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, যান না ? তা হলে তাঁর ওঁকে পান-বাজনা শেখায় কে ?

সভীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, গান-বাজনা বুঝি আমি শেখাই ?

সাবিত্রী বলিল, কি জানি বাবু, লোকে ত বলে। কেউ বলে না—এ তোমার বানানো কথা।

আপনাকে বিপিনবাবুর মোসাহেব বলে, এও বুঝি আমার বানানো কথা !

কথা শুনিয়া সতীশ আগুন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ ছিল। বিপিনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাহিরের লোকের সমালোচনার বিষয় হইলে সেই সমালোচনার ফল সাধারণতঃ কি দাঁড়ায়, ইহা সে বিদিত ছিল। কলিকাতাবাসী বিপিনের সাংসারিক অবস্থা ও ভাহার আমোদ-প্রমোদের অপর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জামের মাঝখানে প্রবাসী সভীশের স্থানটা লোকের চোখে যে নীচে নামিয়াই পড়িবে, সভীশের অন্তরস্থ এই উৎকণ্ডিত সংশয় সাবিত্রীর তীক্ষ ঘায়ে একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে ছুই চোখ দীপ্ত করিয়া গজিয়া উঠিল, কি আমি মোসাহেব—কে বলে শুনি ?

সাবিত্রী মনে মনে হাদিয়া বলিল, কার নাম করব বাবু ? যাই, রাধালবাবুর বিছানাটা রোদে দিয়ে আসি।

বিছানা থাক-নাম বল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, কুমুদিনী।

সতীশ বিশ্বিত হইয়া বলিল, তাকে তুমি জানলে কি করে ?

সাবিত্রা বলিল, তিনি আমাকে কাজ করবার জ**ন্মে** ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমাকে? সাহস ত কম নয়! তুমি কি বললে?

এখনো বলিনি—ভাবছি। বেশী মাইনে, কম কাজ, তাই লোভ হচ্ছে। সতীশের চোখ দিয়া অগ্নিফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল, এ বিপিনের মতলব। তোমার নাম সে প্রায়ই করে বটে।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, করেন ? তা হলে বোধ করি আমাকে মনে ধরেছে!

সতীশ সাবিত্রীর মুখের প্রতি ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, ধরাচ্ছি; একশ টাকা ফাইন দিয়ে অবধি লোকজনকে আর চাবকাইনি—আবার দেখছি কিছু দিতে হল! আচ্ছা, তুমি যাও।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। রাখালের বিছানাগুলি রেছি দিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, সতীশ জামা গায়ে দিয়াছে, এবং বাক্স থুলিয়া এক তাড়া নোট লুকাইয়া পকেটের মধ্যে লইতেছে। সাবিত্রী ছই চৌকাঠে হাত দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কোথায় যাওয়া হবে ?

কাজ আছে—পথ ছাড়ো।

**চরিত্র হীন** 

কি কাজ শুনি ?

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সরো।

সাবিত্রী সরিল না। হাসিয়া বলিল, ভগবান আপনাকে কোন গুণ থেকে বঞ্চিত করেননি দেখছি। ইতিপূর্কে জরিমানা দেওয়াও হয়ে গেছে!

সভীশ জ-কুঞাতি করিলি, কথা কহলি না।

সাবিত্রী কহিল, এত ত আপনার ভারি অন্থায়। কোথায় কাজ করি না করি, আমার ইচ্ছে—আপনি কেন বিবাদ করতে চান ?

সভীশ বলিল, বিবাদ করি না করি আমার ইচ্ছে, তুমি কেন পথ আটকাও ?

সাবিত্রী হাত জোড় করিয়া বলিল, আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি এলে যাবেন।

সভীশ ফিরিয়া গিয়া খাটের উপর বসিতেই সাবিত্রী বাহিরে আসিয়া খট করিয়া দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া জানালা দিয়া আত্তে আত্তে বলিয়া গেল, শান্ত না হলে দোর খুলব না—নীচে চললুম।—বলিয়া সে সত্যই নীচে নামিয়া গেল। বাহিরে যাইতে না পারিয়া সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গায়ের জামাটা মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিশিনের সহিত তাহার আলাপ এলাহাবাদে। কলিকাতার আদিয়া ইহা যথেষ্ট ঘনীভূত হইলেও এই বাদার মধ্যে তাহার যধন-তথন আদা-যাওয়াটা যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছিল, ইহা সে নিজেও লক্ষ্য করিতেছিল। আজ সাবিত্রীর কথায় সেই হেতুটা একেবারে স্মুপ্ট হইয়া উঠিল। সতীশের বন্ধু বলিয়া এবং বড়লোক বলিয়া এ বাদায় তাহার যথেষ্ট সন্ত্রম ছিল। সতীশের অমুপস্থিতিতেও তাহার আদর-যত্মের ক্রটি না হয়, এ ভার সতীশ নিজেই সাবিত্রীর উপরে দিয়াছিল। এই খাতির-যত্ম বিশিনবাব্ যে পুরা মাতায় আদায় করিয়া লাইতেছিলেন এ সংবাদ বাদায় ফিরিয়া আসিয়া

সতীশ বধন-তখন পাইতেছিল। নিজের মনের এই সরল উদারতার তুলনায় বিপিনের এই কদাকার লুকতা গভীর কৃতন্মতার মত আজ তাহাকে বিঁধিল এবং সমস্ত নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সৌহার্দ্যা, ঘনিষ্ঠতা এক মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে বিষ হইয়া গেল। বাহতঃ সে চূপ করিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক আক্রোশ পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র পশুর মত ক্রমাগত তাহার অন্তরের মধ্যে এ-কোণ ও-কোণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী জানালার বাহির ছইতে আস্তে অাস্তে বলিল, রাগ পড়ল বাবু!

সতাশ জবাব দিল না।

দোর খুলিয়া সাবিত্রী ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আচ্ছা এ কি অত্যাচার বলুন ত ?

সতীশ কোন দিকে না চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের অত্যাচার ?

সাবিত্রী বলিল, সকলেই নিজের ভাল থোঁজে। আমিও কোথাও যদি একটু ভাল কাজ পাই আপনি তাতে বাদ সাধেন কেন !

সতীশ উদাসভাবে বলিল, বাদ সাধব কেন ? তোমার ইচ্ছে ₹'লে যাবে বৈকি !

সাবিত্রী কহিল, অথচ আমার নৃতন মনিবটিকে মার-ধোর করবার আয়োজন কচ্ছেন।

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, তুমি কি করতে সাবিত্রী! তোমার জিনিষটি যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়—

কিন্তু আমি কি আপনার জিনিষ !—বিলয়াই সাবিত্রী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সভাশ লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর্—তা নয়—কিন্তু—

সাবিত্রী বলিল, কিন্তুতে আর কাজ নেই—আমি ধাব না। সভীশের পিরাণটা মাটিতে লুটাইতেছিল, সাবিত্রী তুলিয়া লইরা

m/0280

**চ**রি**ख** होन २•

পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া ফেলিল। বাক্সে চাবি লাগানই ছিল, নোটগুলি ভিতরে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া চাবি নিজের রিঙে পরাইতে পরাইতে বলিল, আমার কাছে রইল। টাকার আবশুক হলে চেয়ে নেবেন।

मञौশ विनन, यिन চুরি কর?

সাবিত্রী সে কথায় হাসিয়া আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, আমি চুরি করলে আপনার গায়ে লাগবে না।

সতীশ সাবিত্রীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে সে কি দেখিতে পাইল, সে-ই জানে, চমকিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, তোমাদের বাড়ী কোন দেশে ?

বাঙলা দেশে।

তার বেশি আর বলবে না ?

ना।

বাড়ী কোথায় না বল, কি জাত বল ?

সাবিত্রা একটুখানি হাসিয়া বলিল, তাই বা জেনে কি হবে ? হাতে ভাত খাবেন না ত।

সতীশ ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিল, সম্ভব নয়। কিন্তু জোর ক'রে একেবারে না বলতেও পারি নে।

সাবিত্রী তাহার তুই আয়ত উজ্জ্ল চক্ষু সতীশের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তকাল পরেই হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া কণ্ঠম্বরে অনির্বাচনীয় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া বলিল, না বলতে পারেন না—কেন বলুন ত ?

অকস্মাৎ সতীশের মাথায় ষেন ভূত চাপিয়া গেল। তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ গাঢ়স্বরে বলিয়া ফেলিল, কেন জানিনে সাবিত্রী, কিন্তু তুমি রেঁধে দিলে খাব না বলা আমার পক্ষে শক্ত।

শক্ত ? আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে। ঐ যাঃ—রাখালবাবুর

২১ চরিত্রহীৰ

পাশ বালিশটা রোদে দিতে ভূলে গেছি, বলিয়াই চক্ষের নিমিষে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটা কথা শুনে যাও সাবিত্রী, বলিয়াই সহসা সতীশ সম্মুখে বুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তাহার অঞ্চলের ক্ষুত্র এক প্রাস্ত ধরিয়া ফেলিল। সাবিত্রী হুই চক্ষে বিহ্যুৎ বর্ষণ করিয়া, 'ছিঃ! আসছি।'—বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ক্রতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার এই অকস্মাৎ সত্রাস পলায়ন, এই চাপা গলার 'আসছি', এই চোখের বিগ্রুৎ বক্লাগ্রির মত সতীশের সমস্ত তুর্দ্ধিকে এক নিমেষে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। কুৎসিত লজার ধিকারে তাহার সমস্ত শরীর শ্লবিদ্ধ সর্পের মত গুটাইয়া গুটাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইহজনে সে আর সাবিত্রীকে মুখ দেখাইতে পারিবে না এবং পাছে কোনো প্রয়োজনে সে আবার আসিয়া পড়ে, এই আশস্কায় সে তৎক্ষণাৎ একখানা র্যাপার টানিয়া লইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া পড়িল। তিন চারিটি সিঁড়ি বাকি থাকিতে সতীশ উপর হইতে সাবিত্রীর গলা আবার শুনিতে পাইল। সে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, একেবারে খাবার খেয়ে বেড়াতে যান বাব্, নইলে ফিরে আসতে দেরী হ'লে সমস্ত নই হয়ে যাবে।

কিন্তু যেন শুনিতেই পাইল না, এই ভাবে সতীশ উদ্ধিয়াসে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা সাবিত্রী যখন রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, কিছু মনে ক'রো না সাবিত্রী!

সাবিত্রী বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি মনে করব না ? সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রছিল।

সাবিত্রী মৃত্ হাসিয়া বলিল, বেশ যা ছোক! আমার সময় নেই—কি রালা ছবে বলুন!

## रविद्यारी

वाभि कानित--छाभात या टेप्कि।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না।
ঘন্টা-ছই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি কাণ্ড বলুন ভ!
আজো পাদমেকং ন গচ্ছামি নাকি ?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, নটা বেজে গেছে যে!

সময় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদে সতীশ লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিল, বাজুক গে—আমার আর ভাল লাগছে না।

এই সকল অন্থায় আলস্থা, রুধা সময় নষ্ট সাবিত্রী একেবারে দেখিতে পারিত না। তাই সে কিছুদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে কুদ্ধ এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। একটু রুক্ষম্বরেই প্রশ্ন করিল, বলি, কি ভাল লাগছে নাণু পড়তে যাওয়াণু

সতীশ নিজেও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল—জবাব দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়া সাবিত্রী ইহা বুঝিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কণ্ঠস্বর মৃত্ন করিয়া বলিল, লেখাপড়া ভাল লাগছে না। এখন ভাল লাগছে বুঝি মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করা ? যান আপনি ইন্ধুলে। অনর্থক বাসায় ব'সে থেকে উপত্তব করবেন না।

তাহার তিরস্কারের মধ্যে যদিচ আন্তরিক স্নেহ ও একান্ত মঙ্গলেছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার ভঙ্গীটা সতীশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চোখ-মুখ ভাহার ক্রোধে রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল, যা মুখে আসে তাই যে বল দেখছি ? প্রশ্রয় পেলে শুধু কুকুরই মাথায় ওঠে না, মানুষকেও মনে ক'রে দিতে হয়!

এ যে গালি-গালাজ ! সাবিত্রী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কণ্ঠস্বর আরো নত করিয়া বলিল, হয় বই কি সতীশবাব্! না হ'লে আপনাকেই বা মনে ক'রে দিতে হবে কেন, এটা ভল্রলোকের বাসা, রুন্দাবন নয়। বলিয়াই ক্রভপদে বাহির হইয়া গেল। হুঃসহ বিশ্বয়ে সতীশ স্তস্তিত হইয়া রহিল। সাবিত্রী যে তাহাকে এমন করিয়া বিঁধিতে পারে, এ কথা সে ত মনে স্থান দিতেও পারিত না। কতক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন মতে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইয়া পড়িবার ছলে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার অপমানাহত ক্লুক চিত্ত তাহার প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে লাগিল, এবং যতই সে নিজের এই অভাবনীয় অন্তুত ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাইল না, ততই তাহার মনের মধ্যে একটা কথাই বারস্বার আনাগোনা করিয়া দাগ কাটিতে লাগিল। কেন সে আঁচল ধরিয়াছিল, কি কথা তাহার বলিবার ছিল, এবং সাবিত্রী অমন করিয়া পলাইয়া না গেলে সে কি বলিত, কি করিত; তাহার অপদস্থ ক্রুক্ত অস্তঃকরণ নিরস্তর এই সমস্ত তিক্ত প্রশ্নে সাবিত্রীর অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর নিষ্ঠুরভাবে অবিশ্রাম বিঁধিতে লাগিল। এম্নি করিয়া সারাদিন সে নিজের অস্ত্রে নিজে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দিন-শেষে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোন মতে খেয়ার মাঝিদের বিনীত আক্রমণ এড়াইয়া নির্জীবের মত একখণ্ড পাথরের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

কাল যখন সাবিত্রীর কাছে মনের তুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ হইয়া
পড়ায় লজ্জায় বাসা হইতে উদ্ধিধাসে পলাইয়াছিল, তখন সে লজ্জার
মধ্যে কেমন করিয়া যেন একটু মাধুর্য্য মিশিয়াছিল। কে যেন
আড়ালে থাকিয়া অংশ লইয়াছিল। কিন্তু আজ সাবিত্রীর বিজ্রপের
বহিতে সেই রসের লেশটুকু পর্যান্ত শুকাইয়া গিয়া নিঃসঙ্গ লজ্জা
একেবারে শুক্ব কঠিন হইয়া তাহার বুকের মধ্যে আড় হইয়া বাধিল।
সেদিন তাহার আত্মসন্ত্রম শুধু মাথা হেঁট করিয়াছিল, আজ তাহার
ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবার সবচেয়ে বাজিতে লাগিল এই
ছঃখটা যে. এই স্ত্রীলোকটিকে সে যত দিন যত পরিহাস করিয়াছে,
তাহার সমস্তরই আজ একটা কদর্থ করা হইবে। কাল সকাল
বেলা পর্যান্ত সভ্যই যে তাহার পরিহাসের মধ্যে রহস্ত ভিন্ন দ্বিতীয়
অর্থ ছিল না, নির্জন মধ্যাহ্নের ওইটুকু অসংযমের পরে সে কথা ত

মুখে আনিবারও আর পথ রহিল না। আসক্তি যে বহুদিন হইতে লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল না, এ কথা ত সাবিত্রী কোন মডেই বিশ্বাস করিবে না। সে বলিবে, এঁর মনে এই ছিল! কিন্তু ভাহার মনে ত কিছুই ছিল না। এই সত্যটা বুঝাইয়া বলিবার সময় স্থােগ তাহার কবে মিলিবে ? সে সংছেলে নয়, সে লজ্জাও তাহার থুব বেশী ছিল না, কিন্তু ভণ্ডামির অপবাদ সহ্য করিবে সে কি করিয়া প সে মনে মনে বলিল, যদি চোর, ভবে চোরের মত সিঁদকাঠি হাতেই ধরা পডিল না কেন ? সাবিত্রী যেন মনে মনে হাসিয়া বলিবে, এই সাধু জটা-কমণ্ডলু পিঠে বাঁধিয়া ত্রিশূল দিয়া সিঁদ খুঁড়িতেছিল—ধরা পড়িয়াছে। এই অপবাদের কল্পনা তাহাকে দ্যা করিতে লাগিল। এমনি ভাবে বসিয়া কখন যে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল, সে জানিতেও পারিল না। কখন ভাঁটা শেষ হইয়া জোয়া-রের জল পায়ের কাছে উঠিয়াছে, কখন কলিকাতার অক্স রক্ষ গ্যাদের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কখন মাথার উপরে আকাশ কালো হইয়া নক্ষত্র ফুটিয়াছে, কিছুই সে টের পায় নাই। শীতের জোলো হাওয়ায় তাহার শীত করিতে লাগিল এবং ওপারের চটকলের ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল। তথন সতীশ উঠিয়া পড়িয়া বাসার অভিমুখে চলিল। এই সময়টায় কিছুক্ষণের জন্ম বোধ করি, সে তাহার কাল্লনিক আশঙ্কাটা ভূলিয়াছিল; কিন্তু চলিতে চলিতে বাসার দূরত্ব যতই হ্রাস পাইতে লাগিল, মন তাহার পুনর্কার সেই অনুপাতেই ছোট হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে গলির মোড়ের কাছে আসিয়া পা আর উঠে না, এমনি হইল। ধীরে ধীরে কোন মতে সে বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া চুপ ক্রিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। বাসা নিস্তর। কোপাও কেহ যে জাগিয়া चाहि. এমন মনে इटेन ना এবং यनिह সে জানিত, এত রাত্তে সাবিত্রী নিশ্চয়ই বরে ফিরিয়া গেছে, তথাপি দ্বারে ঘা দিতে, শব্দ করিতে সাহস হইল না। ভয় করিতে লাগিল, পাছে সে-ই আসিয়া দোর খুলিয়া দেয়। ঠিক এমনি সময়ে কবাট আপনি খুলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত সভীশ কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কে বেহারী ?

হাঁ বাবু!

সকলের খাওয়া হয়ে গেছে ?

হয়েছে।

ঝি চ'লে গেছে ?

আজ্ঞা হাঁ, আমাকে ব'সে থাকতে ব'লে এইমাত্র গেল।

শুনিয়া সতীশ বাঁচিয়া গেল। থুসি হইয়া তাহাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া প্রফুল্লমুখে উপরে উঠিয়া গেল। বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার খাবার—

খাবার থাক্ বেহারী—আমি খেয়ে এসেছি।

বেহারী বলিল, আপনার পান, জল ৬ই টেবিলের উপর আছে। আচ্ছা, তুই শুগে যা।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

কলহ করিয়া অবধি সাবিত্রীর মন ভাল ছিল না। সতীশ তাহাকে কট্ ক্তি করিলেও ফিরাইয়া বলা যে তাহার উচিত হয় নাই, এই অনুভাপ তাহাকে সমস্ত তুপুর-বেলাটা ক্লেশ দিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার পরে কোন এক সময়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইবার আশায় অপেক্ষা করিতে করিতে যখন সন্ধ্যা উত্তর্গ হইয়া গেল, তখন তাহার আশা আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। সে জানিত এ কলিকাতায় বিশিন ভিন্ন সতীশের যাইবার স্থান নাই। তাই সর্ব্বাপ্তেই ভয় হইল পাছে সে সেই দলেই মিশিয়া থাকে। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সতীশ আসিল না। আর কোথাও যাইবার কথা মনে করিতে না পারিয়া সংশয় যখন বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া উঠিল, তখন, প্রতীক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বস্ততঃ তাহার দ্বা বোধ হইতে লাগিল যে, ক্ষমা চাহিবার জন্ম সে এমন লোকেরও পণ চাহিয়া আছে। তাই বেহারীকে বসিতে বলিয়া সাবিত্রী অনেক

রাত্রে ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরে গিয়া বিছানায় পডিয়া রহিল. চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত দেহটা কি এক অন্তৃত অস্বস্থিতে প্রভাতের জন্ম ছটফট করিতে লাগিল। ঘরের ছোট টাইমপিসটিতে সবকটা বাজিয়া গেল, সে জাগিয়া থাকিয়া শুনিল এবং প্রভাতের জম্ম আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঘোর থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়া কাপড় ছাড়িয়া চোখে মুখে জল দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথ দিয়া তথন মাডোয়ারী রুমণীরা দল বাঁধিয়া গান গাতিয়া গঙ্গাসানে চলিয়াছিল, সেই দিকে মুখ করিয়া সাবিত্রী যেই বলিল, মা গঙ্গা, গিয়ে যেন সব ভাল দেখি. তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া তপ্ত অঞ্তে হুই চোখ ভরিয়া উঠিল এবং এই কম্পিত আশঙ্কায় সমস্ত মন পরিপূর্ণ করিয়া সে পথ দিয়া ক্রতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে সহস্রবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিল, ভাল থাক। যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু ভাল থাক। বাসায় পৌছিয়া ডাকাডাকির পরে বেহারী দরজা খুলিয়া দিয়াই সংবাদ দিল—সতীশবাবু অনেক রাত্রে আসিয়া-ছিলেন এবং কোথা হইতে খাইয়া আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ যে প্রথমেই দেওয়া প্রয়োজন এই বন্ধের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সাবিত্রী উপরে উঠিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ললাট কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, খাননি বুঝি ?

না, তাঁর খাবার ত ঢাকা প'ড়ে রয়েছে।

সাবিত্রী শুধু একটা হুঁ বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহার তুশ্চিস্তাগ্রস্ত মন নির্ভয় হইবামাত্রই আবার ঈর্ষ্যায় জ্লিয়া উঠিল।

পরদিন বেলা হইলে সতীশের ঘুম ভাঙ্গিল এবং ভাঙ্গিরাই মনে হইল—সাবিত্রী। ঠিক সেই মুহূর্তেই সমস্ত মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে একবার-মাত্র চাহিয়াই সতীশ মাথা হেঁট করিল। খানিক পরে সাবিত্রী বলিল, কি রান্না হবে জানতে এলুম।

সতীশ কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, রোজ যা হয় তাই হোক। 'আচ্ছা', বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া যাইতে উভত হইয়াই আবার

দাঁড়াইল, কহিল, লেখাপড়ার মত বাব্র কি খাওয়া-দাওয়াও আর ভাল লাগছে না ?

সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, আমি খেয়ে এসেছিলাম। সে ভয়ে মিধ্যা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু কোথায়, এ কথাও সাবিত্রী ঘূণায় জিজ্ঞাসা করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ তুদিন ধ'রে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কিসের ভয়ে শুনি? অসুবিধে হ'লে আমাকে ত জবাব দিতেই পারেন।

সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, তোমার অপরাধ ? তা ছাড়া আমি ভ জবাব দেবার কর্তা নই, বাসা আমার একলার নয়।

সাবিত্রী বলিল, একলার হ'লে জবাব দিতেন বোধ হয়। আচ্ছা, আমিনা হয় নিজেই যাচ্ছি।

সতীশ উত্তর দিল না, মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি গেলে আপনি থুসি হন ? আপনার পায়ে পড়ি সতীশবাবু, হা না একটা জ্বাব দিন।

ভব্ও সতীশ নিরুত্তর হইয়া রহিল। কারণ, সাবিত্রী যে এ বাসার কতথানি, তাহা সে জানিত এবং এমন করিয়া সে হঠাৎ চলিয়া গেলে কিছুই চাপা থাকিবে না, তথন সমস্ত কথাটা মুখে মুখে ঘাঁটাঘাঁটি হইতে হইতে কিরূপ জঘ্ম আকার ধারণ করিবে তাহাই নিশ্চয় অনুমান করিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃত্কঠে কহিল, আমাকে মাপ কর সাবিত্রী! যে কটা দিন আমি আছি, সে কটা দিন অস্ততঃ তুমি কোথাও যেও না।

অন্ত কোনো সময় হইলে সে তথনি ক্ষমা করিত, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে সে নাকি একটা অমূলক সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতেছিল, তাই এই মৃত্ব কণ্ঠস্বরকে ছলনা কল্পনা করিয়া নির্দিয় হইয়া উঠিল এবং তাহারি গলার অনুকরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া কেলিল, আপনি এত আড়ম্বর ক'রে মাপ চেয়ে সাধু হ'তে চাচ্ছেন কিসের জন্তে! আমার মত নীচ স্ত্রীলোকের আঁচল ধরে এই কিন্তন টেনেছেন যে, লজ্জায় একেবারে ম'রে যাচ্ছেন! তার চেয়ে

বাড়ী চ'লে যান, কলকাতায় থেকে মিথ্যে নষ্ট হবেন না। লেখাপড়া আপনার কাজ নয়।

যে সতীশ উগ্র প্রকৃতিতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, কথা
সহ্য করা যাহার কোনো দিন স্বভাব নয়, সে এখন এত বড়
অপমানের কথাতেও নির্বাক হইয়া রহিল। অপরাধী মন তাহার
অসহ্য গুরুভারগ্রস্ত ভারবাহী জীবের মত এমনি নিরুপায়ভাবে
পথের উপরে হুমড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সাবিত্রীর এই পুনঃ পুনঃ
নির্চুর আঘাতেও সে কিছুতেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না।
সাবিত্রীর কিন্তু চমক ভাঙিয়া গেল। তাহার স্পর্দ্ধা যে ক্রোধকেও
ডিঙ্গাইয়া গেল, ইহা তাহার নিজের কানেও বাজিল। সে
অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া
গেল।

আজও সাবিত্রী সমস্ত কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সারাদিন উৎকৃতিত হইয়া রহিল। সতীশ যদি কালকের মত আজও রাগ করিত কিংবা একটা কথারও উত্তর করিত ত ভাল হইত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। গন্তীর বিষয় মুখে যথানিয়মে আহারাদি শেষ করিয়া পড়িতে চলিয়া গেল এবং ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া নিস্তর হইয়া ঘরে বসিয়া রহিল। আড়ালে থাকিয়া সাবিত্রী সমস্তই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু কোন রকম ছুতা করিয়াও আজ তাহার ঘরে চুকিতে সাহস করিল না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বের সেনিজে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিয়া আসিত, আজ বেহারীকে পাঠাইয়া দিল এবং সন্ধ্যার সময় সেই গিয়া আলো জালিয়া দিয়া আসিল।

রোজ এই সময়টায় রাখালবাবুর ঘরে পাশার আড্ডা বসিত, আজও বসিল এবং ঘোর কলরব থাকিয়া থাকিয়া উথিত হইতে লাগিল। সামাস্ত খোলা ছাদে কেহই ছিল না। সাবিত্রী এদিকে ওদিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সতীশের ঘরের মধ্যে আসিয়া দাড়াইল। সতীশ বিছানায় চিং হইয়া পড়িয়া বোধ করি কড়িকাঠ গুণিতেছিল, উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দেব ?

मठौम विनन, माछ।

পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে নির্ব্বাক হইতে হইল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, লোকে কি বলবে বলুন তো?

সতীশ কোন উত্তর করিল না। সাবিত্রী বলিল, আপনি আমাকে থাকতে বললেন, কিন্তু নিজে কি রকম কাণ্ডটি করছেন বলুন দেখি ? সতাশ গম্ভীরভাবে বলিল, আমি কোনো কাণ্ডই করিনি, চুপ ক'রে আছি মাত্র।

সাবিত্রী বলিল, এই চুপ ক'রে থাকাটাই যে সবচেয়ে বিশ্রী।
সবাই যখন চুপ ক'রে নেই, আপনি তখন চুপ ক'রে থাকলেই ত
কথা উঠবে—ওটা কি সাধ ? মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া বলিল, এ বে
বুঁচিয়ে ঘা করার একটা কথা আছে, আপনি ঠিক তাই করছেন।
দোষ নেই অথচ দোষী সেজে ব'সে আছেন। এই নিয়ে পাঁচজনে
কানাকানি করবে, হাসি কৌতুক করবে, এ যদি বা আপনার
বরদাস্ত হয় আমার ত হবে না—আমাকে দেখছি তা হ'লে
নিতাস্তই যেতে হবে।

সতাশ মনে মনে অস্থির হইয়া বলিল, দোষ কি কিছুই করিনি?
সাবিত্রী বলিল, না। একট্ তলিয়ে ভেবে দেখুন দেখি, মনটা
আপনিই পরিকার হয়ে যাবে। আমার সম্বন্ধে আপনার মন্ত
দোষ—সাবিত্রী আর বলিতে পারিল না। ধাবমান অশ্ব অকশাৎ
গভীর খাদের মুখে আসিয়া তাহার ছই পা অগ্রস্ত করিয়া বে
ভাবে প্রাণপণে রুখিয়া দাঁড়ায়, সাবিত্রীর চলস্ত জিহ্বা ঠিক সেইভাবে থামিল। তাহার এই আকশ্মিক নিস্তন্ধতায় বিশ্বিত সতীশ
মুখ তুলিতেই চোখোচোখি হইল—নিজের লজ্জায় সাবিত্রী নিজে
মরিয়া গেল। সে যে এই কথাটাই বলিতে গিয়াছিল যে, তাহার
মত নারীর সম্বন্ধে ওরপ অপরাধে লজ্জার হেতু নাই, এই লজ্জাতেই
ভাহার চুল পর্যান্ত শিহরিয়া উঠিল।

সভাশ ও কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী থামাইরা দিয়া বলিল, চুপ করুন। আপনিও বুঝুন। মিথ্যে তিলকে তাল ক'রে কষ্ট পাবেন না। ও বেহারী, বাব্র আহ্নিকের জায়গাটা একট্ শিগ্ গির ক'রে ধ্য়ে দাও, আমি অনেকক্ষণ আসন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

বেহারী কি একটা কাজে এদিকে আসিতেছিল, তৎক্ষণাৎ জ্বল আনিতে ফিরিয়া গেলে সাবিত্রী লাঞ্চিত অভিমানের সুরে কহিল, জাপনার ব্যবহারে আজ হুদিন যে আমি উত্তরোত্তর কি রকম অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছি, একি চোখ চেয়ে একবার দেখতেও পাচ্ছেন না ় আশ্চয্যি!

তাহার এত ক্রত এত কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ সভীশের ঘটিল না, তবুও তাহার ভিতরকার গ্লানিটা যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর ন্থায় অমুতপ্ত-কঠে বলিল, কিন্তু তোমাকে কি অপমান করিনি ?

সাবিত্রী অধীর হইয়া বলিল, না বুঝলে আপনাকে আমি বোঝাব কি ক'রে ? একশবার হাজারবার বলছি, ওতে আমার মত মেয়েমানুষের কোন অপমান হয়নি । আপনি দয়া ক'রে সৃষ্ট্রো—এইটুকু শুধু আপনার পায়ে আমি মিনতি জানাচ্ছি।

প্রত্যান্তবে সতীশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী তাহার ছই জ কৃঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, এই যে বেহারী!

বেহারী ঘটিতে জল আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সাবিত্রী তাহার হাত হইতে ঘট লইয়া ঘরের একটা কোণ বেশ করিয়া ধ্ইয়া ফেলিয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া সতীশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, যান, হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করতে বসুন। কোশাকোশি ওই কুলুঙ্গিতে আছে, বলিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া সতীশের ছব্বিষহ হৃদয়-ভারটা নিঃশেষে তুলিয়া লইয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া ধারপদে বাহির হইয়া গেল

সভীশ মন দিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া উঠিয়াই দেখিল, ইতিমধ্যে কে নিঃশব্দে আসিয়া আসন পাতিয়া তাহার খাবার রাখিয়া গিয়াছে। যদিও ঘরে আর কেছ ছিল না তথাপি সে নিশ্চয়ই ব্ঝিল সে একা নহে। আসনে বসিয়া সে আন্তে আন্তে বলিল, এখন এত বেশি খেলে আর ত খেতে পারব না।

বাহির হইতে জ্বাব আসিল, থেতেও হবে না, বিপিনবাব্র ওশান থেকে নিমন্ত্রণ করে গেছে। সতীশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, যাও—জালাতন করো না, আমি কোথাও যেতে পারব না।

সাবিত্রী আড়াল হইতে বলিল, সে কি হয়। বলে গেছেন কোথায় যেতে হবে আপনি জানেন এবং না গেলে তাঁদের সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। গান-বাজনা—

হয় হোক, বলিয়া সভীশ এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল এবং শেষ হইয়া গেলে বিছানার শিয়রে আলো তুলিয়া আনিয়া ভাল ছেলের মত একখানা ডাক্তারি বই খুলিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে কোন মতেই মন দিতে পারিল না। তাহার ছশ্চিস্তামুক্ত মন বন্ধন-মুক্ত ঘোড়ার মতই বিনা প্রয়োজনে সর্কত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রান্নাঘরে তখন রান্না চাপাইয়া দিয়া বামুনঠাকুর বেহারীকে
দিয়া গাঁজা ডলাইতেছিল এবং রাখালবাবুর ঘরে পাশার কোলাহল
উত্তরোত্তর তুরস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

সতীশ ডাকিল, সাবিত্রী!

সাবিত্রী তথনও চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া ছিল, বলিল, আজে! সতীশ কহিল, বিপিনবাব্র নিমন্ত্রণে যাওয়া মহাপাপ। পাপ না বুঝে করেছি বটে, কিন্তু বুঝে করবো না।

সাবিত্রী বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, পাপ কেন ?

সতীশ কহিল, আমি জানি কোন্ জায়গায় তাঁর গান-বাজনার আয়োজন চলছে। শুধু সেই স্থানটায় যাওয়াই একটা পাপের কাজ।

বেশ ত, তেমন স্থানে নাই গেলেন।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় যাব না। কিন্তু তারা যে সহজে আমাকে নিদ্ধৃতি দেবে এমন মনে হয় না। তাই তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি—যদি কেউ আসে—ফিরিয়ে দিয়ো। বোলো, আমি বাড়ী নেই—রাত্তে আসব না, বুঝেছ ?

সাবিত্রী বলিল, বুঝেছি।

সভীশ একটা কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুস্থভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কোথা দিয়ে জোলো হাওয়া আসছে সাবিত্রী—জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। সতীশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ কৃতজ্ঞতায় তাহার বৃক ভরিয়া উঠিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা সাবিত্রী, তুমি নিজেকে নীচ স্ত্রীলোক বল কেন?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সত্যি কথা বলব না!

সতীশ বলিল, এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। তুমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

সাবিত্রী মৃত্ হাসিয়া বলিল, কেন করবেন না ?

তা জানিনে। বোধ হয়, সত্যি নয় বলেই। নীচের মত তোমার ব্যবহার নয়, কথাবার্তা নয়, আকৃতি নয়—এত লেখাপড়াই বা তুমি শিখলে কোথায় ?

সাবিত্রী অদ্রে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবার হাসিয়া বলিল,—কত শুনি ?

সতীশ তাহাই ব্যাখ্যা করিতে খোলা বই পাশে রাখিয়া হঠাৎ হা করিয়াই থামিয়া গেল। অদূরে বাহিরে অতি ক্রুত জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং মুহূর্ত্ত পরেই তাহার ঘরের অতি সন্নিকটে মন্তক্ষে গন্তীর ডাক আসিল, সতীশবাবু!

সতীশ ব্ঝিল, এ বিপিনের দল, তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। আর কোন কথা ভাবিল না—বিবর্ণ-মুখে ফস্ করিয়া ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। অদ্বে মেঝের উপর বসিয়া সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি করলেন ?

পর মূহূর্তেই অন্ধকার কবাটের সম্মুখে ছুই মূর্ত্তি আসিয়া খাড়া হইল। একজন কহিল, এই ত সতীশবাবুর ঘর।

আর এক**জ**ন কহিল, বেহারাটা যে বললে বাবু ঘরেই আছেন। প্রথম ব্যক্তি রাগ করিয়া কহিল, ঘর ত অন্ধকার। ভজলোকে কি কখন সন্ধ্যার সময় বাসায় থাকে ? তোমার যত—

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার উদ্ভরে অফুটে কি একটা বলিয়া পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া অনিশ্চিত কম্পিত-হস্তে আলো জালিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিছানার মধ্যে সতীশের দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। সে বিলাতী কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘামিতে লাগিল,এবং অন্ধকার মেঝের উপর সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

দীপ-শলাকা জ্বিয়া উঠিল।—এই যে, এখানে বসে কে হে! প্রথম ব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া সন্ধান করিয়া আলো জ্বালিতেই সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একট্থানি সরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—, সতীশবাবু কোথায় ?

সাবিত্রী নিঃশব্দে বিছানা দেখাইয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেই মাতাল ছইজন অট্টহাসি জুড়িয়া দিল। সে হাসির শব্দ ও অর্থ সাবিত্রীর কানে গিয়া পৌছিল এবং কম্বলের মধ্যে সতীশ বারম্বার নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

তাহারা সতীশকে টানিয়া তুলিল, এবং জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, এবং যতক্ষণ না তাহাদের বিকট হাস্থধনি বাটীর বাহিরে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল, ততক্ষণ পর্য্যস্ত সাবিত্রী একটা অন্ধকার কোণে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া বজাহতের মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাসার কেছ কিছুই জানিতে পারিল না। রান্নাঘরে বামুন ঠাকুর এইমাত্র গাঁজার কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া ইহার মোক্ষদান করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বেদে কিরূপ লেখা আছে তাহাই ভক্ত বেহারীকে ব্ঝাইয়া বলিতেছিল, এবং ও-ঘরে রাখাল-বাব্র দল হাড়ের পাশা মান্থ্যের চীৎকার শুনিতে পায় কি না তাহাই যাচাই করিতে লাগিল।

রাস্তায় আসিয়া তিনজনেই একখানা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। ইহাদের উন্মন্ত হাসি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সতীশ তীক্ষ-ভাবে বলিল, হয় আপনারা থামুন, না হয় মাপ করুন, আমি নেমে যাই।

প্রথম ব্যক্তি 'আচ্ছা' বলিয়াই ভয়স্কর রবে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার সঙ্গী তাহাকে ধমক দিয়া থামিতে বলিয়া তাহার অপেকাও জোরে হাসিয়া উঠিল। এই মাতাল ছটার সহিত বাক্যব্যয় বিফল বুঝিয়া সতীশ নিক্ষল ক্রোধে জানালার বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

রাত্রে, অন্ধকার বারান্দায় সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বোধ করি, সন্ধ্যার লজ্জাকর ঘটনাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় বেহারী আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় জোমাকে জল খেতে ডাকছেন।

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া অবসন্ধভাবে কহিল, আজ আমি খাব না বেহারী।

বেহারী সাবিত্রীকে স্নেহ করিত, মান্ত করিত। চিস্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবে না কেন মা, অসুখ করেনি ত ?

না, অস্থ করেনি, কিন্তু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমরা খাও গে যাও, বেহারী।

বেহারী বলিল, তবে চল, তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।
সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা চল। কিন্তু একটা কথা আছে বেহারী,
সতীশবাবু এখনো ফেরেননি, তুমি জেগে থাকতে পারবে ত ?

বেহারী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমার সেই কোমরের বাতটা—

তবে কি হবে বেহারী ?

বেহারী একট্থানি ভাবিয়া বলিল, আজ যদি তুমি ঠাকুর-মশাইকে হুকুম দিয়ে— সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিল, সে হবে না বেহারী। বামুন-মান্থযকে আমি শীতে কষ্ট দিতে পারব না।

অনিচ্ছুক বেহারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই নাহয় থাকব। তবে চল, তোমাকে রেখে আসি।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। ছই-একপা অগ্রসর হইয়া থামিয়া বলিল, কাজ নেই বেহারী, তুমি খেয়ে নাও গে—তার পরেই যাব।

বেহারী চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল, এবং অন্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। আচ্চ সতীশের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আশক্ষা ছিল। সে মাতালের হাতে পড়িয়াছে ইহা চোখে দেখিয়া তাহার কোনমতেই ঘরে ফিরিতে মন সরিতেছিল না। যদিচ, ইতিপুর্ব্বে ইহারই নির্ব্ব দিতায় নিদারুণ লাঞ্ছিত হইয়া জালায় ছট্ফট্ করিয়া সে প্রত্যুযেই কর্মত্যাগের সঙ্কল্প স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ রাত্রের মত এই লোকটিকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া, তাহার অবশুস্তাবী হুর্গতির কোন একটা উপায় না করিয়া, সে কোনমতেই ঘরে ফিরিতে পারিল না। বেহারী খাইয়া আসিলে বলিল, তুমি শুতে যাও বেহারী, আমিই আছি।

বেহারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ঘরে যাবে না ?

বাবু ফিরে আন্থন। তার পরে আমাকে রেখে আসতে পারবে না ?

কেন পারব না মা ? নিশ্চয় পারব। তবে সেই ভাল। আমিই আছি, তুমি শোও গে।

বেহারী খুসী হইয়া চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই একটা র্যাপার গায়ে দিয়া বসিয়া রহিল। এই মাতাল ছটো যাহা চোখে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবেই, ইহাতেও তাহার যেমন লেশমাত্র সংশয় ছিল না, এ ঘটনার দ্বিতীয় অর্থও যে কেহ গ্রহণ করিবে না, ইহাতেও তাহার তেমনি সন্দেহ রহিল না। বিপিনবাব্ লোকটিকে সাবিত্রী জানিত। সে এ কথা নিশ্চয় শুনিবে এবং এ বাসায় যখন তাহার গতিবিধি আছে তখন কেইই বঞ্চিত থাকিবে না। তাহার পরেও আর কোন্মুখে সতীশ এখানে এক দণ্ডও থাকিবে! এই অভিশন্তির লজা সে কি করিয়া সহ্য করিবে? দৈবাৎ যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাত গেলেই; নিজের সম্বন্ধে সে এইখানে থামিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও সতীশের সম্বন্ধে কোন বৃদ্ধিই খুঁজিয়া পাইল না।

ক্রমশঃ রাত্রি বাডিতে লাগিল, অথচ সভীশের দেখা নাই। নিকটে কোন প্রতিবেশীর ঘরের ঘডিতে টং টং করিয়া ছটা বাজিয়া গেল—নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে তাহা স্পষ্ট শোনা গেল। এলোমেলো শীতল বায়ু খোলা ছাদের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া তাহার **ছটি** চক্ষুকে ঘুমে চাপিয়া ধরিতে লাগিল, তথাপি সে জাগিয়া থাকিয়া বাহির দর্জায় কান পাতিয়া বাখিল। এমনি করিয়া শুইয়া বসিয়া রাত যখন আর বড় বাকী নাই, এমন সময়ে একখানা গাড়ীর শব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াই বৃঝিল গাড়ী তাহাদেরই বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। সাবিত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গিয়া দরজার পার্শে আসিয়া সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল। পাছে আর কেহ থাকে এই ভয়ে সহসা দরজা খুলিতে সাহস করিল না। বিলম্ব হইতে লাগিল, কেহ দরজায় ঘা দিল না। যে গাড়ীখানা আসিয়াছিল ভাহাও ফিরিয়া গেল। অকস্মাৎ সাবিত্রী আশব্বায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্রিপ্র**হস্কে** অর্গল মুক্ত করিয়া ফেলিল। সভীশ বাহিরের চৌকাটে হেলান দিয়া পাংশুমুখে চোথ বৃদ্ধিয়া বসিয়া আছে। তাহার কাপড়ে চাদরে কাদা, মাথা এবং কপালের একধারে রক্তের রেখা অদূরবর্তী গ্যাসের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমিষে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হুই হাতে সতীশের মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বাবু, ওপরে চলুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না বেশ আছি। সাবিত্রী চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও লেগেছে? না লাগেনি, বেশ আছি। এ যে রাস্তা, ঘরে চলুন।

সতীশ পুনর্কার মাথা নাড়িয়া বলিল, না, যাব না, বেশ আছি। সাবিত্রী ধমক দিয়া বলিল, উঠন বলছি।

ধমক খাইয়া সতীশ রক্তবর্ণ বিহবল-চক্ষে খানিকক্ষণ চাহিয়া খাকিয়া তাহার দিকে ছই হাত বাড়াইয়া বলিল, চল।

ভখন ভাহারি কাঁধে ভর দিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বহু ক্লেশে বহু বিলম্বে টলিতে টলিতে অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। জড়িতকঠে বলিতে লাগিল, সাবিত্রী, তোমার ঋণ আমি কোন জন্ম শুধতে পারব না।

সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা, আপনি ঘুমোন।

সতীশ চোখের নিমিষে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি ঘুমোব ? কথ্খন না।

পুনর্বার সাবিত্রী ধমক দিয়া উঠিল, আবার !

সতীশ শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিছু ভোমার ধার—

সাবিত্রী 'আচ্ছা' বলিয়া উঠিয়া গেল এবং আলো কাছে আনিয়া ক্ষত পরীকা করিয়া ধুইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পড়ে গেলেন ?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, পড়িনি।

সাবিত্রী সজলকণ্ঠে বলিল, আর যদি কোন দিন মদ খান, জাপনার পায়ে মাথা থুঁড়ে মরব।

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল, কোন দিন খাব না।

আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি কৰুন, বলিয়া সাবিত্ৰী তাহার দক্ষিণ হস্ত ৰাড়াইয়া দিল।

সতীশ নিজের হই হাতের মধ্যে তাহার জলসিক্ত হাতথানি টানিয়া লইয়া বলিল, দিব্যি কচ্ছি।

সাবিত্রী হাত টানিয়া লইয়া বলিল, মনে থাকবে ?

না থাকলে তুমি মনে ক'রে দিয়ো।

আচ্ছা, আমি আসছি, আপনি ঘুমোন, বলিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সুমুখেই শুকতারা দপ্দপ্করিয়া জ্লিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া সাবিত্রী ছই হাত জোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ঠাকুর! তুমি সাক্ষী থেকো।

রাত্রের অন্ধকার তথন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পথে গরুর গাড়ীর শব্দ এবং ও-পাড়ার ময়দার কলের বাঁশী শোনা যাইতে লাগিল। সাবিত্রী ক্রতপদে নীচে নামিয়া গিয়া রান্নাধ্বের একটা কোণে র্যাপার মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই নিজাকাতর ছই চক্ষু ঘুমে মুজিত হইয়া গেল।

### চার

বেলা দশটার পরে কোনমতে স্নানাহ্নিক সারিয়া লইয়া দিবাকর রান্নাঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া খাতির করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই গো! তাড়াতাড়ি ভাত বাড়, বড় বেলা হয়ে গেছে।

পার্গেই ভাঁড়ার। তাহার গলার শব্দে মামাত বড়বোন মহেশ্বরী বাহিরে আদিয়া বলিলেন, ও দিবু, তোর জন্মেই অপেকা কচ্ছি দাদা। একবার ওপরে গিয়ে ঠাকুরপুজোটি সেরে এস। সমস্ত যোগাড় ঠিক আছে, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, যাও।

মহেশ্বরী এ বাড়ীর বড় মেয়ে এবং গৃহিণী। বছর-চারেক পূর্বে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছেন।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি পারব না দিদি। আমার কলেজের প্রথম ঘণ্টা আজো তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে। মহেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হবে বলে ঠাকুরপুজো হবে নারে!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, ভট্চায্যিমশাই কোথায় ? তাঁর হলো কি ? মহেশ্বরী কহিলেন, তিনি বাবার সঙ্গে পাশায় বসেছেন। এখন কত বেলায় যে উঠবেন তার ঠিকানা কি ?

দিবাকর কহিল, মেজদাদাকে বল দিদি, আজ তাঁর কাছারি বন্ধ আছে।

মহেশ্বরী বলিলেন, ধীরেনের কাল থেকে শরীর ভাল নেই। সে স্নান করবে না—পুজো করবে কি করে?

তবে ছোটদাকে বল। তিনি সেই বারোটার পরে আদালতে বার হন, এখনো তার ঢের দেরী আছে।

মহেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কি যে তর্ক করিস দিবা, তার কোন ঠিকানা নেই। কাল রান্তিরে উপীন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, এখন পর্যান্ত ঘুম থেকে ওঠেনি। এতটা বেলা হল মুখ ধুলেনা, চা খেলে না। রাত জেগে তার দেহটাই কি ভাল আছে ? তা ছাড়া সে কি কোনদিন পূজো করে যে আজ যাবে পূজো করতে?

এদিকে বামুনঠাকুর ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছে।
দিবাকর কহিল, কোন-না-কোন কাজে একটা-না-একটা বিল্প এসে
প্রায় রোজ আমার প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়—আমি পরীক্ষা দেব
কেমন করে ?

মহেশ্বরী রাগিয়া উঠিতেছিলেন, বলিলেন, পরীক্ষা না দিলেও যদি বা চলে, ঠাকুরপুজো না হলে চলতে পারে না। দাঁড়িয়ে তোমার দক্ষে তর্ক করবার সময় আমার নেই—আরো কাজ আছে।

বামুনঠাকুর হাঁক দিয়া কহিল, দিবাবাবু, ভাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে—আম্বন না শীগ্গির।

মহেশ্বরী তাহাকে তর্জন করিয়া উঠিলেন, তোমার কোন আক্রেল নেই ঠাকুর। আমি ওকে পূজো করতে পাঠাচ্ছি—তুমি কচ্চ ডাকাডাকি। ভাত তুলে নিয়ে যাও—পূজো করে এলে দিয়ো, বলিয়াই ভাঁড়ার-ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। সেখানে পূজার সাজ প্রস্তুত ছিল। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিত্য পৃজার নিমিত্ত একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তিনি বাড়ীতেই থাকেন। কর্তা শিবপ্রসাদের স্থায় তাঁহারও পাশ। খেলার ঝোঁক খুব বেশী। শিবপ্রসাদ কিছুদিন হইল সরকারী চাকরীতে পেন্সন লইয়া তাঁহার পশ্চিমের বাটিতে আদিয়া বসিয়াছেন। সকালে চা পানের পরে পুরোহিতমশায়কে ডাক পড়ে। 'ফুতো, ভট্চায্যিমশায়কে একবার ডাক। একদান রঙে বসা যাক।' পরে একদান হ'দান করিয়া বেলা বাড়িয়া উঠে-পুরোহিতের পূজা করিবার অবকাশ হয় না। ইতি**পুর্কে পূজা**র জক্ম তাগিদ দিয়া মহেশ্বরী চাকর পাঠাইতেন, কিন্তু উঠি-উঠি করিয়াও আর উঠা হইত না—পূজার সময় বহুকণ অতিবাহিত হইয়া যাইত, কাহারও ছঁস হইত না। ইদানীং পিতার শরীর ভাল নয়, অথচ খেলার ঝোঁকে থাকেন ভাল মনে করিয়া মহেশ্বরী আর পুরোহিত্তকে ডাকেন না-একে-ওকে-তাকে দিয়া, অর্থাৎ দিবাকরকে দিয়া নিতাপুজা সারিয়া লন।

সকালে চা খাইবার অভ্যাস এবং অবকাশ দিবাকরের ছিল না। প্রত্যহ প্রভাতেই তাহাকে চাকরের সঙ্গে বাজারে যাইতে হইত। আজ বাজার হইতে ফিরিয়া কোনমতে নিত্যকর্ম সারিয়া লইয়া সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল।

দিবাকর পূজা করিতে গেল, কিন্তু আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পরের বাড়ী থাকার সুখ এই! যদিও সে তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হইবার পর হইতেই এই পরের বাড়ীতে আছে এবং ইহার অনেক হুঃধ অভ্যাসও হইয়াছে, কিন্তু মানুষের যে জিনিষ্টি কোন হুঃধেই মরে না—সেই ভবিশ্বতের আশা—আঘাত ধাইয়া তাহার বুকের ভিতর হইতে আজ ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইল। রাগে তাহার সর্বশরীর জালা করিতেছিল, সে সিংহাসন হইতে ঠাকুর নামাইয়া ঠক ক্রিয়া তামকুণ্ডের উপর ফেলিল, এবং বিনা মস্ত্রে গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া ভিজা ঠাকুর তুলিয়া রাখিল। তার ফুল দেওয়া, তুলসীপত্র সাজাইয়া দেওয়া, ঘণ্টা বাজান প্রভৃতি হাতের কাজগুলো অভ্যাসমত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বিদ্বেষের জালায় জিহ্বা তার একটি মন্ত্রও আর্ভি করিল না।

এমন করিয়া পূজার তামাসা শেষ করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন মনে হইল বটে পূজা করা একেবারেই হয় নাই এবং ফিরিয়া বসিবে কি না সে দিখাও একবার জাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়িল তাহার কলেজের প্রথম ঘন্টা শেষ হইতেছে। আর সে কোন দিকে না চাহিয়া ক্রতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোজা বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, মহেশ্বরী ভাঁড়ার হইতে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, খেয়ে গেলিনে রে?

না-সময় নেই।

মহেশ্বরী বলিলেন, তবে কলেজ থেকে একটু সকাল ক'রে ফিরে আসিস—ও বামুনঠাকুর, দিবাবাবুর জন্মে যেন সমস্ত ঠিক থাকে।

দিবাকর উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহিরের ছোট ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া কাপড় পরিতে পরিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সামনের বৈঠকখানা হইতে তখনও পাশা-খেলার হুদ্ধার শোনা বাইতেছিল। হঠাৎ দারের কাছে শব্দ শুনিয়া দিবাকর পিছন ফিরিয়া দেখিল, ঝি দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি জামার হাভায় চোধ মুছিয়া জিজ্ঞানা করিল, কি ?

ঝি কহিল, ছোটবৌমা একবার ডাকছেন। যাচ্ছি, তুমি যাও।

ঝি চলিয়া গেলে দিবাকর ছোটো টাইমপিসটির পানে চাহিয়া মুহুর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বাঁ-ছাতের বইগুলা টেবিলের উপর রাথিয়া দিয়া জামার হাতায় আর একবার ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া ভিতরে ফিরিয়া গেল।

দিবাকরকে ডাকিতে পাঠাইয়া স্থরবালা নিজের ঘরের স্থম্খেই অপেক্ষা করিতেছিল। দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কি ?

সুরবালা প্রকাশ্যে কথা কহিত না, আড়ালে কহিত। মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া দিয়া বলিল, একবার ঘরে এস; বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দেখাইয়া দিল—মেঝের উপর আসন পাতা, একবাটি হুধ এবং রেকাবিতে হুই-চারিটা সন্দেশ—দেখাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে তবে ইস্কুলে যাও।

দিবাকর কোন কথা না বলিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

অদ্রে শ্যার উপর তাহার ছোটদাদা উপেন্দ্রনাথ তথনও নিজিতের মত পড়িয়াছিলেন, দিবাকর খাইয়া চলিয়া যাইতেই মাণা তুলিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, এ আবার কি ?

সুরবালা খাবার জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেছিল, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জেগে আছ নাকি?

ঘন্টা-ছই। এগাবটা পর্যান্ত মানুষে ঘুমুতে পারে ?

স্থরবালা হাসিয়া কহিল, তুমি সব পার। নইলে মান্তুষে কি এগারটা পর্য্যন্ত প'ড়ে থাকতে পারে ?

উপেন্দ্র কহিলেন, সকলে পারে না, কিন্তু আমি পারি। তার কারণ, শুয়ে থাকার মত ভাল জিনিষ সংসারে আমি দেখতে গাইনে। সে যাই হোক্, দিবাকরের—

স্থরবালা বলিল, ঠাকুরপো রাগ ক'রে না খেন্নে কলেজে ৰাচ্ছিলেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

হেতু ?

স্থ্যবালা বলিল, রাগ সত্যিই হয়। ও বেচারার সকালে পড়বার জো নেই—বাজারে যেতে হবে, ফিরে এসে ঠাকুরপুজো করতে হবে। কোন দিন এগারোটা বারোটা বেজে যায়। বল দেখি, কখনই বা খায়, কখনই বা পড়তে যায়? ঠিক বুঝলাম না। ভট্চায্যিমশায়ের জর নাকি?

স্থরবালা কহিল, জর হবে কেন? বাবার সঙ্গে পাশায় বসেছেন। আর তাঁরই বা অপরাধ কি? বাবা ডেকে পাঠালে ত তিনি না বলতে পারেন না!

উপেন্দ্র কহিলেন, তা ত পারেন না, কিন্তু আগে তিনি চাকরের সঙ্গে সকালে বাজারে যেতেন না ?

স্থুরবালা কহিল, দিন-কতক সথ ক'রে গিয়েছিলেন মাত্র। না হ'লে ঠাকুরপোকেই বরাবর যেতে হয়।

হুঁ, বলিয়া উপেন্দ্র পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেই স্থরবালা সভয়ে বলিয়া উঠিল, কর কি, আবার পাশ ফেরো যে!

উপেন্দ্র চুপ করিয়া আরো মিনিট-পাঁচেক পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেদিন ঠাকুরপূজা হইল না, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবাকর অপ্রসন্ধন্থ ধীরে ধীরে কলেজে চলিয়াছিল। বাড়ীতে এইমাত্র যে-সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সে আলোচনা ভিন্ন ভাবিতেছিল ঠাকুরের পূজা হইল না। অনেক দিনের অনেক অস্থবিধা সত্ত্বেও এ কাজটিকে সে অবহেলা করে নাই, করিবার কথাও কোন দিন মনে উদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই কারণেই সে আজিকার কথা স্মরণ করিয়া পীড়া অমূভ্ব করিতে লাগিল। যদিও যুক্তি-ভর্ক দারা বারম্বার মনকে সান্ধনা দিতে লাগিল যে ভগবান একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ নহেন, স্ত্রোং একস্থানে ভোগ না জুটিলেও অম্বত্র জুটিয়াছে; তবু সেই যে তাহাদের অভ্কুত গৃহদ্বতাটি তাঁহার নিত্যপূজা ও ভোগ হইতে বঞ্চিত্র হইয়া ক্রুদ্ধমুখে সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রতিহিংসার আশক্ষা তাহার মন হইতে কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না।

কলেজে গিয়া শুনিল, প্রফেসারের অস্থুখ হওয়ায় প্রথম ঘণ্টার ক্লাস বসে নাই—শুনিয়া দিবাকর প্রফুল্ল হইল। পরীক্ষা নিকট হইতেছে বলিয়া ছাত্রেরা হাজিরির হিসাবের নিমিত্ত কলেজের কেরাণীকে ব্যস্ত করিয়া তৃলিয়াছে। আজ অস্থাস্থ ছাত্রেরা যখন ওই উদ্দেশ্যে অফিস-ঘরের দিকে যাইবার উভোগ করিতেছিল, তখন দিবাকরও প্রস্তুত হইল। কিন্তু অফিসের সম্মুখে ঠাকুরপূজা না করিবার কথা স্মরণ হইবামাত্র সে থামিয়া দাঁড়াইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়ালে যে ? দিবাকর সংক্ষেপে উত্তর করিল, আজ থাক। থাকবে কেন, এদ না, আজই দেখে নিই।

8€

না থাক্, বলিয়া সে ফিরিয়া গেল। হাজিরি সম্বন্ধে মনে মনে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহের মীমাংসা করিবার সাহস আজিকার দিনে তাহার কোনমতেই হইল না।

খাইয়া না আসিলেও তাহার বাটী ফিরিবার তাড়া ছিল না। নানা কারণে আজ ক্ষুধা ছিল না। ছুটির পরে কলেজের ফটকের নিকটে আসিয়া দেখিল, তাহাদের বি-এ ক্লাসের ছাত্রের দল দূরে দাড়াইয়া তর্ক-কোলাহল করিতেছে, দিবাকর অস্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল এবং যে পথটা বরাবর গঙ্গায় গিয়া পডিয়াছে. সেই দিকে চলিয়া গেল। ভাঙা বাঁধান-ঘাঁট মুতের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। একদিন যে ইহার দেহ ছিল, রূপ ছিল, প্রাণ ছিল, স্থানে স্থানে ইটের ভগ্নস্থপ সেই কথাই বলে, আর কিছুই বলে না। কবে, কে বাঁধাইয়াছিল, কে আসিয়া বসিত, কাহারা স্নান করিত, কোথাও কোন সাক্ষ্য বিভ্যমান নাই। শীতের শীর্ণ গঙ্গা তাহারি এক প্রান্ত দিয়া অবিশ্রাম একটানা স্রোতে সমুদ্রে চলিয়াছে। তীরে পলির উপরে যবের শীষ মাথা তুলিয়া রোজের উত্তাপ ও গঙ্গার বায়ু গ্রহণ করিতেছে। তাহারি একধারে বালুময় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া দিবাকর ঘাটে আসিয়া দাঁডাইল। একদিকে ছোট একখণ্ড ইষ্টকস্থূপের উপর জুতা খুলিয়া রাখিল, পিরাণ খুলিয়া ভারি বাঁধান বইগুলা চাপা দিল। তাহার পরে জলে নামিয়া হাত মুখ ধুইয়া মাধায় গঙ্গাজ্বলের ছিটা দিয়া অভুক্ত গৃহদেবভাকে স্মরণ করিল। আগাগোড়া সমস্ত মন্ত্র সাবধানে আর্ডি করিয়া গঙ্গায় জল-গণ্ড্য ভাসাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইয়া গিয়াছে। জামা গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া, বই লইয়া যখন সে চলিয়া গেল তখনো একটু বেলা ছিল। তখনো হিন্দুস্থানী রমণীরা ঘাটের একাস্তে বিসয়া নাথায় সাজি-মাটি ঘ্যতেছিল।

### পাঁচ

সুরবালার পিতা ঠিকাদারী কাজে বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার বক্সারের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ছই মেয়ে। সুরবালা বড়, শচী ছোট। তাহার এখনো বিবাহ হর নাই, সে বাপের বাড়ী বক্সারেই থাকে।

বাপের বাড়ীতে স্থরবালার ডাকনাম ছিল পশুরাজ। এইটি 
ভাহার পিতামহের দেওয়া। পাড়ার কানা-থোঁড়া, কুকুর-বিড়াল, 
বিলাতী ইত্বর, পায়রা-পাঝীতে প্রায় শতাধিক জীব তাহার আশ্রেরে 
শ্রীর্দ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহার কোনটিকে কোনদিন সে মমতায় 
বিদায় করিতে পারে নাই, এখনো তাহারা শচীর কর্তৃত্বে অক্ষয় 
হইয়া আছে। স্থরবালার নামের বিবরণ মহেশ্বরী জানিতেন, 
তাঁহার দ্বারাই নামটি এখানেও প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা 
বড়, তাঁহারা সংক্ষেপে পশু বলিয়া ডাকিতেন, চাকর-দাসীরাও কেহ 
বা পোশ-বৌঠাকরুণ, কেহ বা ছোট-বৌঠাকরুণ বলিয়া ডাকিত।

অনেক রাত্রে কাজ-কর্ম সারা হইলে স্থরবালা ঘরে আসিলে উপেন্দ্র বলিলেন, পশু, ভোমার বাবা শচীর পাত্র ঠিক করতে আবার তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। শচী তোমার চেয়ে ৰুড ছোট জান ?

স্থরবালা বলিল, তা আর জানিনে! আমার কোলে এক ভাই হয়ে আঁতুরেই মারা যায়, তার পরে শচী। তা হলে আমার চেরে প্রায় ছ-সাত বছরের ছোটো। এ হিসাবে ভার বয়স বার-তের ?

তা হবে বৈ কি ! রোগা বলেই শুধু এতদিন পর্য্যস্ত রাখা গেছে। আমার মতন বাডস্ক গডন হ'লে ভারি বিপদ হতো।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বিপদ আবার কিসের ? তোমার বাপের টাকার অভাব ত নেই, ও জিনিষ্টা থাকলে সব জিনিষ্ট স্থলভ হয়ে পড়ে। তোমার সময়ে আমি যে রকম তাড়া করে গিয়ে পড়েছিলাম, সে রকম তাড়া করে যাবার লোক সংসারে কম নেই।

স্থরবালা বলিয়া উঠিল, তুমি কি বাবার টাকা দেখে গিয়েছিলে ?

না বলতে পারলেই ভোমার কাছে মান থাকে বটে, কিন্তু মিথ্যে কথাই বা বলি কেমন করে ?

কিন্তু এইটেই যে মিথ্যা কথা।

মিথ্যে কথা কেন ?

মিথ্যে বলেই মিথ্যে কথা। তুমি যথন তখন বল বটে কিন্তু তুমি বাবার টাকা দেখে যাওনি। বাবার টাকা থাক্ না থাক্, তোমাকে যেতেই হতো। আমি যেথানে, যে ঘরে জন্মাতুম, আমাকে আনবার জন্মে তোমাকে সেইখানেই যেতে হ'তো—বুঝতে পাচ্ছ ?

উপেন্দ্র গান্তীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন, কতক পাচ্ছি। কিন্তু ধর, যদি তুমি কায়েতের ঘরে জন্মাতে ?

স্থরবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ যা হোক ভূমি। বামুনের ঘরের মেয়ে কখন কায়েতের ঘরে জন্মায় ? এই বৃদ্ধি নিয়ে বৃঝি ওকালতি কর ?

উপেন্দ্র অধিকতর গন্তীর হইয়া বলিলেন, তাও বটে। এই জন্মই বোধ করি পদার হচ্ছে না।

সুরবালা নিজের কথায় ব্যথিত হইয়া সান্তনার স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেন পদার হবে না, খুব পদার হবে। তবে, একটু দেরী হ'তে পারে, এই যা। কিন্তু তাও বলি, তোমার পসারের দরকারই বা কি? হাসিয়া বলিল, বারটা থেকে চারটে পর্যান্ত আমার সামনে হাজির থাকলে আমি তোমাকে পাঁচশ টাকা করে দিতে পারি। বাবা আমাকে মাসে মাসে ত আড়াই শ টাকা দেন, আরো আড়াই শ টাকা না হয় চেয়ে নেব!

উপেন্দ্র বলিলেন, তা যেন নিলে; কিন্তু আমাকে করতে হবে কি ? বারটা থেকে চারটে পর্য্যস্ত ভোমার সামনে দাড়িয়ে থাকতে হবে ?

স্থ্রবালা বলিল, হা। আর নিতান্ত দাঁড়াতে না পারলে, না হয় বসো।

আর নিতান্ত বসতে না পারলে না হয় শোবো ? কি বল ? স্থাবলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, না, শুতে পাবে না। বসতে না পারলে আবার দাঁড়াতে হবে। হার্কিমের সামনে বেয়াদ্পি করলে ভোমার ফাইন হবে।

ফাইন দিতে না পারলে ?

আটক থাকতে হবে। চারটের পরেও বের হতে পাবে না— বুঝেছ ?

উপেক্স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ব্ঝেছি—হাকিম কিছু কড়া
—চাকরী বজায় রাখতে পারলে হয়!

স্ববালা তাহার ছটি কোমল বাছদার। স্বামীর কঠবেষ্টন করিয়া বলিল, হাকিম কড়া নয় গো, কড়া নয়। চাকরী তোমার বজায় থাকবে—একটি দিন শুধু পরীক্ষা করেই দেখ না। ক্ষণকাল পরে স্ববালা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রশা করিল, বাবার চিঠির কি জবাব দেবে ?

উপেন্দ্র কহিলেন, থোঁজাথুঁজির প্রয়োজন নেই, পাত্র আপনি হাজির হবে—এই জবাব দেব।

ছি:, ও কি কথা! তাঁর সঙ্গে কি তামাসা চলে ? এতকণ তবে কি তুমি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছিলে ? সুরবালা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, দেখ, তামাসা করিনি, কিছ বাবাকে এ কথা লেখার দরকার নেই। সজ্যিই আমি বিশ্বাস করি শচীর পাত্র ঠিক হয়েই আছে, এবং সে ছাড়া তার অহা পথও নেই, কিছ তোমার মুখে ও-কথা শুনলে বাবা রাগ করবেন।

উপেক্স হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই শচীর পাত্র ঠিক হয়ে আছে। তাকে আমিও জানি, তুমিও জানো।

সুরবালা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে বল না ?

উপেল্স বলিলেন, এখন না। সব ঠিক ক'রে তবে তোমাকে জানাব।

সুরবালা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি —শচীর একটু দোষ আছে, সেই দোষটুকু গোপন ক'রে পাত্র স্থির করা উচিত নয়। তাতে ফল ভাল হবে না।

উপেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, দোষ আবার কি ?

সুরবালা বলিল, বলছি। বাবার ইচ্ছে বোধ হয়, ওইটুকু দোষ গোপন রাখা। না হ'লে তিনি নিজেই তোমাকে জানাতেন। শচী দেখতে শুনতে লেখাপড়ায় ভালই, বাবার টাকাও আছে সত্যি, কিন্তু শচীকে কি তুমি ভাল ক'রে দেখনি ?

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখেছি, কিন্তু ভাল ক'রে দেখবার সাহস—
পায়ে পড়ি ভোমার। আগে আমার কথা শোন, তারপর যা
খুসি বোলো। তুমি ত জানই, শচী ছেলেবেলা থেকে রোগা।
ছ-ভিনবার ভারি ভারি ব্যামোতে মরতে মরতে বেঁচেছে। ভারি
একবার ব্যারাম সেরে গেল, কিন্তু বাঁ পা আগাগোড়া ফুলে পেকে
উঠল। ডাক্তার অস্ত্র ক'রে তাকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু পা আর
সোজা হ'ল না। সেই অবধি একটু খুঁড়িয়ে চলে। ডাক্তার
বলেছিলেন, বয়স হ'লে সেরে যেতেও পারে, কিন্তু এই আখাসের
উপর বিশ্বাস ক'রে কে বিয়ে করতে সম্মত হবে থে সভ্যিই ভাল
ছেলে, তার ভাল মেয়েও জ্টবে—জেনে শুনে সে শচীর মত

মেয়েকে বিয়ে করবে না। আর যে শুদ্ধ মাত্র টাকার লোভে রাজি হবে সে অসং পাত্র।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া শুনিয়া বলিলেন, আমি ত শচীকে অনেক-বারই দেখেছি, কিন্তু কোন দিন খুঁড়িয়ে চলতে দেখিনি

স্ববালা মৃত্ হাসিয়া কহিল, পুরুষেরা কোন্ জিনিষটা দেখতে পায়! কিন্তু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না—ভারা চক্ষের নিমিষে দোষ ধরে ফেলবে।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু তার ত মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে না যে মেয়েদের চোখকে ভয় করতে হবে!

সে কি কথা! ঠকিয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে ত কাণা মেয়েরও বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পরে ?

উপেন্দ্র ভাবিতেছিল, কথা কহিলেন না। সুরবালা পুনরায় বলিল, গত পূজার সময় আমাদের বক্সারের বাড়ীতে ঠিক এই রকম কথাই হয়েছিল। পিসিমাও মা ছজনেই বলেছিলেন যে, বিয়ের আগে এ সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। হয়ে গেলে জামাইকে ব'লে দিলেই হবে।

উপেন্দ্র বলিল, বেশ ত।

বেশ নয়, আমি এই কথাই বলি। আমি বলি ষে, শাশুড়ী ননদকে বাদ দিয়ে একলা জামাই নিয়ে চলে না। শচীর যে স্বামী হবে, সে ওকে ভালবাসবেই, কিন্তু তুচ্ছ একটা খুঁৎ নিয়ে প্রথমেই যদি ও তাদের বিদ্বেষর চোখে প'ড়ে যায় ত' কোনদিন স্বথে ঘরক্ষা করতে পারবে না।

উপেন্দ্র বলিলেন, পারবে। কেন না, দিবাকর তোমার বোনকে অযত্ন করতে পারবে না, তুমি কিংবা দিদিও শচীকে গঞ্জনা দেবে না।

কথা শুনিয়া সুরবালা অবাক হইয়া গেল্। অনেককণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, তবে কি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে ? উপেক্স বলিলেন, হাঁ। কিন্তু বাবা ত রাজি হবেন না। কেন ?

ওর মা-বাপ নেই, বাড়ী-ঘর নেই—এক কথায় কিছু নেই যে! উপেন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, সব আছে, কেন না, আমি আছি। সুরবালা কহিল, তবুও বাবা সম্মত হবেন না।

উপেন্দ্র কঠিন হইয়া বলিলেন, আর তুমিও হবে না এইটেই বোধ করি আসল কথা!

স্থরবালা চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্রও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অপরদিকে পাশ ফিরিয়া অত্যস্ত নীরস-কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, রাত অনেক হ'লো —এখন ঘুমোও।

সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যান্ত সুরবালা জাগিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময়ে যথন তাহার নিশ্চয় বোধ হইল স্বামী নির্বিল্লে নিজা ষাইতেছেন, তখন হুই চক্ষে তপ্ত-অঞ্ তাহার উচ্চুদিত হইয়া উঠিল। স্বামীর অসীম স্নেহে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথাই ভাবিতে লাগিল যে. এই সাত-আট বংসরের ঘনিষ্ঠ মিলনেও (कन म এই লোকটির অন্ত পাইল না। প্রথম প্রথম অনেকবার সে মনে করিয়াছে যে, এই খামখেয়াল লোকটির মেজাজের কিছুই ঠিক নাই। কখন কি হেতু যে ইহার রাগ হইয়া পড়ে জানিবার বা বুঝিবার জো নাই, কিন্তু শেষে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া এটুকু সে বুঝিয়াছিল, ইহাকে সম্যক বুঝিবার ক্ষমতা তাহার কোন দিন হউক বা না হউক, ইহার কোন কাজ বা কথা অহেতৃক বা অনিশ্চিত-প্রকৃতির লোকের মত নহে। বিশেষ করিয়া সেই জ্ঞাই তুর্ব্বোধ স্বামীটিকে লইয়া ভাহার ভয় ও ভাবনার অস্ত ছিল না। থোঁচা খাইয়া খাইয়া সে যখন তখন এই চুঃখই করিত, ভগবান তাহার অদৃষ্ট যদি এমন ভালই করিলেন তবে সেই অদৃষ্টকে মানাইয়া চলিবার মত বৃদ্ধি তাহাকে দিলেন না কেন ? আজিও যতই সে মনে মনে এই কণার আলোচনা করিয়া ভিতরে ভিতরে কারণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল, তভই সে নিজের কোন দোষ না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভগিনীর সম্বন্ধে ভগিনীর এই স্বাভাবিক আশঙ্কা কি কারণে যে দোষাবহ এই কথা সে কোন মতেই ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে শীতের স্থদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং ভাহারি পরিমাণ করিয়া দূরে সরকারী কাছারীর ঘণ্টা একে একে বাজিয়া যাইতে লাগিল।

## ছয়

পরদিন দ্বিপ্রহারের পরে মহেশ্বরী আহারে বসিলে উপেন্দ্র ঘরে চুকিয়া অদ্রে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। মহেশ্বরী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, মেজবৌ, উপীনকে একটা আসন পেতে দাও।

উপেন্দ্র কহিল, আসন থাক্ দিদি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

শুনিবার জন্ম মহেশ্বরী তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।
উপেন্দ্র বলিল, শৃশুরমশায় শচীর পাত্র ঠিক করবার জন্মে পরশু
একখানা জরুরি চিঠি লিখেছেন। তুমি ওদের সমস্ত কথা যত জান ভত আর কেউ জানে না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, শচীর দেহে কি কোন দোয আছে ?

মহেশ্বরীর স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শেষদিকে প্রায় চার-পাঁচ-বংসর বক্সারে প্র্যাকটিস করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে স্থরবালার পিতারই একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া কাছাকাছি ছিলেন বলিয়া উভয় পরিবারে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জ্মিয়াছিল। স্থরবালার বিবাহের সম্বন্ধ মহেশ্বরীই স্থির করিয়াছিলেন। মহেশ্বরী ক্ষণকাল উপেক্সের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, পশু কি বলে?

সে বলে, শচী একটু খোঁড়া!

মহেশ্বরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, থোঁড়া নয়; তার ছেলেবেলার অস্ত্র হবার দক্ষণ বাঁ পা'টা একটু টেনে চলড—তা এতদিনে বোধ করি সেরে গেছে।

আর কোন দোষ নেই ত ?

ना।

শুনি ত খশুরমশায়ের অগাধ সম্পত্তি—্তোমার কি মনে হর দিদি ?

আমারও ত তাই মনে হয়।

উপেন্দ্র তখন আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, তবে তোমাকে একটা কথা বলি দিদি। শচীরা ছই বোনেই যখন ভবিয়তে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে, তখন এত বিষয় বে-হাত হ'তে দেওয়া ত সুবৃদ্ধির কাজ নয়।

মহেশ্বরী হাসিমুখে বলিলেন, তা ত নয়; কিন্তু উপায়টা কি শুনি ? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

উপেল্ৰেও হাসিয়া বলিল, হাসি নয় দিদি। পশুকেও ক্যাপাবার জন্মে এ কথা বলিনি। আমি দিবার কথা মনে করেছি।

শুনিবামাত্রই মহেশ্বরীর মূখ কালি হইয়া গেল। তিনি দিবাকরকে দেখিতে পারিতেন না। তীক্ষ্দৃষ্টি উপেব্রু ভাহা দেখিতে পাইয়াও বলিল, কি বল দিদি ?

মহেশ্বরী নতমুখে চিস্তার ভাগ করিয়া ভাত মাখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, বেশ ত।

উপেন্দ্র কহিল, শুধু বেশ হ'লে ত চলবে না দিদি, এ কাজ ভোমারি। পশুর বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে, এখন সে বলে, তার মত ভাগ্যবতী যেন স্বাই হয়। আমার বিশ্বাস, তুমি যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে।

মহেশ্বরী চিস্তিত মূখে কহিলেন, কিন্তু শচীর একটু শুঁৎ আছে যে!

উপেন্দ্র কহিল, আছে বলেই ত তোমাকে হাত দিতে বলছি! তোমার পুণ্যে সমস্ত নিখুঁৎ হয়ে যাবে।

উপেন্দ্রর কথায় মহেশ্বরীর চিত্ত ক্রমশঃ আর্দ্র ছইয়া আসিতেছিল, বলিলেন, কিন্তু উপীন, দিবাকরের মেজাজ ব্ঝতে পারিনে।
বাড়ীর মধ্যে থেকেও সে যেন বাড়ী-ছাড়া পর। সেই জন্মেই ভয়
ছয়, পাছে ওইটুকু খুঁৎ নিয়ে শেষে একটা মন্ত অ-সুথের কারণ হয়ে
দাঁড়ায়। আর এক কথা—দিবাকর কি রাজী হবে ?

কেন হবে না দিদি! এ সংসারে তার আপনার বলতে কিছুই নেই। সমস্তই যাকে নিজের হাতে না করলে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার জায়গা হবে না, তার এ স্থবিধে ত্যাগ করা শুধু বোকামি নয়—
পাপ।

মহেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এ কি তোর ওকালতি ব্যবসা উপীন যে শুধু মকেলের টাকার 'পরেই ছটি চোখ রেখে আর সমস্ত দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিতে হবে ? পছন্দ অপছন্দ বলে একটা কথা আছে ত!

উপেন্দ্র বলিল, থাকে থাক দিদি। যারা ওই নিয়ে তোলাপাড়া করতে চায় করুক, কিন্তু আমরা ও দলে যেতে চাইনে। আর, শচীর মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার ত বিয়ে করাই চলে না।

উপেন্দ্রর ব্যগ্রতায় মহেশ্বরী কৌতুক বোধ করিলেন। বলিলেন, সে বোধ হয় আজ কলেজে যায়নি; একবার জিজ্ঞাসা করেই দেশ না, তার মতটা কি। বোধ করি সে তার ঘরেই আছে।

আছে ? কে রে ওখানে, ভূতো ? একবার দিবাবাবুকে ডেকে দেত রে, বল, দিদি একবার ডাকছেন।

ক্ষণকাল পরে দিবাকর ঘরে ঢুকিতেই উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করলাম, দিবা। পরীক্ষা শেষেই দিন স্থির করা যাবে! দিদি, ভটচায্যিমশায়কে পাঁজিটা দেখতে ব'লো আর বাবাকে জিজাসা ক'রে তাঁর মতটা একবার জেনে নিয়ো। শচীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে তিনি ভারি খুসি হবেন। তুই হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে! তোর ছোট-বৌঠাকরুণের ছোট বোন শচী---তাকে দেখেছিস না ? দেখিস নি ? তা শচীকে দেখবার প্রয়োজনও নেই। একটু পূর্ব্বেই দিদিকে বলছিলাম, তার মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার বিবাহ করা চলে না। ছেলেবেলায় বাঁ পায়ে অস্ত্র হওয়ায় এই পা'টা বুঝি একটু টেনে চলত। সে কণাই এই মাত্র আমি দিদিকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, একটু খুঁৎ, একটু ক্রটি, দিবাকর আত্মীয় হ'য়ে যদি মার্জ্জনা করতে না পারে ত অপরে করবে কি ক'বে ? ভা ছাড়া ছোটোখাটো খুঁটি-নাটি নিয়ে হৈ-চৈ করা ত উচ্চশিক্ষার ফল নয়—সে নীচতা! নির্দোষ নিথুঁৎ এ জগতে পাওয়া যায় না, সে আশা ক'রে ব'সে থাকা আর পাগ্লামি যে এক, দিবা ত বোঝে। আর তোমাকে বলতে কি দিদি, দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে সুরবালার আনন্দের সীমা থাকবে না। । । । তোর বুঝি সময় নষ্ট হচ্ছে ? তবে এখন যা—আমিও শ্বশুরমশায়কে একটা চিঠি লিখে দি'গে, বলিয়াই উপেল্স উঠিয়া পড়িলেন এবং মহেশ্বরীকে কটাক্ষে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহেশ্বরী মুখ নীচু করিয়া ভাত নাড়িতে লাগিলেন এবং দিবাকর স্তুম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবল ঝড় যেমন করিয়া খড়-কুটা ধ্লা-বালি উড়াইয়া লইয়া যায়, উপেক্র যে তেমনি করিয়া বাধা-বিল্ন ওজ্ব-আপত্তি নিজের ইচ্ছামত উড়াইয়া লইয়া গেলেন, নিস্তুব হইয়া তুইজনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণেও যখন কোনও কথা উঠিল না, তখন দিবাকর ধীরে ধীরে বলিল, এসব কি দিদি?

মহেশ্রী মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, সবই ত শুন্লে ?
দিবাকর প্রশ্ন করিল,—এত তাড়া কিসের জন্মে ?
মহেশ্রী বলিলেন, শচীর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং
আগামী সমস্ত বছরই অকাল।

ইহার পরে আর কোনও কথা দিবাকরের মাথায় আসিল না, কিন্তু মনে পড়িল, উপেন্দ্র এতক্ষণ পত্র লিখিতেছেন এবং একটু প্রেই জারুরি পত্র লাইয়া চাকর ডাকঘরে ছুটিয়া যাইবে। সে
কোনও দিন বিবাহ করিবে না এই তাহার জীবনের সহল্প। এই
সঙ্গল্প এমন অকস্মাৎ এক টানে ভাসিয়া যাইতেছে মনে হইবামাত্র
সে অস্থির হইয়া উপেন্দ্রের ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে
চুকিতেই স্থরবালা তাহার অপ্রসন্ধ মুখের 'পরে মাথার কাপড়
টানিয়া দিয়া আলমারির পাশে সরিয়া গেল। উপেন্দ্র টেবিলের
কাছে কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, আবার কি ?

দিবাকর যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা ঠিকমত ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পায় নাই, এবং ওদিকে অঞ্চলের এক প্রাস্ত আলমারির পাশে দেখা যাইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেজ कशिलन, कि दि ?

দিবাকর কথা না কহিয়া আলমারির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র সে ইঙ্গিত দেখিয়াও দেখিলেন না, বলিলেন, আমার সময় নেই দিবা—

দিবাকর কাছে সরিয়া আসিয়া মৃত্সবে কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন ?

উপেন্দ্র বলিলেন, না, তাড়াতাড়ি নয়। এখনো যেমন ক'রে হোক প্রায় মাস-ছই সময় আছে—তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে—

তবে আছাই চিঠি লেখার প্রয়োজন কি ? কিছুদিন পরে লিখলেও তহয়!

হ'তে পারে; কিন্তু কিছুদিন পড়ে লিখলে কি স্ববিধে হবে শুনি ?

দিবাকর আন্তে আন্তে বলিল, ভেবে দেখা উচিত।

উপেন্দ্র বলিলেন, উচিত বৈ কি! তুমি বিয়ের ভাবনা ভাবো, ভোমার পরীক্ষার ভাবনা আমি ভাবিগে। কিন্তু এরূপ দায়িছ-গ্রহণের পূর্বে—

वित्छित्र यक किছू वना व्यावश्रक। व्याघ्हा, धर्डे हिशादि व'स्मा। एडर कि एम्थल हां छनि ?

**पिवाक्त निक्छत इट्टे**श त्रिन।

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখ দিবাকর, যে বস্তুরই হোক্, শেষ পর্যান্ত ভেবে দেখা মান্ধুষের সাধ্য নয়। যিনি যতবড় বিচক্ষণ পণ্ডিতই হোন্ না কেন, শেষ ফলটুকু ভগবানের হাত থেকেই নিতে হয়। তবে আগে থেকে যে-টুকু ভেবে দেখতে পারা যায় সে-টুকুর জত্যে ত আধ-ঘন্টার অধিক সময় লাগে না, তুমি কিছুদিনের সময় চাও কেন ?

দিবাকর মুখ তুলিয়া বলিল, সকলেই কি এত দ্রুত ভাবতে পারে ?

পারে, কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, এলোমেলো ভাবনার অন্তও নেই, আর মীমাংসাও হয় না। ছ-চারদিন কেন, ছ-চার বছরেও স্থির হয় না। তবে এ সম্বন্ধে মোটাম্টি বেটুকু লোকে ভেবে দেখে, সেটুকু এই যে, প্রতিপালন করতে পারব কি না! কিন্তু শচীকে বিয়ে করলে সে চিন্তা ত তোমাকে কোনও দিনই করতে হবে না। দ্বিতীয় কথা, পছন্দ অপছন্দ নিয়ে। অবশ্য, সে মীমাংসা একজনের হয়ে অপরে করতে পারে না। তুই কি সেই কথাই ভাবছিস্?

শচীর রূপের ইঙ্গিতে দিবাকরের অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, কথ্খনো না।

তা হ'লে ত ভালই হ'ল। কেন না, এই কথাটা ষতই অস্তঃসারশৃন্থ হোক না কেন, বাইরের আড়ম্বর আছেই। প্রথমেই ওই
যে রূপের কথাটা এসে পড়ে, সেটা মামুষের অস্তরে বাইরে এমনি
ভেক্ষি লাগিয়ে দেয় যে, ওরই ভালমন্দ অত্যস্ত সাবধানে নিরূপণ
করাই মুখ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ, ওটা ত কিছুই নয়। বে
বস্তুটি না পেয়ে লোকে সারাজীবন হায় হায় করে, সেটি আড়ালেই

থেকে যায়। পছন্দ করবার যে সার সামগ্রী, যে জিনিষটি লাভ করতে না পারলে সংসার বিফল হয়ে দাঁড়ায়, সেটির উপরে ত জোর চলে না, তাই তাকে বিনা পরীক্ষায় নির্কিবচারে ভগবানের দোহাই দিয়ে লোকে গ্রহণ করে, আর যেটা কিছু নয়, ছ-চার দিনেই যা নষ্ট হ'তে পারে, চোখ চাইলেই যার দোষগুণ ধরা পড়ে, তার পরীক্ষার আর অন্ত থাকে না। দিবাকর, সাড়ে পনেরো আনাই যদি চোখ বুজে নিতে পার ত বাকি ছটো পয়সার জন্মে গুরুজনের অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহ কোরো না, বরং আমি আশীর্কাদ করি, তোমার ভবিয়ুৎ উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হোক, কোন দিন এ কথাটা ভুলো না যে, রূপই মান্ত্যের সবটুকু নয়, কিম্বা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্যচর্চচাই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়।

দিবাকর মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল। উপে<u>ল্</u>ডও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষকালে বলিলেন, এখন ভবে তুই যা।

দিবাকর মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার রুচি নেই ছোটদা, আমাকে মাপ কর। বিশেষ বড্লোকের মেয়ে।

অকস্মাৎ এরপ উত্তর ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেল্রকে অভিভূত করিয়। ফেলিল। তিনি অল্পভাষী দিবাকরের কথার গুরুত্ব ব্ঝিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াও তাঁহার স্বভাব নয়। সুম্পের কাগজকলম একপাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, রুচি নেই! তা না থাকতে পারে, কিন্তু বড়লোকের মেয়ের অপরাধটা কি শুনি ?

দিবাকর কহিল, অপরাধ নয়, কিন্তু আমি দরিজ।

উপেন্দ্র বলিলেন, এর অর্থ এই যে, গরীবের ঘরের মেয়ে ভোমাকে যেরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা ভক্তি করবে, ধনীর মেয়ে সেরূপ করবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীর কাছে সম্মান বা ভক্তির কতটুকু ধারণা তোমার আছে ? অবশ্য যদি গোঁ ধ'রে ব'সো যে, বিয়ে করবে না, সে আলাদা কথা, কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত অমূলক দোষের ভার আর একজনের কাঁধে তুলে দিয়ে নিজের দারিদ্যের জবাবদিছি করতে চেয়ো না। আমাদের পুরাণ ইতিহাস ত পড়েছ। তাতে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সাধবী স্ত্রীর যে উল্লেখ আছে, তাঁরা রাজ-রাজড়া ঘরের মেয়ে হয়েও কোন দরিল্র ঘরের মেয়ের চেয়ে গুণে খাটো ছিল না। বড়লোকের ঘরের মেয়ের বিরুদ্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে বলেই যে তা নির্কিচারে মেনে নিতে হবে এর কোন হেতু আমি দেখতে পাইনে।

দিবাকর ভিন্ন আরো একটি শ্রোভা অত্যস্ত মনোনিবেশ করিয়া আড়ালে থাকিয়া শুনিতেছিল, তাহার অঞ্চলপ্রাস্তে চোখ পড়িবামাত্র উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, বড়লোকের ঘরের আর একটি মেয়ে এই বাড়ীতেই আছে, এর অর্দ্ধেক রূপ-গুণ নিয়েও যদি শচী আসে ত পৃথিবীর যে-কোন স্বামীই যেন তা ভাগ্য ব'লে জ্ঞান করে। কণকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, রুচি নেই বলছিলে। ছেলেবেলায় পাঠশালে যেতেও ত তোমার রুচি দেখিনি। ধর্ম্ম-কর্ম্মেও কারো কারো রুচি থাকে না, জন্মভূমির উপরেও কারো বা অত্যস্ত অরুচি, কিন্তু তাই ব'লে কি এই সব রুচির প্রশ্রেয় দিতে হবে ?

হঠাং এই সময়ে আলমারির পিছনে চুড়ির শব্দে চকিত হইয়া দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যে স্থির করিল সে-ই জানে, স্থরবালার নিকটে আসিয়া কহিল, বৌদি, তুমি যদি সুখী হও আমি ছোড়দাকে চিঠি লিখতে বলে দি।

সুরবালা তন্ময় হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল, একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তির তরঙ্গ তাহার সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত কামনা ও
সমস্ত স্বাতস্ত্রাকে ভাসাইয়া আনিয়া স্বামীর ইচ্ছার পদতলে বারস্বার
আত্মসমর্পণ করিতেছিল। সে কিছুই স্থির করে নাই, কিন্তু অঞ্চলে
চোধ মৃছিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া একাস্তুচিত্তে কহিল, উনি
কোনদিন মিথ্যে বলেন না। আমি বলছি ঠাকুরপো, তোমাদের
ভাল হবে এবং আমিও অত্যন্ত সুখী হব।

দিবাকর মুহূর্তমাত্র উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া অপর্য্যাপ্ত আলোক তাঁহার মুখের পরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে মুখে উদ্বেগ নাই, ছশ্চিস্তার এতটুকু দাগ নাই— অত্যস্ত পবিত্র ও মঙ্গলময় বোধ হইল।

দিবাকর কহিল, তুমি যা ভাল বোঝা, কর। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে আমি যাই—বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সুমুখের কেদারায় আসিয়া সুরবালা বসিল। সজল চোখ ছটি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, তুমি আমাকেও মাপ কর। আমি ভুল বুঝেছিলুম; তুমি যা করতে চাইছো, তাতে শিচীর ভালই হবে। এইবারটির মত তুমি আমাকে মাপ কর। উপেক্র চিঠিখানি শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, আছো।

## সাত

তাহার পরক্ষণ হইতে দিবাকর কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার বিবাহের কথা। শচী কেমন, সে কি করে, কি ভাবে, কি পড়ে, তাহার সহিত বিবাহ হইলে কিরপ ব্যবহার করিবে, এই সব। রাত্রে পড়াশুনায় অভ্যস্ত ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। আজ তাহার মন মাতাল হইয়া উঠিল। অথচ মাতাল যেমন তাহার কল্পনার আতিশয্যে স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারে না, তাহার মনেও তেমনি সুস্পষ্ট কিছুই উপলব্ধি না করিতে পারিয়া আকাশ-কুসুম গাঁথিয়া ফিরিতে লাগিল, কিছুতেই কাজ করিল না।

পরীক্ষার ভয় চাবুকের মত যতবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পাঠে নিযুক্ত করিল, ততবারই সে উধাও হইয়া গিয়া আর এক দিকে স্থপ্ন রচনা করিতে লাগিল। বছক্ষণ অবধি এই বিজ্ঞোহী মনের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া কিছুই না-করিতে পারিয়া দিবাকর অমুতাপ করিতে লাগিল যে, তাহার সময় রুণা নষ্ট ছইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! কিসের নেশা যে তাহাকে অকস্মাৎ এমন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হেতৃ খুঁজিতে গিয়াই যে কথা মনে আসিল, অত্যন্ত লজ্জার সহিত দিবাকর তাহার প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়ভাবে এই কণা বলিল যে, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা এবং একান্ত বিতৃষ্ণা। যদি পূজনীয় কাহারো মন এবং মান রক্ষা করিতেই হয় ত নিভাস্ক উদাসীনের মতোই করিবে। এই বলিয়া দিগুণ আগ্রহের সহিত উচ্চকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মনকে আজ সংযমে রাখা শক্ত। সে-যে খেলার মাঝখান হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে আকাশ-কুস্থমের অর্দ্ধেক গাঁথা মালা ফেলিয়া রাথিয়া জ্বরদন্তি পড়া মুখস্থ করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ করিবার স্থযোগ অমুক্ষণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। তা ছাড়া এই যে কল্পনার বসস্ত বাতাস এইমাত্র তাহার দেহস্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সে স্পর্শ কি মধুর! তাহার চতুর্দ্দিকে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি চলিতেছিল—সে কি স্থন্দর! সূর্য্যের দিকে মুখ তুলিয়া চক্ষু বৃজিলেও যেমন আলোকের সঞ্চার বিচিত্র বর্ণে অমুভূত হইতে থাকে, পড়া তৈরির একান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াও অস্পষ্ট মাধুর্য্যের সাড়া তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত দেহে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কণ্ঠস্বর ভাহার মন্দ হইতে মন্দতর, দৃষ্টি ভাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল এবং এই সমস্ত ধর-পাক্ড বাদাবাদির মাঝখানে হঠাৎ এক সময়ে সে নিজেই এই নৃতন খেলায় মাতিয়া গেল। তাহার চোখের স্থমুখে অসংখ্য আলো, কানের কাছে অগণিত বাছ ও মনের মাঝখানে একটা বিবাহের বিরাট সমারোহ অবতীর্ণ হইয়া चात्रिन: এবং ইহারই কেন্দ্রন্থলে সে নিজেকে বরবেশে কল্পনা করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে এ পর্য্যন্ত যত কিছ সে শুনিয়াছিল, যাহা কিছু সে দেখিয়াছিল, ছায়াবাজির মত সমস্তই মনের মাঝখান দিয়া বিচিত্র বর্ণে অসম্ভব ক্রভগভিতে চরিত্রহীন ৬২

ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথাও সে স্থির হইতে পারিল না, কিছুই ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, শুধু বিস্মিত পুলকে স্বপ্নাবিষ্টের মত স্থার হইয়া বসিয়া রহিল।

# আট

বিপিনের নিমন্ত্রণ রাথিয়া আসার পরদিন আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া সতীশচন্দ্র যথন ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, তখন বেলা দশটা। তাহার ঘর তখনও বন্ধ। আজ সকাল হইতেই মেঘ-মুক্ত আকাশে রৌদ্র অত্যন্ত প্রথর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই খর-উত্তাপে সমস্ত জানালা-দরজা ভাতিয়া উঠিয়া এই রুদ্ধ ঘরের ভিতরটা যে কিরপ অসহ্থ হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ সে নিজেটের না পাইলেও তাহার সর্বশরীর ইহার জ্বাবদিহি করিতেছিল। সমস্ত বিছানা ঘামে ভাসিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় জ্বলের অভাবে উন্মন্তের মত হাহাকার করিতেছে! এমনিধারা দেহ-মন লইয়া সতীশচন্দ্র ভগবানের নৃতন দিনের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়া বিদল, এবং ব্যস্ত হইয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া ফেলিতেই এক ঝলক রৌদ্র তাহার মুখের উপর গায়ের উপর পড়িয়া যেন তাহাকে এক মুহুর্ত্তে দ্ব্ধ করিয়া দিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি মাতামাতি করিয়া বেলা দশটায় ঘুম ভাঙ্গার গ্লানি মাতালেই জানে। এই গ্লানি পরিপাক করিয়া সতীশ 'বেহারী বেহারী' করিয়া ডাকিতে লাগিল। বেহারী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ বলিল, শীগ্গির এক গ্লাস জল আন্ত রে ? বেহারী প্রশা করিল, তামাক দিতে হবে না ? না, জল আন্। চান করবেন না ? 'এখন না, তুই জল আন্। বেহারী তথাপি গেল না, কহিল, আহ্নিকের—

আহ্নিকের ইঙ্গিতে সতীশ আগুন হইয়া ধমক দিয়া উঠিল, 'পাজি কোথাকার, তোর অত খোঁজ কেন ? যা, জল আনু গে!'

ধমক খাইয়া বেহারী জল আনিতে নীচে নামিয়া গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া সাবিত্রী স্থপারি কুচাইতেছিল, শ্বিতহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সতীশবাবু তামাক দিতে বললেন ?

বেহারী মুখ ভার করিয়া কহিল, না, জল চাই।
স্নান করলেন না, আফিক করলেন ন.—জল কি হবে ?
বেহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি তার কি জানি। হুকুম
হ'ল জল চাই. নিয়ে যাক্তি।

সাবিত্রী জাঁতি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি—তুমি খানিকটা বরুফ কিনে আনোগে।

বেহারী পয়সা লইয়া বরফ কিনিতে গেল।

সাবিত্রী উপরে উঠিয়া গিয়া কহিল, যান্, চান্ ক'রে আসুন, আমি ততক্ষণ আহিতকের জায়গা ক'রে রাখি।

সতীশ মনে মনে অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, বেহারী কোথায় ?

সাবিত্রী হাদি চাপিয়া বলিল, সে বরফ কিনতে গেছে। বাবু, দোষ ক'রে শাস্তি নেওয়া ভাল—তাতে প্রায়শ্চিত হয়ে যায়। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক না ক'রে কোনও দিন কি জল খান্ যে, আজ জলের জন্মে হাঙ্গামা কচ্ছেন ? যান্, দেরী করবেন না।

সাবিত্রীর কাছে প্রতিবাদ নিক্ষল বুঝিয়া সতীশ উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁথে ফেলিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেল।

আহারাস্তে সতীশ আর একবার নিজার আয়োজন করিতেই সাবিত্রী আসিয়া দারের বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাকে যেন দেখিতেই পায় নাই এই ভাবে সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। চরিত্তহীন ৬৪

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, রাত্রের কথাগুলো বাব্র মনে আছে কিনা জানতে এলুম।

সতীশ জবাব দিল না।

সাবিত্রী কহিল, তবে ঘুম ভাঙ্গলে দয়া ক'রে একবার ডেকে পাঠাবেন, সেগুলো একবার মনে ক'রে দিয়ে যাব।—বলিয়া কবাট বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিগত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সভীশের মনে থাকা সম্ভবও নয়, ছিলও না। বিপিনবাবুর মজলিস হইতে কখন কেমন করিয়া আসিয়াছিল, কাহার সহিত আসিয়াছিল, আসিয়া কি করিয়াছিল —এ সমস্ত তাহার মনের মধ্যে এলোমেলো ও অস্পষ্ট হইয়া ছিল। এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার স্পৃহা যে তাহার একেবারেই ছিল না তাহা নহে, কিন্তু একটা অনির্দেশ্য লজ্জার আশঙ্কা তাহাকে যেন কোন মতেই পা বাডাইতে দিতেছিল না। তাহার সান্ধ্য কীর্ত্তিটাই মনে ছিল। এইটাই এতক্ষণে তাহার মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতির আকাশে শুকতারার মত জ্বলিতেছিল, কিন্তু অধিকতর জ্যোতিখান হুষ্ট গ্রহও যে ওই মেদের আড়ালেই উন্নত হইয়া আছে, সাবিত্রীর ইঙ্গিত সেই দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিবামাত্রই তাহার চোখের ঘুম মরুভূমির বাষ্পের মত উবিয়া গেল। গত সন্ধ্যায় হতবৃদ্ধি হইয়া প্রদীপ নিবাইয়া ফেলার ফলটা যে শেষ পর্যান্ত কিরূপ দাঁড়াইবে. সে সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে সত্যকার দোষ কিছুই ছিল না বলিয়া তাহাকে হুর্ভাগ্য বলিয়া সে এক রকম করিয়া সাস্থনা লাভ করিতেছিল এবং দোষ না করার মধ্যে যে একটা সত্যকার জ্বোর প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেই দোর তাহার অজ্ঞাতসারেও তাহাকে আশ্রন্ন দিতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী এখন যাহা বলিয়া গেল, যে অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্দেশ করিয়া গেল. তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সাহস তাহার কোথায় ? ভাহার মাতাল হইবার অভিজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু অচেতন হইয়া পড়িবার অভিজ্ঞতা সে কোণায় পাইবে ? সে

কেমন করিয়া আন্দান্ধ করিবে, সে কি করিয়াছিল না করিয়াছিল!
কত মাতালকে কত কাণ্ড করিতে সে ত নিজের চোখেই দেখিয়াছে,
এখন নিজের বেলা কোন্ কাজটাকে সে কি সাহসে অসম্ভব বলিয়া
দূরে সরাইয়া দিবে ? তাই এই সম্ভব অসম্ভবের সমস্ভা তাহার
যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, পীড়িত চিত্ত তাহার ততই
সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে রেখা টানিয়া দিবার জন্ম পীড়াপীড়ি
করিতে লাগিল। পুনর্বার তাহার মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া
উঠিল এবং আর একবার উঠিয়া বসিয়া জীবনে মদ স্পর্শ না
করিবার প্রতিজ্ঞা আবার একবার উচ্চারণ করিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত
করিল।

জানালা খুলিয়া দিয়া সতীশ ডাকিল, বেহারী!

বেহারী রাখালবাবুর বিছানা রোদে দিতেছিল, ডাক শুনিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ বলিল, আছো, যা কচ্ছিস্কর—সাবিত্রীকে এক গ্লাস জল আনতে ব'লে দে।

বেহারী বলিল, আমিই আনছি বাবু, তিনি এখন আহ্নিক করছে।

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আফ্রিক করচে কি রে ? আজে, তিনি ত রোজ করে। একাদশীর দিনে এক ফোঁটা জলও খায় না। আমরা কত বলি বাবু, কিন্তু তিনি মাছও খায় না, রাত্তিরেও খায় না—তিনি ভদ্ধরনোক কি না তাই।

সভীশ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ভদ্দরলোক কি রে—
হাঁ বাবু, ভদ্দরনোক। বলিয়া বেহারী জ্বল আনিতে
যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া বলিল, সাবিত্রী রাত্রে যদি ভাত খায়
না তবে কি খায় ?

কি আর খাবে বাবৃ! থাকলে কোন দিন একট্ জলটল খায়— না থাকলে কিছুই খায় না!

বাদার আর কেউ জানে ?

বেহারী বলিল, ঠাকুরমশায় জানে, আমি জানি, আর কেউ জানে না। তিনি বলতে মানা ক'রে দেছে।

সতীশ বলিল, আচ্ছা, তুই জল আন্।

বেহারী তুই-এক পা যাইতেই সতীশ পুনর্কার ডাকিল, আচ্ছা বেহারী—

আজে ?

ভদরলোক তুই জানলি কেমন করে?

জানি বৈ কি বাবু! ভদরনোকের মেয়ে শুধু অদেষ্টের ফেরে—

আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা, জল আন্।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। সাবিত্রীকে সাধারণ দাসীর সহিত এক করিয়া দেখিতে কোথায় যে তাহার একটা ব্যথা বাজিত, কেন যে মন তাহার হীনতা ও গুপু লাঞ্ছনার চাপে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিত, তাহা সে কিছুতে ধরিতে পারিতেছিল না। আজ বেহারীর মুখের এতটুকু পরিচয়েই শুধু আনন্দিত বিশ্বয়ে নহে, তাহার সমস্ত মন যেন কোন অপরিচিতের ক্লেদাক্ত বাহুপাশ হইতে অকস্মাৎ মুক্তি পাইয়া পবিত্র হইয়া বাঁচিল! সে বেহারীর কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে এক মুহুর্ত্ত দ্বিধা করিল না।

জল আনিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কোন কারণে দেরী হইতেছে মনে করিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তবু বেহারীর দেখা নাই। পিপাসায় তাহার ক্রেশ বোধ হইতে লাগিল, সে আর একবার বেহারীকে ডাকিবে মনে করিয়া উঠিয়াই দেখিল জলের গ্লাস হাতে লইয়া সাবিত্রী আসিতেছে। এই আচারপরায়ণা হতভাগিনীকে আজ সে ন্তন চক্ষে দেখিল এবং সেই পলকের দৃষ্টিপাতেই ভাহার হাদয়ের অন্ত্র রক্ত্র কর্ষণায় ও শ্রুমার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে কথা অন্ত কোন সময়ে তাহার মুখে বাধিভ, এখন বাধিল না। সে হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া

সমস্তট্কু নিঃশেষে পান করিয়া খালি গ্লাস নিচে রাখিয়া দিয়া বলিল, অনেক কথা আছে।

সাবিত্রী মৌনমুখে চাহিয়া রহিল।
সতীশ বলিল, প্রথম দফায় আমাকে মাপ করতে হবে।
সাবিত্রী শাস্তকপ্রে জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিতীয় দফায় ?
সতীশ বলিল, কাল কখন কি ক'রে এসেছিলাম বলতে
হবে।

সাবিত্রী উত্তর দিল, শেষ রাত্রে গাড়ী ক'রে।
তার পরে ?
রাস্তার ওপরেই শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।
ভাল করিমি। তুলে আনলে কে ?
আমি।

আর কে ছিল ? এত বড় জড় পদার্থটাকে ওপরে তোলা হ'লো কি প্রকারে ?

সাবিত্রী হাদিয়া বলিল, আপনার ভয় নেই—বাসায় কেউ কিছুই জানে না।

সতীশ নিঃশাস কেলিয়া বলিল, বাঁচলাম! কিন্তু, তোমার সঙ্গে কোন রকমের তুর্ব্যবহার করিনি ত ?

না।

সতীশ অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিল, তবে কি কথা মনে ক'রে দিতে চাচ্ছিলে?

আপনার শপথ। আপনি দিব্যি করেছেন আর কোন দিন মদ খাবেন না।

হঠাৎ দিব্যি করতে গেলাম কেন ? এ রকম ছুর্দ্ধি ত আমার হবার কথা নয়।

বোধ করি আমার কথায় হয়েছিল।

সতীশ কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, আমার মনে পড়েছে সাবিত্রী। তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করেছি, না ? চরিত্রহীন

সাবিত্রী নিস্তর হইয়া রহিল।

সভীশ বলিল, তাই হবে ; কিন্তু, কাল সন্ধ্যার কথাটা তোমার মনে আছে ত ?

এবার সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া সাবিত্রী বলিল, আছে।

লোকে শুনতে পাবে বোধ হয়; তার উপায় হবে কি ? সাবিত্রী সহসা গন্তীর হইয়া বলিল, হবে আবার কি! অহা কোন বাসায়, না হয় বাড়ী চ'লে যান।

তুমি ?

সাবিত্রীর মুখে কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। শাস্ত সহজভাবে বলিল, আমি ভাবিনে। এ বাসার বাবুরা রাখেন, ভালই, না রাখেন, আর কোথাও কাজের চেষ্টা ক'রে চ'লে যাব; যেখানে খাটবো, সেইখানেই ছটি খেতে পাবো। আর কোন কথা আছে?

সতীশের সমস্ত মন যেন পর্বতের শিথর হইতে গড়াইয়া পাদমূলে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ-বিচ্র্ণ হইয়া গেল। তাহার এখানে থাকা না-থাকায় সাবিত্রীর কিছু আসে যায় না। এ সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আর তাহার কোন কথা বলিবার নাই; কারণ, সাবিত্রীর এই নিঃশঙ্ক সংক্ষিপ্ত জবাবের পরে আর কোন প্রশ্নই তাহারুর মুখে আসিল না। অর্থচ, কত কথাই না তাহার বলিবার ছিল। সাবিত্রী থালি গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল, সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হায় রে মান্থবের মন! এ যে কিসে ভাঙ্গে কিসে গড়ে, তাহার কোন তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে কতটুকু আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, আবার কত প্রচণ্ড আঘাতও হাসিম্খে সহা করে, তাহার কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। অথচ, এই মন লইয়া মান্থবের অহঙ্কারের অবধি নাই। যাহাকে আয়ত্ত করা বায় না, যাহাকে চিনিতে পর্যান্ত পারা যায় না, কেমন করিয়া 'আমার' বলিয়া তাহার মন জোগান যায়! কেমন করিয়াই বা তাহাকে লইয়া নিরুদ্ধেগে ঘর করা চলে।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ চলিয়া গেলেও সতীশ তেমনিভাবে বিসিয়া রহিল। তাহার অন্তরটা ঠিক ছঃখে কপ্টে নয়, কি এক রকমের জালায় যেন জলিয়া জলিয়া উঠিতে লাগিল। যাহাকে ভালবাসি, সে যদি ভাল না বাসে, এমন কি ছণাও করে, তাও বোধ করি সহ্য হয়, কিন্তু যাহার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেইখানে ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াটাই সব চেয়ে নিদারুল! পূর্ব্বেরটা ব্যথাই দেয়, কিন্তু শেযেরটা ব্যথাও দেয়, অপমানও করে। আবার এ ব্যথার প্রতিকার নাই, এ অপমানের নালিশ নাই। যাহার ভালবাসিবার কথা নহে, সে ভালবাসে না—ইহাতে কাহারও কি বলিবার থাকে! তাই, এই না-থাকাটাতেই লাঞ্ছনা এত বেশী বাজে—বেদনার হেতু খুঁজিয়া মিলে না বলিয়াই ব্যথা এমন অসহ্য হইয়া পড়ে।

যাহা হোক, সাবিত্রীর এই নিশ্চিম্ন ও সরল কর্ত্ব্য নির্দ্ধারণ শুধু তাহার একবার হৃদয়ের মানচিত্রটাই উদ্যাটিত করিল না, তাহা সতীশের নিজের হৃদয়ের ছবিটাও বাহিরের আলোকে টানিয়া আনিয়া ফেলিল। এই হৃখানি মানচিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া সে স্কম্ভিত হইয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিয়াছিল, সাবিত্রী ভালবাসে, সে বাসে না। এখন দেখিল ঠিক বিপরীত; সে-ই বাসে, সাবিত্রী বাসে না। এই ঘৃণিত কথাটা স্বীকার করিতে শুধু লজ্জাতেই তাহার মাথা কাটা গেল না, নিজের মনের এই নীচ প্রবৃত্তিতে তাহার নিজের উপরে ঘৃণা জিয়িয়া গেল। তাহার গত রাত্রির কাজগুলো লজ্জাকর সন্দেহ নাই; তাহার জীবনে এমন অনেক রাত্রির অনেক লজ্জা জমা হইয়া আছে সত্য, কিন্তু, এই ইতরতার তুলনায় সে সমস্তই একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল।

এ বাসায় ত আর একদিনও থাকা চলিবে না। এখানে থাকা না-থাকা সম্বন্ধে সে যে সম্পূর্ণ উদাসীন নয়, এ কথা সে ত কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। সে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল যে, বেদনার গুরুভারে নন যদি তাহার ভাঙ্গিয়া অণু-পরমাণু হইয়াও যায়, তথাপিও না। কোনমতেই এই নীচভাকে প্রশ্রয় দিয়া সে একেবারে অধঃপাতে যাইবে না।

বাহিরে যে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, ঘরের মধ্যে সতীশের হুঁস ছিল না। সহসা বাসায় প্রত্যাগত কেরাণীদের শব্দ-সাড়ায় সে চকিত হইয়া জানালার বাহিরে উকি মারিয়াই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটা পিরাণ গায়ে দিয়া, চাদর কাঁধে ফেলিয়া অলক্ষিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। এখনি হাত-মুখ ধূইবার প্রস্তাব লইয়া সাবিত্রী আসিয়া পড়িবে এবং খাবার জ্ম্ম ছিদ করিতে থাকিবে। আজ তাহার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু সাবিত্রী সে কথা কোনমতেই বিশ্বাস করিবে না, অমুরোধ করিবে, পীড়াপীড়ি করিবে, হয় ত বা শেষে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে! এই সমস্ত মৌথক স্লেহের বাক্বিত্থা হইতে তাহার জীবনে আজ এই প্রথম সে নিজেকে অকৃত্রিম ঘূণার সহিত দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার প্রাকালে দর্জিপাড়ার একটা গলির মোড়ে হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল—ছোটবাবু না ?

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল বলিল, হাঁ, মোক্ষদা নাকি?

মোক্ষদা বছদিন পূর্বে তাহাদের পশ্চিমের বাড়ীতে দাসীর কাজ করিত, ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আর ফিরিতে পারে নাই। বলিল, হাঁ বাবু, আমি! ছোটবাবু, আমার একখানা চিঠি প'ড়ে দেবেন?

সভীশ হাসিমুখে বলিল, এত বড় সহরে একখানি চিঠি পড়িয়ে নেবার আর কি লোক পেলে না ঝি ় কই, চিঠি কোণায় ?

ঝি বলিল, চিঠিখানি আমার ঘরে আছে বাব্। সাহস ক'রে অচেনা লোককে দিয়ে পড়াতে পারিনি, পাছে আর কিছু বা থাকে। তবে আমাদের বাড়ীতেই একটি মেয়ে আছে, সে লিখতে পড়তে জানে, কিন্তু তাকেও আজ ছদিন ধ'রে পাচ্চিনে, এত রাত্তির ক'রে বাড়ী ফেরে যে তখন আর সময় হয় না।

সতীশ জিজাসা করিল, বাড়ী তোমার কত দূরে?

ঝি বলিল, এখান থেকে একটু দ্র পড়ে বৈ কি! বড় রাস্তার ওধারে একটা গলির মধ্যে। বাবু যদি আপনার ঠিকানাটা ব'লে দেন, তা হ'লে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি না হয় কালই যাই, চিঠিটা পড়িয়ে আনি।

আচ্ছা, বলিয়া সতীশ তাহার শোভাবাজারের ঠিকানাটা বলিয়া দিল, এবং কোথা দিয়া কেমন করিয়া যাইতে হয়, বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পথ চলিতে লাগিল। কতক্ষণ আসার পরে ঝি এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, বলতে সাহস পাইনে বাবু, যদি একবার পায়ের ধূলো দেন, ঘর আমার এখান থেকে আর বেশি দূরে নয়।

সতীশ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা চল।

তাহার আজ বাসায় ফিরিতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রি অধিক হইলে, সাবিত্রী ঘরে চলিয়া গেলে বাসায় ফিরিবে, এই সঙ্কল্প করিয়াই সে বাহির হইয়াছিল। তাই, সহজেই সম্মতি দিয়া গোটা-ছই গলি পার হইয়া তাহারা একটা মেটে দোতলা বাটির সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'একটু দাঁড়ান' বলিয়া মোক্ষদা ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল। ওধারের কোণের ঘরে একটি ছোট টুলের উপর পিতলের পিলমুজে প্রদীপ জ্লিতেছিল, দেই ঘরখানি দেখাইয়া দিয়া সবিনয়ে বলিল, একটু বম্বন, আমি তামাক সেজে আনি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ছোট ঘরটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সতীশ আরাম বোধ করিল। একধারে একটা জলচৌকির উপর মাজা-ঘ্যা কতকগুলি পিতল কাঁসার বাসন ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং তাহারই পাশে একটি ছোট আলনাতে কয়েকথানি কাপড় গোছান রিইয়াছে। দেওয়ালে ব্যাকেটের উপর একটি টাইমপিস ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। সতীশ চৌকাঠের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া তক্তপোষে পাতা শাদা ধবধবে বিছানাটির উপর গিয়া বিদল এবং ঘরের অস্তান্ত আসবাবগুলির মনে মনে পরীক্ষা লইতে লাগিল। প্রথমেই নজর পড়িয়া গেল একটি ছোট শেলফের উপরে। কতকগুলি বই সাজানো ছিল, সতীশ উঠিয়া গিয়া একখানা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং প্রথম পাতা উল্টাতেই দেখিতে পাইল, ইংরাজ অক্সরে ভ্বনচক্র মুখোপাধ্যায় নাম লেখা। সে বইখানি রাখিয়া দিয়া আরও তিন-চারিখানি বই খুলিয়া ওই একই নাম দেখিয়া বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিদল।

মোক্ষদা বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আসিল।

সতীশ হুঁকা হাতে লইয়া বলিল, ঝির ঘরটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উঠতে ইচ্ছে করে না।

মোক্ষণা একটুখানি হাসিয়া বলিল, উঠবেন কেন বাবু, বসুন। এ ঘরটি কিন্তু আমার নয়, আর একটি মেয়ের।

সতীশ প্রশ্ন করিল, তিনি কোথায় ?

মোক্ষণা বলিল, সে এক বাবুদের বাসায় কাজ করে। আসতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়, তাই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে। আমাকে মাসি ব'লে ডাকে।

সতীশ বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু ভুবনবাবৃটি আসবেন কখন ? বি বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভুবনবাবৃ আবার কে ? ভুবনচন্দ্র মুখুযো—চেনো না ?

অকস্মাৎ ঝি জ্র প্রসারিত করিল—ও! আমার্দের মুখুয্যেমশাই ? না না, তাঁকে আর আসতে হবে না!

কেন, মারা গেছেন নাকি ? মোক্ষদা ছুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া বলিল, না, মারা যাননি কিন্তু গেলেই ছিল ভাল। তিনি বামুন মানুষ, বর্ণের গুরু, আমাদের মাথার মণি, নারায়ণ-ভূল্য! তাঁকে অভক্তি করছিনে, তাঁর চরণের ধূলো নিচ্ছি; কিন্তু কোন দিন দেখা পেলে ভিনটি ঝাঁটো মুখে গুণে মারব, তবে আমার নাম মোক্ষদা।

সতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাণের মাথায় বামুন মানুযকে যেন অভক্তি ক'রে মেরে বোসো না। বেশ ভক্তি ক'রে গুণে গুণে মেরো, তাতে পাপ হবে না। কিন্তু তিনি লোকটি কে ?

মোক্ষদা উদ্ধৃতভাবে বলিয়া উঠিল, লোকটির পরিচয় আর কি দেব বাবু, তিনি মানুষ নয়, চামার। এই মেয়েটিকে যে পথে বিসিয়ে গেলি বাপু, এই কি তোর আপনার লোকের কাজ হ'ল ? ছি, ছি, গলায় দেবার দড়ি জুটল না ?

সতীশ অত্যন্ত কোতৃহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কে তিনি ? কি করেছেন তিনি ?

হঠাৎ দ্বারের বাহির হইতে জবাব আসিল, লোকটিকে আপনি চেনেন না, কি হবে আপনার তার কথা শুনে ?

সতীশ চমকিয়া উঠিল।

মোক্ষদা মুখ ফিরাইয়া কহিল, সাবি নাকি! কখন এলি তুই?
সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইমাত্র আসছি। বাব্টিকে
কোথায় পেলে মাসি ?

মোক্ষদা কহিল, ইনিই আমাদের ছোটবাবু, সাবিত্রী। আজ ছিদিন হ'ল বৌমার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি তা পড়াতে পাইনি, তাই বললুম বাবু যদি দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দেন।

সাবিত্রী বলিল, তবে পায়ের ধূলো তোমার ঘরে না দিয়ে আমার ঘরে কেন ?

মোক্ষদা ক্ষু হইয়া বলিল, তা রাগ করিস্ কেন সাবি ? আমার ঘরে ত ভদ্রলোককে বদানো যায় না, তাই তোর ঘরে বসিয়েছি। কত বড়দরের লোক এঁরা—কোথায় আহলাদ করবি, না রাগ করছিস ? সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, রাগ করব কেন মাসি, রাগ নয়। কিন্তু অম্নি অম্নি পায়ের ধ্লো নিলে যে পাপ হয়। কিছু জলযোগ করান উচিত—হাঁ বামুনঠাকুর, আপনার ক্ষিদে পেয়েছে কি ?

সতীশ অত্যস্ত সঙ্কৃতিত হইয়া বসিয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সাবিত্রীর অভদ্র প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া মোক্ষদা বলিয়া উঠিল, এ তোর কি রকম কথার ছিরি সাবিত্রী ? ভদ্রলোকের সঙ্গে কি এই রকম ক'রে কথা কইতে হয় ?

সাবিত্রী জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, এ আর মন্দ কথা কি মাসি ? আচ্ছা, ওঁর ক্ষিদের কথা না হয় আর জিজাসা করব না, তুমি কিন্তু দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আনো, আমি ততক্ষণ জায়গা করে রাখি।

মোক্ষদা অস্ফুটে বকিতে বকিতে ক্রন্তপদে চলিয়া গেলে সাবিত্রী কহিল, কাল রাত থেকেই ত একরকম উপোস চলছে—বিকেলবেল। যে কেমন ক'রে পালিয়ে এলেন তাও টের পেলুম না। এখন উঠুন, সন্ধ্যে-আহ্নিক ক'রে কিছু খান। ওই আলনার ওপরে কাচা কাপড় আছে, প'রে আমার সঙ্গে আস্বন—না না, দেরী নয়, উঠুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার কিলে নেই।

সাবিত্রী বলিল, না থাকলেও খেতে হবে। তার প্রথম কারণ, কিলে নেই এ কথা বিশ্বাস করলুম না, দ্বিতীয় কারণ—

সতীশ মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত করিয়া বলিল, দ্বিতীয় কারণটা মিছে কথা, ওই প্রথমই সব। সমস্ত বিষয়েই তোমার জিদ আর জবরদস্তি। এই জিদের সঙ্গে কারু পারবার জো নেই।

সাবিত্রী মৃথ তুলিয়া একট্থানি হাসিয়া বলিল, তবে মিথ্যে চেষ্টা করা কেন ?

সতীশ আরও গন্তীর হইয়া বলিল, তা নয় সাবিত্রী! আজ আমার চেষ্টা কোন মতেই মিথ্যা হবে না। হয় তোমার দ্বিতীয় কারণ বলো, না হয় সভিয় বলছি ভোমাকে, আমি কোন মভেই এখানে কিছু খাবো না।

সতীশের গোঁ দেখিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।
কিছুক্ষণ পরে আন্তে আন্তে বলিল, আমি ভাবছি আজ আপনি
এলেন কেন ? আজ আমার জন্মদিন, তাই, নিজে এসে যখন
দাসীর ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, ভখন শুধু শুধু আপনাকে ছেড়ে
দিতে পারিনে;—'পারিনে' বলিয়াই সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল
বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের গোপন ব্যথাটা তাহারই কণ্ঠস্বরের মুক্ত
পথ ধরিয়া এমনি অকস্মাৎ সতীশের স্বমুখে আসিয়া দাঁড়াইল যে,
কয়েক-মুহূর্ত্তের জন্ম সতীশের সমস্ত বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল।
বৃদ্ধিনতী সাবিত্রী ইহা চক্ষের নিমিষে অন্তল্ভব করিয়া তাহার সমস্ত
কথাটাকে সহজ পরিহাসে পরিণত করিয়া হাসিয়া বলিল, ভগবান
আজ আপনাকে আমার অতিথি ক'রে পাঠিয়েছেন, সূতরাং খেতেও
হবে, দক্ষিণেও নিতে হবে;—আজ নিতান্তই জাতটা মারা গেল।
দেখছি।

এতক্ষণে সতীশের সহজ শক্তি ফিরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আজ তোমার জন্দিন ?

সাবিত্রী বলিল, সভিয়।

সতীশ বলিল, তবে এমন দিনে যদি এসেই পড়েছি ত দোকানের কতকগুলো বাসি মেঠাই-মণ্ডা খেয়ে পেট ভরাব না। তা ছাড়া-ও-সব ত আমি কোন দিনই খাইনে।

সাবিত্রীও তাহা জানিত। মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিল;.. কিন্তু আজ যে রাত হ'য়ে গেছে!

সতীশ বলিল, হ'লোই বা রাত! আজ বাসায় ফিরে গিয়ে ত বকুনি খেতে হবে না যে, রাতকে আজ ভয় করতে হবে। যাই বল তুমি, কোন মতেই আমি ও-সব খাবো না।

তোমার সঙ্গে পারবার জে। নেই, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া গেল।

সতীশ বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। এই ক্ষুত্ত কুটীর এবং এই নিৰ্মাল শ্যা ছাড়িয়া যাইতে কোন মতেই তাহার মন উঠিতেছিল না, অথচ, আত্মসন্ত্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বসিয়া থাকিবারও কোনও সতুপায় ছিল না। এখন, এই খাবার তৈরির বিলম্বের সম্ভাবনা তাহাকে যেন একটা আসন্ন কর্ত্তব্যের কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া গেল। সে পাশ-বালিসটা জোর করিয়া জভাইয়া ধরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চলিয়া ষাইবার সময় সাবিত্রী বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল ইহাও যেমন সে টের পাইয়াছিল, তাহার 'তুমি' সম্ভাষণও সে তেমনি লক্ষ্য করিয়াছিল। নির্জ্জন ঘরের মধ্যে এই ্নবলব্ধ তথ্য ছুটি, যাতুকর ও তাহার মায়াকাঠির মত তাহার মনের মধ্যে অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। আজই তুপুরবেলা যে সমস্ত ভালবাদার আবর্জনা তাহার মনের ভিতর হইতে ভাঁটার টানে বাহিরের দিকে ভাসিয়া গিয়াছিল, জোয়ারের উল্টা স্রোতে আবার তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। আজই তুপুরবেলায় আত্মাভিমানের আঘাতের স্থতীব্ৰ জালা নিজের মনের নীচ প্রবৃত্তির দিকে তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, জালার উপশ্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া গেল। এমনি করিয়া নিজেকে লইয়া খেলা করিতে করিতে এক সময়ে বোধ করি সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দার খোলার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশ ফিরিয়া দেখিল সাবিত্রী মোক্ষদাকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। মোক্ষদা চিঠিখানি সতীশের হাতে দিয়া বলিল, দেখুন ত বাবু, বৌমা কি লিখেছেন ?

সতীশ সমস্তটা পড়িয়া লইয়া বলিল, তাদের ফিরতে এখনও মাস-তুই দেরী আছে।

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, আর কোন কথা নেই ? সতীশ চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, না, আর বিশেষ কিছু নেই। আমার মাইনের কথাটা বাবু? না, সে কথা নেই।

টাকার কথা নাই শুনিয়া মোক্ষদা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিঠির জন্ম হাত বাড়াইয়া বলিল, তা থাকবে কেন, থাকবে যত সব বাজে-কথা। দিন চিঠি। কাল সাবিত্যী আমাকে একখানা জবাব লিখে দিস্ত। হাঁলা, বাবুর থাবার দিবি কখন ? রাত কি হয়নি ?

সাবিত্রী বলিল, বামুনঠাকুর সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে না, অমনি খাবে ?

নোক্ষদা বিরক্ত হইয়াই ছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, শোনো কথা একবার! এ কি তোর পুরুতঠাকুর, না ভট্চায্যি বামুন পেয়েছিস যে পূজো-আহ্নিক করতে যাবে ?

সতীশ হাসিয়া বলিল, ওকি ঝি, সব ভূলে গেলে। আমি ত চিরকালই সন্ধ্যে-আহিক করি।

মোক্ষদার বোধ করি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। অপ্রভিত হইয়া বলিল, ওমা, তাই ত!

সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, দে মা, শীগ্ণির বাবুর একটা জায়গা করে দে। তোর ঘরে ত সমস্তই ঠিক আছে। দে মা, দে, আর দেরি করিসনে—বলিতে বলিতে মোক্ষদা স্থানাস্তরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, সতীশের আহারের সময় ঘরে কেহই উপস্থিত নাই—অন্ধকার বারান্দা হইতে মোক্ষদা ইহা লক্ষ্য করিয়া একেবারে. জলিয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রুষ্টমরে বলিল, এ তোর কি রকম আকেল সাবিত্রী! একি কাঙালি-ভোজন হচ্ছে যে, যা হোক্ ছটো ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে আছিস!

সাবিত্রী কি ভাবিতেছিল, চমকিয়া বলিল, দরকার হ'লে উনি চেয়ে নেবেন।

. এমন বৃদ্ধি না হ'লে আর দাসীবৃত্তি করতে যাস্! কোথায় তুই নিজে দাসী চাকর রাথবি, না— সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, নিজেই দাসী হয়ে আছি। তাতেই বা দোষ কি মাসি, খেটে খেতে লজ্জা নেই।

মোক্ষদা রাগিয়া বলিল, কে বললে নেই ? আমার মত বয়সে না থাকতে পারে, কিন্তু তোর বয়সে আছে। তা থাক্ না থাক্, বাবুকে যখন খেতে বলেছিস, তখন বসে থেকে খাওয়াগে যা! মামুষের কপাল ফিরে যেতে বেশী দেরি লাগে না।

সাবিত্রী চলিতে উভাত হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বকছো মাসি ? উনি শুনতে পাবেন যে।

মোক্ষদা তৎক্ষণাৎ স্বর নত করিয়া বলিল, না না, শুনতে পাবেন কেন! আর একটা কথা তোকে বলে রাখি বাছা। ভগবান কপালের মাঝখানে যে হুটো চোখ দিয়েছেন, সে হুটো একটু খুলে রাখিদ। ঘড়ির চেন, হীরের আংটি না থাকলেই মানুষকে ছোটো মনে করিসনে।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মোক্ষদা আবার পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, শোনু সাবিত্রী!

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি ?

আয় দেখি একবার আমার ঘরে, একথানা ঢাকাই কাপড় বের করে দি, প'রে যা।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, তুমি বার করগে মাসি, আমি
এখনি আসছি!

সতীশের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চোথ বুজে খাচ্ছো না কি ?

সভীশ মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কিন্তু, চোখ ছটি ত ঘুমে ঢুলে আসছে দেখছি।

বাস্তবিকই তাহার অত্যস্ত ঘুম পাইতেছিল। গত রাত্রির উচ্ছ্গুল অত্যাচার আজ অসময়েই তাহার চোথের পাতা ছটিকে ভারী করিয়া আনিতেছিল, সে সলজ্জ-হাস্তে কবুল করিয়া বলিল, হাঁ, ভারি ঘুম পাচ্ছে। সাবিত্রী জিজাসা করিল, আর কিছু চাই কি?

সতীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না, কিছু না; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বাহিরে পায়ের শব্দে সাবিত্রী টের পাইল, মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বলিল, বাবু, আমাকে একখানি ঢাকাই শাড়ী কিনে দিতে হবে।

সে কোন দিনই কিছু চাহে না, স্মৃতরাং এ কথার তাৎপর্য্য ব্ঝিতে না পারিয়া সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে মোক্ষদার আগমন টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, সত্যি চাই ?

সত্যি বই কি।

পরবে কখন ?

আজ পরবার সময় নেই বলে কোনও দিন সময় হবে না, এমন কি কথা আছে। তা ছাড়া আর একটি কথা; আমি খেটে খাই বলে মাসি হুঃখ করছিলেন, তাই মনে কচ্ছি আর খেটে খাবো না—এখন থেকে বসে বসে খাবো।

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ ত।

শুধু বেশ হলেই ত হবে না, ওই সঙ্গে একটি দাসী না হলেও আর মান থাকছে না—তাও আপনাকে রেখে দিতে হবে। আপনাকেই—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না—মুখে আঁচল শুঁজিয়া দিয়া উৎকট হাসির বেগ রোধ করিতে লাগিল।

মোক্ষদ। কাঁচা লোক নহে। সে এক মুহুর্ত্তে সমস্তটা ব্ঝিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু বুঝি সাবিত্রীকে চেনেন ?

সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, মাসির সঙ্গে এতক্ষণ বুঝি তামাসা হচ্ছিল ? তা, এ তো ভাল কথা, আহলাদের কথা ! আগে বললেই ত চুকে যেত।—বলিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া দিল এবং বাঁধা ছ'কায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়ির। হঠাৎ একট্থানি হাসিরা মুখ নিচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার শক্তিটুকু পর্য্যস্ত রহিল না। মিনিট-ছই এইভাবে নীরবে কাটিবার পরে সাবিত্রী সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, রাত হ'ল, বাসায় যাবে না ?

সভাশ শুষ্ক গলায় বলিল, না গেলে থাকবো কোথায় ?

এইবানেই থাকবে। না থেতে পার ত কাজ নেই—মাসি এখনও জেগে আছে, আমি তার বিছানাতেই শুতে পারবো—বলিয়া সাবিত্রী সতাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের জন্ত সতাশ নির্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নাঃ— চললাম।

আচ্ছা, আর একটু বোসো, বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া গিয়া সতীশের জুতা জোড়াটা বাহির হইতে তুলিয়া আনিল, এবং আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিয়া জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে কহিল, বাদার লোক যদি জানতে পারে?

কেমন করে জানবে ?

वाभि यिन वरन नि'!

কি বলবে তুমি—বলবার ত কিছু নেই।

সাবিত্রী আবার একটু হাসিয়া বলিল, কিছুই নেই ়ু স্ত্যি বলছো ?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী মৃত্কঠে কহিল, বলবার কথা না থাকলে কি জানি, আজ তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারত্ম কি না। বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তুমি বাসায় যাও। কিন্তু, এই ছুটুবৃদ্ধি যদি না ছাড় ত' একদিন সমস্ত প্রকাশ ক'রে দেব তা ব'লে দিছি।

এ কি বহস্ত! ইহার ভিতরের কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া

**৮**১ চরি**ब**হীন

সতীশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বললেই বা, বাসার লোক ত আমার গারজেন নয়।

সাবিত্রী কহিল, নয় জানি। কিন্তু মাদি আমার দে ভারও অনায়াসে নিতে পারবে। তার জিভকে ঠেকিয়ে রাখবে কি দিয়ে ?

মোক্ষদার ইঙ্গিতে সতীশ মনে মনে ভয় পাইলেও মুখে বলিল, টাকা দিয়ে।

সাবিত্রী বলিল, তাতে শুধু টাকার অপব্যয় হবে, কাজ হবে না। তা ছাড়া, মাসিকেই না হয় টাকায় বশ করবে, কিন্তু আমাকে বশ করবে কি দিয়ে ?

সতীশ ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, ভালবাসা দিয়ে।

সাবিত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে কঠিন চাপা হাসির আভাস দেখা দিল, কহিল, এই নিয়ে চারবার হ'লো।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, ইতিপূর্ব্বে আরে। তিন জন এই জিনিষটিই দিতে চেয়েছিলেন।

তুমি নাও নি ?

না! জ্ঞাল জড় ক'রে রাখবার মত জায়গা নেই আমার।
সতীশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সাবিত্রীর বিদ্রুপের হাসি
এবং কণ্ঠস্বর কিছুই তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই, তাই তাহার
ছপুরবেলার কথাগুলাও মনে পড়িয়া গেল, এবং পড়ামাত্রই প্রেমের
নদীতে জোয়ার শেষ হইয়া ভাঁটার টান ধরিল। সাবিত্রীর
কথাগুলাকে সে তামাসা বলিয়া ভূল করিল না। হঠাৎ অত্যস্ত
কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তারা নির্কোধ। তাদের এমন বস্তু
দেওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল যা বাক্সে ভূলে রাখতে কারো
জ্ঞাল ব'লে মনে হয় না। আমিও নির্কোধ কম নই, কেন না,
আমিও ভূলেছিলাম ও-বস্তুটা তোমাদের কত অবহেলার সামগ্রী!
এতটা বয়সে এত বড় ভূল হওয়া আমার উচিত ছিল না। আচ্ছা,
চললাম।

কথাটা সাবিত্রীকে শ্লের মত বিঁধিল। 'ভোমাদের' বলিয়া সতীশ যে তাহাকে কাহাদের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিল, সাবিত্রীর তাহা ব্ঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু পরিহাস কলহে পরিণত হইয়া হাতাহাতির উপক্রম হইতেছে দেখিয়া সেচুপ করিয়া গেল। সতীশ কিন্তু থামিতে পারিল না, বলিল, শিকারী বঁড়শীতে মাছ গেঁথে খেলিয়ে যেমন ক'রে আমোদ করে, এতদিন আমাকে দিয়ে বোধ করি তুমি সেই তামাসাই করছিলে,—না ?

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না। তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বঁড়শীতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মতো বড় মাছ তুমি নাও।

সতীশ নির্মাভাবে বিদাপ করিয়া বলিল, নই আমি ?

সাবিত্রী কহিল, না, নও তুমি। তাহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সতীশের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, অসচ্চরিত্র! আমার মত একটা স্ত্রীলোককে ভালবেসে ভালবাসার বড়াই করতে তোমার লজ্ঞ। করে না ? যাও তুমি—আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যে অপমান কোরো না।

এই অপমানে সতীশ আরও নির্দিয় হইয়া উঠিল। এবার অমার্জ্জনীয় কুংসিত বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আমি অসচ্চরিত্র! কিন্তু সে যাই হোক সাবিত্রী, তোমার নামটা কিন্তু তোমার বাপ-মা সার্থক দিয়েছিলেন।

সাবিত্রী সরিয়। গিয়া চৌকাঠ ধরিয়া ক্ষণকাল স্থির হ**ইয়া** দাঁড়াইয়া শুধু বলিল, যাও! তাহার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হ**ইয়া** গিয়াছিল।

সতীশ অপমান ও ক্রোধের অসহ জালায় সেদিকে ভ্রাক্ষেপ-মাত্র না করিয়া বলিল, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে না ? কিন্তা আর কোনও খেলা—আর কিছু—

হঠাৎ ছন্ধনের চোথাচোথি হইল। সাবিত্রী এক পা কাছে

সরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর,—তুমি বাও! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বাও! না বাও ত মাথা খুঁড়ে মরব—তুমি বাও!

তাহার কণ্ঠস্বরের উত্তরোত্তর এবং অস্বাভাবিক তীব্রতায় অক্সাং সতীশ ভীত হইয়া উঠিল এবং আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, অন্ধকার বারান্দায় শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে থামিতে হইল। কোনু দিকে সিঁড়ি, কোনু দিকে পথ, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, দেশলাই নাই। এই নিরুপায় অবস্থা-সন্তটের মাঝখানে মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার ভাহাকে সাবিত্রীর ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতে হইল। বাহির হইতে দেখিল, সাবিত্রী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। আস্তে আস্তে ডাকিল, সাবিত্রী! সাবিত্রী সাড়া দিল না। পুনর্কার ডাকিয়াও সাডা না পাইয়া সতীশ ঘরের মধ্যে আসিয়া সাবিত্রীর মাথায় হাত দিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, চক্ষু মুদ্রিত এবং মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বুঝিল, সাবিত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। মুহূর্ত্তের জক্ম তাহার মনের মধ্যে একটা ভয় ও সঙ্কোচের উদয় হইল বটে. কিন্তু পরক্ষণেই সাবিত্রীর অচেতন দেহটা তুলিয়া লইয়া শ্য্যায় শোয়াইয়া দিল, এবং চাদরের এক অংশ কলসীর জলে ভিজাইয়া লইয়া মুখের উপর চোথের উপর ছিটাইয়া দিয়া একথানা হাত-পাথা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট ছুই-তিন পরেই দাবিত্রী চোখ মেলিয়া মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, তুমি যাওনি ?

সতীশ চুপ করিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সাবিত্রী বিছানা হইতে উঠিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া বাহিরে আদিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল, তোমাকে দোর খুলে দিয়ে আদি।

তার পরে নিঃশব্দে পথ দেখাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং দার থুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মূর্চ্ছিত সাবিত্রীকে শয্যায় শোওয়াইতে সেই যে মূহ্র্তের জন্ত তাহার অচেতন দেহখানি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে হইয়াছিল, সেই অবধি সতীশ কি এক রকম যেন অক্তমন্স্ব হইয়াছিল; এখন দরজার বাহিরে আসিতেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল এবং কি একটা কথা বলিবার জন্ত মুখ তুলিতেই সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, না, আর একটি কথাও না, তোমার দেহটাকে ত তুমি পূর্বেই নষ্ট করেছ, কিন্তু, সে না হয় একদিন পুড়েও ছাই হ'তে পারবে, কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গালে আর কালি মাথিয়ো না। হয় তুমি কালই ও-বাসা ছেড়ে চ'লে যাও; না হয়, আমি আর ওখানে যাবো না। বলিয়াই সাবিত্রী উত্তরের জন্ত প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া সশক্ষে দরজা বন্ধ

## নয়

সতীশ হতবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কেন যে সাবিত্রী অবিশ্রাম আকর্ষণ করে, কেনই বা কাছে আসিলে এমন নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়, সেদিন সারারাত্রি ধরিয়া ভাবিয়াও ইহার একটা অস্পষ্ট কারণও খুঁজিয়া পাইল না। গত রাত্রির এক একটা কথা এখন পর্যন্ত তাহার হাড়ের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছিল। তাই সে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গেল এবং একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া মুটে ডাকিয়া জিনিষ-পত্র বোঝাই দিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া বাসার সকলেই আশ্চর্য্য হইল। বেশী হইল বেহারী। সে কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি তবে বাড়ী যাচ্ছেন ?

সতীশ তাহার হাতে গোটা-পাঁচেক টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, না বেহারী, বাড়ী নয়—স্কুলের কাছেই একটা বাসা পেয়েছি, ভাই বাচ্ছি। বেহারী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সে ভ এখনো আসেনি বাবু।

সতীশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসেনি ? আচ্ছা, তুই বিছানাগুলো আমার বেঁধে দে, আমি ততক্ষণ রাখালবাবুর ঘর থেকে একবার আসি। বলিয়াই বাসার দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিতে রাখালবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; বোধ করি এই আলোচনাই চলিতেছিল, কারণ, তাহাকে দেখিয়া সকলেই নিস্তর্ধ হইয়া গেল। রাখাল একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সতীশবাবু এমন হঠাৎ যে!

সতীশ হাতের টাকাগুলো টেবিলের এক ধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, হঠাং একদিন এসেও ছিলাম, হঠাং একদিন চলেও **যাচ্ছি।** এই টাকাগুলোতেই বোধ করি হবে, যদি না হয়, হিসাব হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন, বাকি টাকা পাঠিয়ে দেব।

রাখাল বলিলেন, জানাব কোখায় ?

আমার স্থলের ঠিকানায় একখানা কার্ড লিখে ফেলে দেবেন, তা হলেই পাবো, বলিয়া সতীশ আর কোনও সওয়াল-জবাবের অপেক্ষানা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে একটা চাপা হাসির শব্দ সতীশের কানে আসিয়া পৌছিল। বেহারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া হাতের ছোট পুঁটুলিটি কপাটের আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া রাখালকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবু, আমার সতের দিনের মাইনেটা হিসেব করে দিন, আমাকে এখুনি বাবুর সঙ্গে বেতে হবে।

রাখাল বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুই যাবি, এখানে কাজ করবে কে গ যাব বললেই ত যাওয়া হয় না।

বেহারী কহিল, কেন হবে না বাবু! আমাকে যে যেতেই হবে! রাখাল আগুনের মত জ্লিয়া উঠিয়া বলিলেন, হবে বললেই হবে! রীতিমত নোটিশ দেওয়া চাই, জানিস্!

বেহারী কহিল, সে তখন একদিন সময়মত এসে দিয়ে যাৰ।

এখন মাইনেটা দিন, আমাকে জিনিয-পত্ত গুছিয়ে নিভে হবে।

রাখাল আর কোনও জবাব না দিয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া সতীশের ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, সতীশবাবৃ, এইগুলো কি কাজ ?

সতীশ বিছানা বাঁধিতেছিল, মুখ তুলিয়া জিজাসা করিল, কোনগুলো?

রাথাল উদ্ধৃতভাবে কহিল, ঝি আসেনি। সেত আগেই গেছে দেখছি; আবার বেহারীকে নিতে চান কেন? দোষ করলেন আপনি, শাস্তি ভোগ করবো কি আমরা?

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনার কথা ত ব্ঝলাম না।
রাখাল গলার স্থর চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বুজবেন কেন,
না বোঝাই যে স্থবিধে। নিজে না গেলে আপনাকে ত বার
করতেই হত, কিন্তু সে যা হোক, একটা সহজ ভদ্রতার জ্ঞানও কি
মানুষের পাকতে নেই!

সতীশের হুই চোথ জ্লিয়া উঠিল, কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি এ সমস্ত কি বলছেন ?

ঈর্যার বহ্নি রাখালকে দগ্ধ করিতেছিল, বলিলেন, বলছি ঠিক, আপনিও বুঝছেন ঠিক। সতীশবাব্, কোন কথাই আমাদের অজ্ঞানা নেই! আচ্ছা যান্ আপনি—কি কালসাপকেই ঘরে আনা হয়েছিল, এমন বাসাটা লগুভগু করে দিলে।

সভীশ রাখালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কি বলছেন রাখালবাবু ?

রাখাল জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, যান—যান্, স্থাকা সাজবেন না। যান্ আপনি, দূর হোন্!

বেহারী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, সতীশবাব্, যেতে দেন ওঁকে, কোথায় ওঁর দরদ, কোথায় ওঁর জালা, সে একদিন আপনাকে আমি বলব। আমি সমস্ত জানি। আসুন, আমরা জিনিয-পত্র গুছিয়ে নিই। রাখাল পদশব্দে বাড়ী কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল, সভীশ চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, এ সব কি বেহারী!

বেহারী বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যাব বাব্, এখানে থাকতে পারব না।

সতীশ আশ্চর্য হইরা বলিল, আমার সঙ্গে ় এখানে কাজ করবে কে ?

বেহারী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিল, যার ইচ্ছে করুক, আমি সঙ্গে যাবই! একজন চাকর না থাকলে ত আপনার চলবে না বাবু!

এতক্ষণে ব্যাপারটা ব্ঝিতে পারিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, একথা আগে বললেই ত পারতিস্ বেহারী।

বেহারী জবাব দিল না। নিঃশব্দে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া মুটের মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিল। সে যে যাইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

ন্তন বাসায় আসিয়া সতীশ ভাবিতেছিল, সে এমন হইয়া গেল কিরপে? যে-সে তাহাকে শুধু যে অপমান করিতেই সাহস করে, তাহাই নহে, অপমান করিয়া সচ্ছন্দে পরিত্রাণ পায় কেন? তাহার অসাধারণ দৈহিক-শক্তি এক ভিলও কমে নাই, অথচ কেন সে মুখ তুলিয়া জোর করিয়া কথা কহিতে পারে না? কেন সে নতমুখে সমস্তই সহা করে? নিজের মনের এই শোচনীয় হুর্কলতা আজ তাহাকে অত্যন্ত বাজিল এবং তদপেক্ষা বাজিল এই হুংখটা যে, প্রতিকার করিবার সাধ্যও যেন তাহার হাতছাড়া হইয়া গেছে। রাখালের ক্রুদ্ধ ভাষা যে সে রাত্রির ঘটনাই ইঙ্গিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ইহাই মনে করিয়া সতীশ লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। বিপিনের লোক তাহাকে কেমন করিয়া কি ভাবে ধরিয়াছিল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া দে ভয়ে মড়ার মত পড়িয়া ছিল, বৃদ্ধিমান তাহারা কেমন করিয়া সমস্ত চালাকিটা বৃন্ধিতে পারিয়া আচ্ছাদনের ভিতর হইতে টানিয়া

লইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি চিন্তগ্রাহী তুর্লভ বিবরণ সত্যে-মিথ্যায় অলঙ্কারে-আড়ম্বরে জড়াইয়া বর্ণিত হইবার সময়টায় উপস্থিত সকলে কিরাণ উৎকট আনন্দ, আগ্রহ ও উচ্চ হাস্তের সহিত উপভোগ করিয়াছে, তাহার আগাগোড়া চেহারাটা কর্নায় এতই মর্মান্তিক ও বীভংস হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও সতীশের সমস্ত মুখ বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আবার, ইহাদেরই সম্মুখে রাখাল তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, সে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। এই কথা সাবিত্রী শুনিয়া কি মনে করিবে!

কিন্তু কোন কথাই সে বলিবে না। ন্তাহার আত্মসমান-বোধ সহা করিবে, একটা জবাবও দিবে না। তাহার আত্মসমান-বোধ যে কত রহৎ, ইহাও যেমন সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, তাহার ব্যথিত মুখের চেহারাটাও সে কল্পনায় আজ স্মুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল। সভীশ মনে মনে বলিল বটে, আমার নিজের নির্ক্ত্ দ্বিভায় যে আনাস্টি ঘটিয়াছে, অসহায়া সাবিত্রীকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া আসা উচিত হয় নাই, কিন্তু, উচিত যে কি হইতে পারিত, তাহাও সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সাবিত্রী কি নিজেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলে নাই! সে কি দর্প করিয়া বলে নাই, উহাতে সে কোন অপমানই বোধ করে না।

বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার চান করবার সময় হয়েছে। তাহার কণ্ঠস্বরে আজ যেন একটু বিশেষ অর্থ ছিল।

সতীশ লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

হায় রে! মন যথন তাহার ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, তথনও
নিয়মিত কোন কাজেই অবহেল। করিবার পথ ছিল না। সে স্কুলে
গেল, কিন্তু ক্লাসে ঢুকিতে পারিল না। বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক
সময়ে বাদায় ফিরিয়া আদিয়া ঘরে ঢুকিতেই কিদের নৈরাখ্যে যেন
সমস্ত হালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নৃতন ঘরটিকে সাজাইয়া
শুছাইয়া লইতে বেহারী যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে, তাহা বুঝা

গেল, কিন্তু, অপটু হস্তের প্রথম চেষ্টা কোথাও চাপা পড়ে নাই, তাহাও তাহার তেমনি চোখে পড়িল। বেহারী সরবং তৈরী করিয়া আনিল, তামাক সাজিয়া দিল, এবং দোকান হইতে পানের দোনা কিনিয়া আনিয়া কাছে রাখিল। বুদ্ধের অনভাস্ত এই সব সেবার চেষ্টায় সতীশ মনে মনে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুছিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল, যাহা হইবার হইয়াছে, এসব কথা সে আর মনেও আনিবে না, লেখাপড়ার জন্স কলকাতায় আসিয়াছিল, হয় এ লইয়াই থাকিবে, না হয় বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন এ যে মূর্চ্ছিতা নারীর তপ্ত স্পর্শটুকু লইয়া সে বাসায় ফিরিয়া ফেলিতে লাগিল। বেহারী মনে মনে সমস্তই বৃঝিতেছিল, কিন্তু সান্থনা দিবার সাহস তাহার ছিল না। তাই সে বিষণ্ধ-মুখে চুপ করিয়া ছারের বাহিরে বসিয়া রহিল। প্রায় দশটা বাজে, সে আস্তে আস্তে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বাবু, আলোটা নিবিয়ে দেব কি ?

সতীশ কহিল, দে, কিন্তু তুই শুবি কোথা বেহারী?

আমি এইখানেই আছি বাবু। আমার মাছরটা দোর গোড়াতেই পেতেছি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, এ বাসায় কি চাকরদের শোবার ঘর নেই ং

বেহারী বলিল, নীচে একটা খালি ঘর আছে, কিন্তু আপনার যদি কিছু দরকার হয়, তাই এখানেই থাকব।

সভীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি রে, ভুই শুতে যা। বুড়ো মানুষ, হিমে থাকিস্নি।

হিম কোথায় বাবু, বলিয়া সেইখানেই বেহারী গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, রাত কত হ'ল রে ?

বেশি হয়নি বাবু, বোধ করি দশটা বেজেছে।

সতীশ আবার মৌন হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে মূছকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুই সাবিত্রীদের ঘর চিনিস্ না বেহারী ?

বেহারী উঠিয়া বসিয়াবলিল, চিনি বৈ কি বাব্। কত দিন তাকে পৌছে দিয়েছি।

সতীশ আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বেহারী বলিল, একবার গিয়ে দেখে আসব কি ?

এবারে সভীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না, না, তুই যাবি কোথা ? সে যে অনেকদুর!

বেহারী কহিল, দূর কিছুই নয় বাবু।

সতীশ ভাবিতে লাগিল, কথা কহিল না।

বেহারী আন্তে আন্তে বলিল, বাবু, যদি ঘণ্টাখানেকের ছুটি দেন ত দেখে আসি। সকাল-বেলা আসেনি, বোধ করি অসুখ-বিসুখ হ'য়ে থাকবে।

তথাপি সতীশ কথা কহিল না।

বেহারী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে অভ্যাসমত কথা বলিতে পায় নাই, উপরন্ত, বলিবার বিষয় ইতিমধ্যে এত বেশি সঞ্চয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একবার বলিল, নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না বাব্, আর একবার তামাক সেজে দেব কি ?

সতীশ অশুমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সাড়া দিল না। তব্ও বেহারী কিছুক্ষণ উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, শেষে হতাশ হইয়া গায়ের কাপড়টা আর একবার টানিয়া লইয়া সেইখানেই অবিলয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ঠিক সময়ে সতীশ স্কুলে চলিয়া গেল। মধ্যাক্তে বেহারী হাতের কাজ-কর্ম সারিয়া লইয়া সভ-নিযুক্ত পাঁড়েঠাকুরের উপর বাসার খবরদারির ভার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সতের দিনের মাহিনা আদায়ের অছিলায় পুরাতন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অথচ, তাহার এ ভয় ছিল, পাছে রাখাল্বাবু কোন গতিকে অফিসে না গিয়া থাকেন। তাই ঘরে ঢুকিয়াই নৃতন ভৃত্যটার নিকটে সংবাদ জানিয়া লইয়া নির্ভয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া গলা বড় করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই, প্রাতঃপ্রেণাম হই ।

ঠাকুরমশাই গাঁজা খাইয়া দেওয়ালে ঠেদ দিয়া চোথ বুজিয়া ধান করিতেছিলেন, চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কল্যাণ হোক! তার পর মাথা সোজা করিয়া চোখ চাহিয়া বলিলেন, ও কে, বেহারী! আয়, ব'স।

বেহারী কাছে আসিয়। পদধূলি লইয়া বসিল। চক্রবর্তী গামছার খুঁট খুলিয়া খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া বেহারীর হাতে দিয়া বলিলেন, ও-বাসায় তা হ'লে রাঁধছে কে!

বেহারী উঠিয়া গিয়া হাতের তেলোয় ফোঁটা-কয়েক জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, একটা খোট্টাবামুন! একেবারে জানোয়ার!

চক্রবর্তী খুসী হইয়। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভগবান ওদের
ল্যাজ দিতে ভুলেছেন, তাই যা। তাহার পরে বাসার নৃতন হিন্দুস্থানী চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমাদের এখানে কালই
এক ব্যাটা ভূতকে ধ'রে আনা হয়েছে, তা সে—বিছে ওর—তার
সাক্ষী ভাখ্না বেহারী, আজ সকালে এক কলকে বার ক'রে দিয়ে
বললুম, কৈ, তৈরী কর দেখি বাপু! মনে করলুম, বিছেটা একবার
দেখিই না! তা বললে বিশ্বাস করবিনে বেহারী, ব্যাটা জিনিষটাকেই মাটী করে ফেললে। তা তোদের ওখানে কন্ত হবে না। সাবিত্রী
আমার চালাক মেয়ে,ছদিনেই শিথিয়ে পড়িয়ে তালিম করে নেবে।

তাঁহার নিজের পনর আনা বিভাও যে ঐ গুরুর কাছেই শেখা, সে কথাটা চাপিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, কিন্তু তাও বলি বেহারী, হাঁড়ি ধরলেই হয় না, বাবুভায়াকে খুসী করা, তাঁদের পাতে রান্না তুলে দেওয়া, বড় সামাক্ত বিভে নয়—বামনায়ের জাের চাই! ও খােটা মােটার কর্মই নয়। কিন্তু আমার এখানে কাজ করা আর পােষাবে না, সে তােকে আগে থেকেই ব'লে রাখলুম। তুই বলিস দেখি আমার নাম করে সাবিত্রীকে। সে তথুনি বলবে,

যাও বেহারী, চক্রবর্তীকে ডেকে আন, না হয়, ছটাকা মাইনে বেশী নেবে। সভীশবাবু কিন্তু কথ্খনো না বলবেন না। তাঁর মেজাজ জানি ত। বিশেষ ব্রাহ্মণস্থ ব্রাহ্মণ গতিং। আমি ছটাকা বেশী পোলে সে কিছু আর অপাত্রে পড়বে না, বলিয়া চক্রবর্তী নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

বেহারী অবাক হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, ঠাকুর-মশাই, সাবিত্রী ত ওখানে নেই!

চক্রবর্ত্তী অবিশ্বাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা নেই নেই! তুই আমার নাম করে বলিস, তার পরে যা হয় আমি দেখে নেব।

বেহারী মুথ অত্যন্ত গন্তীর করিয়া বাঁ হাতের পদার্থটা ডানহাতে লইয়া কহিল, ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বলছি দেবতা, সে ওখানে যায়নি।

চক্রবর্ত্তী এতবড় শপথের পরে আর সন্দেহ করিতে পারিলেন না; রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তুই বলিস কি বেহারী! সেত এখানেও আসেনি! তবে চক্রিশ ঘন্টা রাখালবাবু সতীশবাবু বেচারাকে যে—আছ্যা, তুই যা—একবার তাকে দেখে আয়, তার পরে আমি আছি আর রাখালবাবু আছেন। আমাকে সে-বামুন পাসনি বেহারী!

তাঁহার আহ্মণতে বেহারীর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, সে কলিকাটি চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, সতীশবাবুই বা গেলেন কেন ? তিনি বলেন, ইস্কুল দূর পড়ে—এটা কিন্তু কাজের কথাই নয়।

চক্রবর্তী সাবধানে আগুন তুলিতে তুলিতে বলিলেন,না,ভেতরে কথা আছে। অতঃপর হুজনে মিলিয়া কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া বেহারী উঠিয়া পড়িল এবং উৰিগ্ন-মূখে সাবিত্রীর ঘরের অভিমূখে চলিয়া গেলে।তাহার নিশ্চয় বিখাদ হইল, সাবিত্রীর অসুধ হইয়াছে।

সাবিত্রাদের বাটীর সদর দরজা খোলা ছিল, বেহারী নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। প্রায় সকল ঘরেরই কপাট বন্ধ, ভাড়াটেরা দিবা-নিজা দিতেছে। বেহারী ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া বজাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা কবাট বন্ধ ছিল। তাহার আড়ালে সাবিত্রী মাটির উপর বিসিয়া আছে এবং অদ্রে তক্তাপোষের উপর বিছানায় বিপিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে। পদশলে চকিত হইয়া সাবিত্রী মুখ বাড়াইয়া অকস্মাৎ বেহারীকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, এস বেহারী, ব'সো। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রায়াঘরের বারান্দায় মাত্রর পাতিয়া দিল, এবং অত্যন্ত সমাদর করিয়া বসাইয়া নিজে অনতিদ্রে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, খবর সব ভাল বেহারী ? বেহারী মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাল। তার পর সাবিত্রীর মূথে আর কথা জোগাইল না। উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বেহারী হঠাৎ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, চললুম, আমার আবার অনেক কাজ।

সাবিত্রী শুক্ষমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এখনি যাবে ? একটু বোসোনা ?

বেহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না চললুম।

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে সদর-দর্জা পর্যান্ত আসিয়া আন্তে আন্তে বলিল, হা বেহারী, বাবুরা খুব রাগ করেছেন ?

বেহারী চলিতে চলিতে বলিল, আমি জানিনে ত, আমর। ওখানে আর নেই।

সাবিত্রী ব্যপ্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, নেই ? বাসা ভেঙ্গে গেছে নাকি? বেহারী বলিল, না ভাঙ্গেনি। শুধু সতীশবাবু আর আমি চ'লে গেছি।

কেন তোমরা গেলে বেহারী?

সে অনেক কথা, বলিয়া পুনর্বার বেহারী চলিবার উভোগ করিতেই সাবিত্রী ছই হাত দিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া অমুনয়ের স্বরে বলিল, আর একটিবার তোমাকে উঠে গিয়ে বসত হবে বেহারী। বেহারী অটলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,না, আমার সময় নেই। ভবে কাল একটিবার আসবে, বলো।

বেহারী তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না, আমার সময় হবে না।

পলকমাত্র সাবিত্রী তাহার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। অভিমানে সমস্ত বক্ষ পূর্ণ করিয়া শাস্তভাবে বলিল, আচ্ছা, তবে যাও। এই কথা তাঁকে বোলো গিয়ে।

কথাটা বেহারীকে আঘাত করিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, তিনি ত তোমার কথা জানতে চাননি।

চাননি গ

ना ।

সাবিত্রী স্থির হইয়া প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লইয়া শুক্ষস্বরে বলিল, কোন দিন জানতে চাইলে বলবে বোধ হয়!

বেহারী বলিল, না। আমি মেয়েমানুষ নই—আমার শরীরে দয়ামায়া আছে—বলিয়াই আর কোন প্রশাের অপেক্ষামাত্র না করিয়া ক্রেতবেণে ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী সেইখানে চৌকাঠের উপর স্তব্ধ হইয়া বদিয়া পড়িল। তাহার অস্তরে-বাহিরে আর একবার আগুন ধরিয়া উঠিল।

আদ্ধ সকালে সে বাড়ী ছিল না। কালী দর্শন করিতে কালীঘাটে গিয়াছিল। সেই অবকাশে কোথা হইতে বিপিন জন-তৃই
ইয়ার লইয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছে, এবং মোক্ষদার
হাতে তৃথানা নোট দিয়া সাবিত্রীর ঘরের তালা খুলিয়া বিছানায়
বিসিয়াছে। আরো মদ আনাইয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিলিয়া মদ
খাইয়া মাতাল হইয়াছে—এ সব কোনও কথা সাবিত্রী জানিত না।
বেলা বারোটার সময় সে বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, এই
বাটির ভাড়াটে, তৃজন প্রবীণা মাতাল হইয়া বকাবকি করিতেছে,
এবং তাহার মাসী মোক্ষদা সামনের বারান্দায় কাং হইয়া পড়িয়া
ভাঙ্গা গলায় নিজের মনে বিভাস্থনরের গান আর্ত্তি করিতেছে।
বাড়ীময়য়ড়, কড়াই-ভাজা, হাঁসের ডিমের খোলা, কাঁকড়া-চিবানো,

চিংড়িমাছের খোলা ছড়াছড়ি যাইতেছে—পা ফেলিবার স্থান নাই।
মোক্ষদা সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়াই শিথিল-বস্ত্র কোমরে জড়াইতে
জড়াইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে তাহার গলা জড়াইয়া কায়া
জুড়িয়া দিল—মা, এমন সব বাবু যার, তার আবার কষ্ট, তার
আবার চাকরী করা! আমি কিন্তু তোর গরীব মাসী সাবিত্রী—মুখে
তাহার উগ্র মদের গন্ধ: গালে, কপালে, কাপড়ে, সর্ব্বাক্ষে হলুদের
শুকনো দাগ, নিশ্বাসে কাঁচা পিঁয়াজের কুৎসিত তীব্র গন্ধ! অসহ্য
ঘূণায় সাবিত্রী তাকে সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,
মাসী, তুমিও মদ খাও ? তুমিও মাতাল!

ঠেলা খাইয়া মোক্ষদা কান্না বন্ধ করিয়া চোখ রাঙা করিয়া চীংকার করিয়া উঠিল, মাতাল ? আলবং মাতাল ! পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা কর্ গে যা—তারা বলবে মোক্ষদা মাতাল। আমারো একদিন ছিল লো, আমারো একদিন ছিল ! আমিও একদিন চব্বিশ ঘণ্টা মদে ডুবে থাকতুম ! তুই তার জানবি কি—কালকের মেয়ে!

তাহার তর্জ্জনে গর্জ্জনে কৃষ্ঠিত হইয়া সাবিত্রী শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কিন্তু তুমি ত খাও না—আজ হঠাৎ খেতে গেলে কেন ?

মোক্ষদ। আরো রাগিয়া উঠিয়া বলিল, হঠাৎ আবার কি! আমরা হঠাৎ-খাইয়ে মেয়েমান্থব নই! জিজ্ঞাসা কর গে যা তোর বাবুকে, যে এক গেলাস খেয়ে উল্টে পড়ে আছে, তাকে! ওরে, আমরা মরি তবু মর্য্যাদা হারাইনে—আঁচলে ছখানা নোট বেঁধে দিয়েছে, তবে গেলাস ধরেছি।—বলিয়া আঁচলটা সদর্পে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বললেই ছুটে গিয়ে গিলব, সে মোক্ষদা আমি নই।

সাবিত্রী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন নাকি ? মোক্ষদা কহিল, না হ'লে আর এত কাণ্ড করলে কে ? কিন্তু তাও বলি, খাও বললেই খাব কেন ? মান-ইজ্জং নেই কি ?

ইতিপুর্কে বারান্দার ওধারে যাহারা আপোষে বচসা করিতে-ছিল, উচ্চ কণ্ঠম্বরে কলহের আশাস পাইয়া তাহারা কাছে আসিয়া দাড়াইল। বিধু বলিল, ওগো মান-ইজ্জৎ আমাদেরও আছে, ঠেস দেওয়া কথা আমরাও বুঝি। তবে নাকি সাবিত্রী মেয়ের মত, তার বাবু আমাদের হাতে ধ'রে সাধাসাধি করতে লাগল, তাই খাওয়া। না হ'লে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা গর্জন করিয়া উঠিল, হ'লই বা সাবিত্রীর বাবু! হ'লই বা জামাই! কুড়ি টাকা আঁচলে বেঁধেছি তবে গেলাস ছুঁয়েছি।

কথা শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় ঘূণায় মরিয়া যাইতেছিল।— বলিয়া উঠিল, থামো মাসী, থামো, চুপ করো।

মোক্ষদা বলিল, চুপ করব কেন ? যা বলব সামনেই বলব। ভল্লাটের লোক জানে, পই বলিয়ে যদি কেউ থাকে ভ সে মুকি!

এবার বিধুও গলা চড়াইয়া দিয়া বলিল, পট্ট বলতে শুধু তুই জানিস, তা নয়। আমরাও জানি। জামায়ের কাছে ছখানা নোট নিয়ে মদ খেয়েচিস, তিনখানা পেলে না জানি—

মোক্ষদা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, যত বড় মুখ নয়—আর বলিতে পাইল না। সাবিত্রী হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, এবং জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার ঘরের মধ্যে ফেলিয়া শিকল তুলিয়া দিল। তথা হইতে মোক্ষদা অকথ্য অঞ্জাব্য ভাষা অবিশ্রাম বর্ষণ করিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী বিধুর ছটো হাত ধরিয়া বলিল, মাসী, আমাকে মাপ কর। সমস্ত দোষ আমার।

তাহার নম-কথায় শাস্ত হইয়া বিধু বলিল, তোর দোষ কি সাবি ? মুকিকে চিরকাল জানি ঐ রকম। একটু খেলে আর রক্ষে নেই, পায়ে পা ডুলে দিয়ে ঝগড়া করবে। ঐ তার স্বভাব। যা, তুই নিজের ঘরে যা।—বলিয়া বিধু সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রোধে ও ক্লোভে তাহার আত্মতাতী হইতে ইচ্ছা করিতেছিল। সতীশ যে এত বড় নির্লজ্জ ছইতে পারে, প্রকাশ্যে দিনের-বেলায় এমন উন্মন্ত আচরণ করিতে পারে. ইহা ত সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। তাই কাল্পনিক নছে. একটা সত্যকার ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে বিরাট তরক্লের মভ গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার প্রিয়তম অকস্মাৎ সে যেন তাহারি চোখের স্থমুখে মরিয়া গেল. যাহাকে সে মাত্র তুইদিন পূর্কে কটু-কথায় অপমান করিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে যখন এত সম্বর, এত সহজে, তাহার সমস্ত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া এমন হীন. এমন কদাকার হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন ভর্সা করিবার, বিশ্বাস করিবার, তাহার আর কিছুই রহিল না। তাহার তুই চোখ জালা করিতে লাগিল, কিন্তু এক ফোঁটা জল আসিল না। তাহার সর্বস্ব, তাহার দেবতা. কল্পনার স্বর্গ, তাহার ভ্রপ্তজীবনের গ্রুবতারা, তাহার ইহকাল প্রকাল সমস্তই এক মৃহর্ত্তে এ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট রাশির মাঝখানে লুটাইয়া পঙিল। সাবিত্রী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরের দিকে যাইতে কিছুতেই তাহার পা উঠিল না! তাহার মনে পডিল, এই সেদিন রাত্রে ভাহাকে স্পর্শ করিয়া সভীশ শপ্র করিয়াছিল। আজ যখন সে এরি মধ্যে সব ভূলিয়া মাতাল হইয়া ভাহারি শ্ব্যার উপর আসিয়া পড়িল, তখন ভাহার মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিবে আর কি করিয়া ?

এমন সময়ে নীচে বাড়ীউলীর গলার শব্দ শোনা গেল। তিনিও আজ বাটী ছিলেন না। আসিয়াই একজনের নিকটে মোক্ষদাও বিধুর বিবরণ, এবং সেই সঙ্গে আর যাহা কিছু সমস্তটুকু শুনিয়া ক্রোধভরে উপরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সম্মুখেই রাণীকৃত এঁটোকাটা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্প্রতি প্রয়াগে মাধা মূড়াইয়া আসিয়া তাঁহার বাছ-বিচারের অন্ত ছিল না। সাবিত্রীকে ভদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, সাবি, ভোকে ত ভাল মেয়ে বলেই জানতুম—এ সমস্ত কি অনাছিটি বল ত বাছা!

সাবিত্রী সংক্ষেপে কহিল, আমি বাড়ী ছিলুম না। বাড়ীউলী কহিলেন, এখন ত আছিস্, এখন এগুলো মুক্ত করবে কে ? আমি ? না বাছা, আমার বাড়ীতে এ সব অনাচার চলবে না। যে যার ঘরে বসে যা ইচ্ছা করো, আমি বলতে যাবো না, কিন্তু বাইরে বসে এ সব কাণ্ড হবে না। আমি যে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাবো, ছোঁয়াছুঁয়ি করে জাতজন্ম খোয়াব, তা পারব না। এই বলিয়া তিনি দেয়াল ঘেঁসিয়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া, কোনও মতে তাঁহার ও-ধারের ঘরে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী আর দাঁড়াইয়া রহিল না। সমস্ত জ্ঞাল পরিষার করিয়া, স্থানটা ধুইয়া মুছিয়া পুনর্বার স্নান করিয়া আসিল, এবং একখানা শুষ্ক-বস্ত্রের জন্ম ঘরে চলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া বিছানার দিকে চাহিয়াই সে ভয়ে, বিশ্বয়ের চীৎকার করিয়া উঠিল, মা গো! এ যে বিপিনবাবু!

মত্তপ গাঢ় নিজায় মগ্ন,—জাগিল না। বাহিরের আর কেহ এ শব্দ শুনিতে পাইল না। সাবিত্রী হুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহার সর্বাঙ্গ বিম্ করিতে লাগিল, এবং মাথার মধ্যে হঠাৎ মূচ্ছার লক্ষণ অনুভব করিয়া দারের আড়ালে কপাটে মাথা রাথিয়া নিজ্জীবের মত বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ভাব কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তবুও সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিল না। ইতিপুর্ব্বে যে ক্ষোভে, যে তুঃখে তাহার অন্তরটাও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল, যাহার নির্লজ্জ আচরণের লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল, সে লজ্জা সত্য নহে, এ সতীশ নয়, আর একজন, তাহা চোখে দেখিয়াও তাহার সে ক্ষোভ, সে তুঃখ যেন বিন্দুমাত্রও নড়িয়া বসিল না। বরং বুক্ যেন আরো ভারী, অন্তর যেন আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। শ্যার দিকে সে আর চাহিতেও পারিল না। এইবার তাহার ছই চোখ ভরিয়া বড় বড় অঞ্চ ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হায় রে রমণীর ভালবাসা! এত ছঃখে, ইহারই মধ্যে কখন যে সে গোপনে, নিঃশব্দে সতীশের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সেবা করিবার, স্থাক্ত করিবার শিপাসায় আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কখন যে তাহাকে দেখিবার, কথা কহিবার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সংবাদ বোধকরি তাহার অন্তর্যামীও টের পান নাই। এখন, সেই দিক্কার সমস্ত আশা এক-মুহূর্ত্তে মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবামাত্র তাহার সমস্ত অন্তিষ্টাই যেন এক দিখিহীন শৃহ্যতার মাঝখানে ডুবিয়া গেল। ঠিক এই সময়টাতেই তাহার দারের বাহিরে বেহারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

## मभ

সতীশের চিত্তের মাঝে একটা বহ্নির শিখা যে অহর্নিশ জ্বি-তেই লাগিল, এ কথা সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া তাহার অত বড় সবল দেহটাও যে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে ইহা সে স্পষ্ট অন্থভব করিয়া উদ্বিয়া হইয়া উঠিল। বেহারীকে ভাকিয়া বলিল, জিনিযপত্র আর একবার বাধতে হবে রে, আজ আমরা সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী যাবো।

বেহারী প্রশ্ন করিল, দেশের বাড়ীতে, না পশ্চিমের বাড়ীতে বাবু ?

পশ্চিমের বাড়ীতে, বলিয়া সতীশ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিবার টাকা তাহার হাতে দিয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

বেহারীর আনন্দ ধরে না। তার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমের মুখ সে আজও দেখে নাই। সেই পশ্চিমে আজ রওনা হইতে হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সোরগোল করিয়া বাঁধা-ছাঁদা সুরু করিয়া দিল। পাঁড়ে আসিয়া আহারের আহ্বান করিল। বেহারী হাসিমুখে বলিল, ঠাকুরজী, তুমি খেয়ে নাওগে। আমার ভাত একধারে ঢাকা দিয়ে রেখা, যদি সময় পাই ত তখন দেখা যাবে—এখন ত আমার মরবার ফুরসং নেই। পাঁড়েজী আগের কথাটা ব্ঝিয়াই চলিয়া গেল। শেষের কথাগুলা ব্ঝিতেও পারিল না, পারার প্রয়োজনও বাধ করিল না।

হাতের কাজ সম্পন্ন করিয়া বেহারী বাহিরে চলিয়া গেল। বাজারে যাইতে হইবে। তা ছাড়া ও-বাসার চক্রবর্তীকেও এ সংবাদ দেওয়া চাই। সাবিত্রীর চিস্তাকে সে সেদিন ঘূণার সহিত বর্জ্জন করিয়াছিল, আজও মনে ঠাঁই দিল না।

আজ সকাল হইতেই সতীশের মাথা ধরিয়াছিল। বেলা বারোটার পরে সে রীতিমত জ্ব লইয়া বাসায় আসিল। বেহারী বাড়ী ছিল না। সে বেলা তিনটা আন্দাজ একরাশ জিনিষ মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। এই সময়টায় প্রায় চারিদিকেই ইনফুয়েঞ্জা হইতেছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া সতীশ ভয় পাইল। পরদিন জ্ব ও যন্ত্রণা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। সন্ধাার পরে সতীশ চিন্তিত মুখে বেহারীকে বলিল, জ্ব যদি শীভ্র না ছাড়ে, তুই একলা পারবিনে ত।

বেহারী ছলছল চোখে সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি বাবু!

সতীশ ক্ষণকাল নীর্ব থাকিয়া বলিল, একবার ওকে—তাই ভাবছি বেহারী, একবার সাবিত্রীকে খবর দিলে হয় না ? বোধ-করি ডাক্তেও হবে।

কোন কারণেই সাবিত্রীকে আহ্বান করিতে বেহারীর লেশমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু সে মনের ভাব দমন করিয়া মৃছ্সরে বলিল, আছো, যাচ্ছি।

তখন হইতে সতীশ উন্মুখ হইয়া রহিল। তাহার জ্বের যন্ত্রণা যেন আপনিই কমিয়া গেল। ঘণ্টা-ছই পরে বেহারী একা ফিরিয়া আসিলে সতীশ সভয়ে চাহিয়া রহিল।

বেহারী বলিল, সে বাড়ী নেই বাবু।

বাড়ী নেই! তবে ও বাসায় একবার গেলি না কেন ?

বেঁহারী বলিল, সে-বাসায় ও আর যায় না। তিন-চার দিন ঘরেও যায় না। কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

ভার মাসিও জানে না গ

না, তাকেও ব'লে যায়নি।

সতীশ চুপ করিয়া রহিল। বেহারী চোখের জল কোন মতে নিবারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রীর যে ইতিহাস সে তার মাসির নিকটে শুনিয়া আসিয়াছিল, এবং যে কথা সে নিজে নিঃসংশয়ে বিখাস করিত, কোনও মতেই সে সংবাদ আজ এই ক্লগ্ন লোকটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পরদিন ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। সতীশ ঔষধের
শিশি হাতে লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিল। এই দেখিয়া
বেহারী আর একবার অশ্রু নিরোধ করিয়া সাবিত্রীর সন্ধানে বাহির
হইয়া গেল। মোক্ষদা রাঁধিতেছিল, বেহারী জিজ্ঞাসা করিল,
আজকেও আসেনি গাং

মোক্ষদা হাতের খুস্কিটা উত্তত করিয়া চোখ-মুখ রাঙা করিয়া বলিল, না বাছা, না। কতবার তোমাকে বলব, সে আর আসবে না। যখন অসময় ছিল, তখন ছিল মাসী। এখন যে তার স্থাময়।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বেহারী মৃত্কণ্ঠে জানাইল, **আজও** সাবিত্রী ফিরিয়া আসে নাই।

দিন-তুই পরে ঔষধ না খাইয়াও সতীশের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে ভাত খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বেহারীকে ডাকিয়া বলিল, আর নয়, আজই রওনা হওয়া চাই।

সেই দিনই সতীশ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

## এগার

উপেন্দ্র সতীশের শীর্ণ শুক্ষ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভায়ার কি এই ডাক্তারী শেখার নমুনা না কি?

সতীশ হাসিয়া কহিল, হ'ল না উপীনদা।

উপেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ'ল না কি রে ?

সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, ডাক্তারী আমার সহাহ'ল না উপীনদা।

উপেন্দ্র স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল সতীশের উন্নত দেহটার দিকে

চরিত্রহীন ১•২

চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ভালই হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে অনর্থক কতকগুলো জীবহত্যা করতিস্, তার পাপ থেকে ভগবান তোকে রক্ষা করেছেন।

মাস-থানেক পরে আর একদিন উপেল্র সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যেতে হবে সতীশ।

সতীশ হাত জোর করিয়া বলিল, ঐ ছকুমটি ক'রো না উপীনদা। কলকাতা বেশ সহর, চমংকার দেশ, সব ভাল, কিন্তু আমাকে যেতে ব'লো না।

কথাটা সতীশ তামাসার ছলেই বলিতে গেল বটে, কিন্তু সে ছলনা তাহার চাপা ব্যথাটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার ছল্ল হাসি বেদনার বিকৃতিতে এমনই রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল যে, উপেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, সতীশ কি যেন সেখানে করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহার কাছে গোপন করিতেছে। ক্লণেক পরে বলিলেন, তবে থাক্ সতীশ। তোর শরীরও ভাল নয়, আমি একাই যাই।

উপেন্দ্র মনের ভাব অনুমান করিয়া সতীশ কুঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কবে যাবে উপীনদা ?

আন্ত ৷

আজই ? আচ্ছা চলো, আমিও যাই।—বলিয়া হঠাৎ সম্মত হইয়া সতীশ ঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং মৃহূর্ত্তকালের মধ্যেই কলিকাতার জন্মই অধীর হইয়া উঠিল। বেহারীকে বলিল, আর একবার তল্লীবেঁধে ফ্যাল্ বেহারী, কলকাতায় যেতে হবে।

বেহারী চিস্তিত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, কবে বাবু ?
সতীশ সহাস্তে বলিল, কবে কি রে ! আজই রাত্রের ট্রেনে।
আছে।, বলিয়া বেহারী মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।
সতীশ তাহার অপ্রসন্ধ মুখ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল,
বেহারীর এখানে ত কাজ-কর্ম নেই, তাই ওখানে খাটুনির ভয়ে

বেতে চায় না। কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন, সভীশ বৃদ্ধের মনের কথা একেবারেই বুঝে নাই।

ইতিপূর্ব্বে একদিন সতীশ কথায় কথায় বেহারীকে বলিয়াছিল, আচ্ছা বেহারী, এতদিনে সাবিত্রী ত নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে, কিন্তু তথন কোথায় গিয়েছিল বলতে পারিস্ ?

ৈ বেহারী সংক্ষেপে বলিয়াছিল, না বাবু! বলিলে ত সে অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু একদিন সাবিত্রীর মুখের উপর সে নাকি তাহার পুরুষ্থের অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছিল, কোন উপলক্ষেই সেইটুকু গর্ককে সে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না।

যেদিন কলিকাতা হইতে বাটা ফিরিয়া আসিয়া সতীশ নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুক্তকরে আর্দ্রকঠে বলিয়াছিল, ভগবান যা কর তুমি ভালর জন্মই কর! সেদিন স্ষ্টিকর্তার কোন্ বিশেষ কর্মটা স্মরণ করিয়া যে সে এতবড ধন্মবাদ উচ্চারণ করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি সে বলিতে পারিত না। অথচ কতবড় সঙ্কটের মুখ হইতে সে যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে, কত বড হুশ্ছেল জালের ফাঁস কত সহজে ছিল্ল করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে ইহা সে নিশ্চিত জানিত, এবং এই সৌভাগ্যকে সে কুডজ্ঞতার সহিতই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অন্তরশায়ী অবোধ মন তাহার সেদিকে দৃক্পাত মাত্র করে নাই, উপুড় হইয়া পড়িয়া নিশিদিন একভাবেই কাঁদিয়া কাটাইভেছিল। তবু, চেষ্টা করিয়া সে পুর্বের মতোই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব, থিয়েটার, গান-বাজনার আখড়া প্রভৃতিতে মিশিতেছিল, কিন্তু কোনক্রমেই পুর্বের মত আর মিলিতে পারে নাই। বরং যে লোক ঘরের গৃহিণীর সহিত কলহ করিয়া বাহিরে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে আসে, তাহারই মত সে ছিন্তান্বেয়ী ও অসহিষ্ণু হইয়া নির্কিচারে সমস্তই দংশন করিয়া ফিরিতেছিল। করিয়া দিন-যাপনের মাঝখানে হঠাৎ আজ কলিকাতা যাইবার আহ্বান শুনিয়াই তাহার বিজোহী গৃহলক্ষী ধূলি-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং ভবিশুং ভাল-মন্দর প্রতি জক্ষেপ না করিয়া, শাতা করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সেই রাত্রেই কলিকাতার উদ্দেশ্যে উপেক্স ও সতীশ মেল-গাড়ীর একখানা সেকেণ্ড-ক্লাস কামরায় চড়িয়া বসিলেন।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলে উপেন্দ্র জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া বিছানায় কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু সতীশ জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

(यल (हेन जव (हेम्रान थार्य ना । প্রান্তর, नए-नहीं, গ্রাম, পথ **ষ**তিক্রম করিয়া হু-হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সেই দ্রুত ধাবনের পরিমাণ করিয়া কদাচিৎ নিঃসঙ্গ অদূরবর্তী বনস্পতি নিমিষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। দিগন্তে বৃক্ষরাজিও বাঁশঝাড় অস্ক্রকার করিয়া আছে এবং তাহারই নিমে নদীর বক্রাংশে শুভ্র ছল-রেথা জানালার নীল কাচের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। ৰাহিরে বৃক্ষ, গুলা, মাঠ, লাইনের পার্শ্বে উলুবন ও শুক্ষ জল-খাদ, সর্বত্র মান জ্যোৎসা বিকীর্ণ হইয়া আছে। সতীশের চোখে জল জাসিয়া পড়িল। এই পথে কতবার সে আসিয়াছে, গিয়াছে, এই নিস্তুত্ত শাস্ত প্রকৃতি কতবার সে এমনি ম্লান জ্যোৎসালোকে দেখিয়া পিয়াছে, কিন্তু কোন দিন এমন-ভাবে তাহারা চোখে ধরা দেয় নাই। ভাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্তই বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, মৃত! কেহই কাহারও জন্ম ব্যাকুল নয়, কেহই কাহারও মুখ চাহিয়া অপেকা করিয়া নাই! সবাই স্থির, সবাই উদ্বেগশৃত্ত, সবাই আপনা-আপনি সম্পূর্ণ! এই নির্কিকার, উদাসীন ধরিত্রার পানে চাহিয়া থাকিতে ভাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে চোখ মুছিয়া স্বিয়া স্মাসিয়া বেঞ্চের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পডিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া পড়িয়া, তোরঙ্গ খুনিয়া, একটা সানাই বাহির করিয়া উপেন্সকে লক্ষ্য করিয়া আন্তে আন্তেকহিল, গাড়ীর শব্দে যদি ভোমার ঘুমের ব্যাঘতে না হয় ত বাঁণীর শব্দেও হবে না। আমি ত ঘুমুতে পারিনে, বলিয়। সে আর একবার জানালার কাছে

সরিয়া আসিয়া বসিল এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া বাঁশীতে ফুঁদিল।

উপেন্দ্রর সাড়া পাওয়া গেল না। ভগবান সতীশকে গাহিবার গলা এবং বাজাইবার হাত দিয়াছিলেন। এদিকে ভিনি কুপণতা করেন নাই। শিশুকাল হইতে সুরু করিয়া এই বিভাটাই সে শিক্ষা করিয়াছিল এবং শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তেমনি করিয়াই শিথিয়াছিল। সতীশ বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সেই শুল-সুন্দর অনির্বাচনীয় সঙ্গীত-সৃষ্টি বুঝিবার লোক কেহ ছিল না—শুধু বাহিরে আকাশের খণ্ড-চন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, এবং মাটীর উপর সুপ্ত জ্যোৎসার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে গাড়ীর গতি যখন মন্দ হইয়া আসিল এবং বুঝা গেল প্টেশন নিকটে আসিয়াছে, তখন সে বাঁশী নামাইয়া রাখিল।

উপেন্দ্র হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, নাঃ, যদি শিখতে হয় ত সানাই বাজাতে শিখবো। সেদিন তোর সেতার শুনে মিথ্যে একটা সেতার কিনে ফেল্লাম। টাকাগুলোই মাটি।

সতীশ হাসিয়া বলিল, রক্ষে কর উপীনদা, তাই বলে যেন সানাই কিনো না। ঘরে বসে ও যন্ত্রটা শেখবার চেষ্টা করলে আর পাড়ায় লোক টিকতে পারবে না।

উপেন্দ্র লেশমাত্র কৃষ্ঠিত না হইয়া বলিলেন, না, শিখি ত তোরই ঘরে বসে শিখব! বলিতে হুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

পরদিন অনেক বেলায় গাড়ী হাওড়ায় থামিলে উপেক্স জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কোথায় যাবি রে ?

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ও আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে।

তোর যাবার জায়গা নেই ?

বেশ যা হোক তুমি!

এ সম্বন্ধে আর কোন কথাও হইল না।

ষ্টেশনে নামিতেই একজন বিলাতী পোষাক-পরা বাঙ্গালী সাহেব

উপেক্সর হাত ধরিলেন। ইনি উপেক্সর বাল্যবন্ধু, জ্যোতিশ রায়, ব্যারিষ্টার। 'ভার' পাইয়া লইতে আসিয়াছেন। সাহেব তাঁহার গাড়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্প-স্বল্ল জিনিস-পত্র যাহা সঙ্গে ছিল, কুলি গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিলে তিন জনে ভিতরে উঠিয়া বসিলেন। বেহারী কোচ-বাক্সে চড়িয়া বসিল এবং কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। অনেক পরে, অনেক রাস্তা গলি পার হইয়া বড় বড় থাম দেওয়া প্রকাশু একটা বাটীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। ভিন জনে নামিয়া গেলেন।

## বার

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। উপেন্দ্র ও সতীশ পাথুরেঘাটায় একটা অতি সম্বীর্ণ গলির মোডে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উপেন্দ্র কহিলেন, এই গলিটাই নিশ্চয় বোধ হচ্ছে।

সতীশ সন্দেহ প্রকাশ করিল, এর ভেতরে থাকতে পারে না; এটা কখনও নয়।

ভাঙা দেওয়ালের গায়ে টিন মারা আছে, খুব সম্ভবত ইহাতে এক-দিন গলির নাম লেখা ছিল, এখন আর পড়া যায় না। সতীশ বলিল, ভাল করে না জেনে ঢোকা যায় না, এটা পাতাল প্রবেশের সুড়ঙ্গও হতে পারে।

উপেন্দ্র সহাস্থে বলিলেন, তুই তবে প্রহরী হয়ে থাক, আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসি।

সতীশ প্রথমে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, পরে উপেন্দ্রর পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিল, উপীনদা, আমাদের মত বোম্বেটে লোকেরাও এসব স্থানে সন্ধ্যার পরে আসতে সাহস করে না, তোমার খুব সাহস ত।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বোম্বেটের সাহস কি ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী সতাশ ? তুম্বর্ম করতে পারাকেই সাহস বলে না!

সতীশ সে কথায় প্রতিবাদ না করিয়া অত্যন্ত সাবধানে পথ

দেখিয়া চলিতে লাগিল। পায়ের নীচেই তুর্গন্ধ পঙ্কিল খোলা নর্দ্দমা, ক্ষীণদৃষ্টি সতীশের তাহাতে পড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল। একস্থানে ক্ষুদ্র গলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সতীশ পিছন হইতে উপেন্দ্রর জামার খুঁট টানিয়া ধরিল—উপীনদা, কোরছ কি, এই রাত্রে মারা পড়বে নাকি ?

উপেক্ত হাসিয়া বলিলেন, আমার এতক্ষণে ঠিক মনে পড়েছে। আর একটা বাড়ীর পরেই তেরো নম্বরের বাড়ী। প্রায় বছর-আষ্ট্রেক আগে একদিন মাত্র এখানে এসেছিলাম, সেই জন্তেই প্রথমে চিনতে পারিনি। এখন চিনেছি, এই পথই বটে!

সতীশ বিশ্বাস করিল না। বলিল, পথ বটে, কিন্তু তোমার আমার জত্যে নয়। যাদের জত্যে বিশেষ করে এই পথের স্ষ্টি, তাদের কারো সঙ্গে গা-ঠেকাঠেকি হয়ে গেলে, এ রাত্রে স্নান করে মরতে হবে, এই বেলা ফিরে যাই চল।

উপেন্দ্র জবাব না দিয়া সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং আরো একটু আগে আসিয়া একটা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুই সিগারেট খাস, তোর পকেটে দেশলাই আছে; একবার জেলে দেখ দেখি, এটা ক'নম্বরের বাড়ী!

সতীশ আলো জালিয়া বেশ করিয়া বাড়ীর নম্বর পরীক্ষা করিয়া বলিল, ভাল পড়া গেল না, কিন্তু চৌকাঠের গায়ে খড়ি দিয়ে ১৩ নম্বর লেখা আছে। বোধ হয়, ভোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি আমি, বাড়ীর নম্বর তেরই হোক্ আর ভিপ্পান্ধই হোক্, এখানে ভোমার প্রয়োজনটা কি হতে পারে ?

উপেন্দ্র উত্তর না দিয়া ডাকিতে লাগিলেন, হারানদা! ও হারানদা!

উপরে, নীচে, কাছে, দ্বে, সর্ব্ত অন্ধকার, শব্দমাত্রই নাই! সতীশ ভীত হইয়া উঠিল। উপেন্দ্র আবার ডাকিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পর উপরের জানালা ঈষৎ মুক্ত করিয়া স্ত্রীকণ্ঠে সাড়া আসিল, কে ? উপেজ বলিলেন, দরজা খুলে দিতে বলুন! হারানদা কোথায়,? যাচ্ছি, একটু দাঁড়ান।

ক্ষণপরেই দরজা খোলার শব্দের সহিত ক্ষীণ আলোর রেখা পথের উপরে আসিয়া পড়িল। উপেক্র দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্ল একট্থানি আঁচলের ফাঁক দিয়া স্যত্ন-রিচত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটিমাত্র কেশও স্থানভাই হয় নাই। নিখুঁত স্থানর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ক্র্যুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোথ ছটি দিয়া যে বিত্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দ্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্ম উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারম্বার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেক্রর গা ঠেলিয়া দিল। উপেক্র সচকিত ব্যক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, হারানদা কোথায় গ্

স্ত্রীলোকটি বলিল, তিনি ওপরে আছেন। উঠতে হাঁটতে পারেন না। মাও আজ সাত-আটদিন শ্য্যাগত, বাড়ীর মধ্যে শুধু আমি ভাল আছি। আপনি উপেল্রবাবু ত ? — আমরা আশা করেছিলুম আপনি কাল আসবেন, তাই প্রস্তুত ছিলাম না। রান্নাঘরে থাকলে এ দিকের সাড়াশক শোনা যায় না, অনেক ডাকাডাকি করতে হয়। ওপরে আসুন, এখানে বড় ঠাণ্ডা,—বলিয়াই পথ দেখাইয়া উপরে যাইবার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। ছই-তিন ধাপ উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া হাতের আলোটা নীচু করিয়া বলিল, সাবধানে উঠবেন, সিঁড়ির ইট অনেকগুলো খদে গেছে।

ইহার আশস্কা যে অমূলক নহে, তাহা চাহিবামাত্রই উভয়ে টের পাইলেন এবং সতর্ক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোঠা-বাড়ী। পূর্ব্বে উপরতলায় চার-পাঁচটি ঘর ছিল, তাহার গোটা-ত্রই একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং একটা আগামী বর্ষায় পড়িবার জ্ব্যু ঠিক হইয়া আছে। বাকি তিন্টার মধ্যে সুমুখের ঘর্টায় তিন জনেই প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই বোঝা গেল, অত্যন্ত অনধিকার-প্রবেশ হইয়াছে। মৃষিকের দল তথন জীর্ণ ও পুরাতন অব্যবহার্য্য শ্যা ও উপাধান হইতে তূলা বাহির করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, অসময়ে আলোক ও জনসমাগমে ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরময় ভাঙা টেবিল-চেয়ার, ভাঙা কাঠের ভোরঙ্গ, ভাঙা টিন, খালি শিশি-বোতল এবং আরও কত কি প্রাচীন দিনের গৃহসজ্জার ভ্রাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারি একধারে একটা তক্তপোষ পাতা। ছেঁড়া গদি, ছেঁড়া তোষক, ছেঁড়া বালিশ প্রভৃতি গাদা করিয়া জোর করিয়া একধারে ঠেলিয়া রাধিয়া তাহারই একাংশে একটা মাহর পাতা রহিয়াছে। এটা অভ্যাণতদের জন্ত।

স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর কেরোসিনের ডিবাটা রাখিয়া দিয়া কহিল, একটু অপেক্ষা করুন, আমি সংবাদ দিই। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্রই সভীশ জুভাশুদ্ধ সেই অভ্যাগভের আসনটির উপর লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, ও কি ও ?

সতীশ ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল, আগে প্রাণ রক্ষে হোক্, তার পরে ভদ্রতা রক্ষে হবে, দেখছ না, পায়ের কাছে আলো দেখে ঘরের সমস্ত সাপ-খোপ ছুটে আসছে।

স্তীশ যেমন করিয়া ভয় দেখাইল, তাহাতে বিচার বিতর্কের আর অবসর রহিল না। উপেক্রও লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তক্তপোষের সেই সন্ধীর্ণ জায়গাটিতেই স্থানাভাবে উভয়ে যখন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিয়া সেই সময়ে কপাটের স্থমুথে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার। যে ভয় পাইয়াছেন, তাহা সে ব্ঝিতে পারিয়াছিল। বলিল, এটি আমার শৃশুরের ভিটা, আপনারা অমর্যাদা করছেন!

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন এবং

সতীশের উপর অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, এমনি ভয় দেখিয়ে দিলে,—এমনি ক'রে উঠলো—

সতীশ নামিল না। কিন্তু বিনয় করিয়া বলিল, ভয় কি সাধে দেখাই উপীনদা! আমার বিছে চাণক্য-শ্লোকের বেশী নয় জানি, কিন্তু এটুকু শিখেছি যে, আত্মরক্ষা অভি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি, আত্মরক্ষার্থে একটু নিরাপদ জায়গা বেছে নেওয়া কি অন্তায় কাজ হয়েছে? আপনার শ্বশুরের ভিটার অসমান করা আমাদের সাধ্য নয়, বরং যথেষ্ঠ সম্মাননার সঙ্গেই আপনার আঞ্রিত প্রজাপুঞ্জের পথছেড়ে দিয়ে এইটুকু জায়গায় তৃজনে দাঁড়িয়ে আছি।

তিন জনেই হাসিয়া উঠিলেন। ইহার পরিহাস যে এই দরিজ গৃহলক্ষ্মীটকৈ ব্যথিত করে নাই, বরং ইহার ভিতর যে সরস্বতা ও সমবেদনা প্রচছন্ন ছিল, এই তরুণী অতি সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহার হাস্থোজ্জল মুখের পরে ইহার স্কুম্পন্ট প্রকাশ দেখিতে পাইয়া উপেক্র মনে মনে অত্যন্ত আরাম বোধ করিলেন। তাহার মুখপানে চাহিয়া মৃত্ন হাসিয়া বলিলেন, প্রজাপুঞ্জ আপনার স্কুমুখে কখনই ওর উপরে অত্যাচার করতে সাহস করবে না। এখন ওই লোকটি বোধ করি নেমে আসতে পারে।

নিশ্চয়, বলিয়া কেরোদিনের ডিবাটা হাতে তুলিয়া লইয়া বধূ সতীশের দিকে চাহিয়া ভ্বনমোহন হাসি হাসিয়া বলিল, এখন নির্ভয়ে রাজদর্শনে চলুন।

এইটুকু হাস্ত-পরিহাসেই, অপরিচিতের দ্রছটা যেন একেবারেই কমিয়া গেল, এবং তিন জনেই প্রফুল্ল-মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজ-দর্শনেচ্ছু উপেন্দ্র ও সতীশ হাসিমুখে আর একটি ঘরে চুকিয়াই শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গড়িলেন। ক্রুদ্ধ গুরু-মহাশয়ের অতর্কিত চড় থাইয়া হাস্ত-নিরত শিশু-ছাত্রের মুখের ভাবটা যেমন করিয়া বদলায়, এই হুজনের মূখের হাসি তেমন করিয়া এক নিমেষে কালি হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে লাঞ্ছিত ভাবটা কাটিয়া গেলে উপেন্দ্র অদ্রবর্তী শ্যার নিকটে গিয়া ডাকিলেন,—হারানদা!

হারান নিজ্জীবের মত পড়িয়াছিলেন, অফুটে বলিলেন, এস ভাই, এস। আর উঠতে বসতে পারিনে, তোমাকেও ক্লেশ দিলুম। —এইটুকু বলিয়াই তিনি হাপাইতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র ধপ্ করিয়া বিছানার একদিকে বসিয়া পড়িলেন। তুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া গেল এবং সমস্ত বক্ষপঞ্জর ত্লাইয়া দিয়া একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছাস তাঁহার কঠের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কথা কহিতে সাহস করিলেন না—দাঁভের উপর দাঁত চাপিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ওদিকে সতীশচন্দ্র মস্ত একটা কাঠের সিন্দুকের উপর শুক্ষমুখে বসিয়া রহিল।

মলিন ও শতচ্ছিন্ন শিয়ার শিয়রে একটা মাটীর প্রাদীপ মিট্ মিট্
করিয়া জলিতেছে, ঘরে অন্থ আলো নাই, এইটুকু আলো রক্তশৃন্থ
বিবর্ণ শীতল মুখের 'পরে লইয়া হারানের জীবন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া
আছে। সুর্য্যের উত্তাপ ও আকাশের বায় হইতে চিরদিন বিচ্ছিন্ন এই
গৃহের অন্থিমজ্জায় যে জীর্ণতা ও অন্ধকার লালিত ও পুষ্ট হইয়া
আসিয়াছে, এই কনকনে শীতের রাত্রে অত্যন্ন আলোকে, কুর্চরোগের
মত তাহা সমস্ত দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া পড়িয়াছে। এই দিবানিশি
অবরুদ্ধ গৃহের রুদ্ধ হুষ্ট বায়ু আত্মঘাতীর মুখোলাত বিষাক্ত ফেনের
মত কাঁপিয়া ফুলিয়া গৃহবাসীর কন্ঠনালী যেন প্রতিমুহুর্ত্তে রুদ্ধ করিয়া
আনিতেছে। দারে মৃত্যুদ্তের প্রহারা পড়িয়াছে। সমস্ত দিকে চাহিয়া
সতীশ বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে
চীৎকার করিয়া ছুটিয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িতে
পারিলে বাঁচে, এখানে মান্থ্যের জীবন থাকে কি করিয়া ? অনতিদ্বে বধ্টি দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে একবার চাহিয়াই সে আরো যেন
ভয় পাইয়া গেল। কোথায় গেল এ অতুল রূপ! কোথায় গেল

চরিত্রহীন ১১২

ঐ হাসি! তারপর দৃষ্টির সম্মুখে যেন কোন্ এক প্রেতলোকের পিশাচ উঠিয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বামী যার এই, সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোঁপা বাঁধে, টিপ পরে! একমুহুর্তের জন্ম তাহার সমস্ত নারীজাতির উপরেই ঘুণা জন্মিয়া গেল।

এমন সময় হারান ডাকলেন, উপীন এসেছে মা, জানেন ?

বধ্ কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আন্তে আন্তে বলিল, মা ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তার ব'লে গেছেন ঘুমুলে তাঁকে যেন জাগানো না হয়।

হারান মুখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, চুলোয় **যাক গে** ডাক্তার, তুমি যাও বলো গে তাঁকে।

উপেন্দ্র নিকটে বসিয়া সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আজ রাত্রে জানিয়ে প্রয়োজন নেই হারানদা! কাল স্কালে জানালেই হবে।

উপেন্দ্র ব্ঝিতে পারিলেন ক্রমাগত রোগে ভূগিয়া হারান অত্যস্ত খিটখিটে হইয়া গিয়াছে। তাই, এই নিরপরাধিনী সেবাপরায়ণা বধ্টির অকারণ তিরস্কারে একটা ব্যথা অন্তত্তব করিয়া একট্থানি সান্তনার ইঙ্গিত করিতে একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখা গেল না। কিরণময়ীর আনত মুখে দীপের আলোক পড়ে নাই।

মৃহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই কুদ্ধ বধ্ দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র বিমর্থ হইয়া বিসিয়া রহিলেন, এবং হারান পূর্বের মডো হাঁপাইতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ সতীশের কাছে আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনতিকাল পরেই হারান হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া কাছে আসিতে ইসারা করিয়া অতি ক্ষীণকঠে জিল্জাসা করিলেন, সাত-আট বছর পরে দেখা, এর মধ্যে একবারও কি তোমার এখানে আসা হয়নি ?

ইহার মধ্যে অনেকবারই উপেন্দ্রকে এদিকে আদিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। বলিলেন, অসুখটা কি হারানদা ? হারান কহিলেন, জ্বর, কাসি ইত্যাদি। এখন ও-প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নেই, সমস্তই শেষ হয়েছে। ওদিকে সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট সতীশ মনে মনে মাথা নাড়িল।

হারান পুনশ্চ বলিলেন, আমারও তোমার কথা মনে পড়েনি, সময়ে মনে পড়লে হয়ত কাজ হ'ত।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিজেই বলিলেন, কাজ আর কি হ'ত, তা নয়, থাক গে ও-সব কথা, একটা কাজ করো ভাই, আমার হাজার-ছই টাকার লাইফ-ইনসিওর আছে, আর আছে এই ভাঙ্গা বাড়ীটা, তুমি উকীল, একটা লেখাপড়া ক'রে দাও, যেন সব জিনিষের উপর তোনারি পুরো হাত থাকে। তার পরে রইলে তুমি, আর আমার বুড়ো মা।

উপেন্দ্র বলিলেন, আর তোমার স্ত্রী ?

আমার স্ত্রী কিরণ ? স্থা, ও ত আছেই। ওর বাপ মা কেউ বেঁচে নেই, ওকেও দেখো।

উপেক্স নির্নিমেষ-চোখে মুম্র্র মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সভীশ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, উপীনদা, রাত্রি দশটা বেজে গেছে, ওখানে ওঁরা বোধ হয় ব্যস্ত হচ্ছেন।

হারান চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এটি কে উপীন ?

আমার বন্ধু, একসঙ্গেই কলকাতায় এসেছি। এখন তবে আসি হারানদা, কাল সকালেই আবার আসবো।

না, কাল নয়, একেবারে কাগজ তৈরী ক'রে পরশু এসো। যা কিছু আমার আছে, আর যা কিছু আমার বলবার আছে, সেই দিনেই ব'লে দৈব, কোথায় আছে। এখানে ?

সহরের একধারে একজন বন্ধুর ওখানে উঠেছি।
যাইতে উত্তত হইলে হারান ডাকিয়া বলিলেন, কিরণ ?
উপেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক হারানদা!

সতীশের পকেটে দেশলাই আছে, স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারবো। তিনি বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন।

তত্ত্তরে হারান কি যে বলিলেন, বোঝা গেল না।

সতীশ কপাট খুলিতেই বোধ হইল কে যেন দ্রুতপদে সরিয়া গেল। সে সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সতীশ ?

কিছু না—তুমি এস, বলিয়া সে উপেল্রের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নিবিড় অন্ধকার! একে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে মেঘ করিয়া আছে, তাহার উপরে চতুষ্পার্শের উচু বাড়ীগুলো সেই অন্ধকারকে যেন ঠেলিয়া আনিয়া নীচের অপ্রশস্ত উঠানটির উপরে, এই ভাঙ্গা খোলা বারান্দার ভিতরে একেবারে জমাট বাধাইয়া দিয়াছে। তুজনে আন্দাজ করিয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেই দেখিলেন, নীচে সেই কেরোসিনের ডিবাটি রাখিয়া কিরণময়ী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। যাইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আলো দেখাচ্ছি, সাবধানে নেমে আসুন। আপনাদের জ্ঞাই ব'সে আছি।

এই অন্ধকার শীতল রাত্রে, এই ত্রস্ত হিমের মধ্যে স্ঁ্যাতসেঁতে ভিজা মাটির উপর, একাকিনী বধুকে তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিঃ। পাকিতে দেখিয়া এবং তাহার আসন্ন বৈধব্যের কথা মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়া উপেক্রের চোথে জল আসিয়া পড়িল।

সদরের কবাট তখনও বন্ধ হয় নাই, নীচে নামিয়াই সভীশ একেবারে গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু উপেন্দ্র পিছন হইতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণময়ী তাহার সকরুণ তীব্র চক্ষু ছটি তাঁহার মুখের উপরে পাতিয়া একটা বিশেষ ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেক্স হতবৃদ্ধির মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাব্, আপনি আমাদের কে ?

এই অন্তুত প্রশ্নের কি উত্তর উপেন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না। সে পুনরায় ব্ঝাইয়া বলিল, আপনি আমার স্বামীর কি কোন আত্মীয় ? এতদিন এ বাড়ীতে এসেছি, কিন্তু কোনদিন আপনার নাম ওঁর কাছেও শুনিনি। শুধু যেদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয়, সেদিন শুনি —তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

বাহির হইতে সতীশ ডাকিল, উপীনদা এস না।

উপেন্দ্র বলিলেন, না, আত্মীয় নয়—তবে বিশেষ বন্ধু। বাবা বথন নওয়াখালিতে ছিলেন, হারানদার পিতাও সরকারী-স্কুলে মাষ্টারী করতেন, আমাকেও বাড়ীতে পড়াতেন। হারানদা আর আমি অনেকদিন একসঙ্গেই পড়ি।

কিরণময়ী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ওঃ এই! এর জস্তে লেখা-পড়া করা! আচ্ছা উপীনবাব, আপনি সমস্তই নিজের নামে লিখে নেবেন ?

বিলম্ব দেখিয়া সতীশ মুখ বাড়াইয়াছিল, সে-ই চট্ করিয়া জবাব দিয়া ফেলিল, সেই রকম ত স্থির হয়েছে।

হারানের ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ে কে যে ত্রুতপদে বাহিরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহা সে পুর্ফেই বুঝিয়াছিল।

বধৃ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে, আপনিও আছেন। বেশ কথা! ভাল কথা! এতদিন এত কষ্ট ক'রেও যা ক'রে হোক ছসন্ধ্যা ছ'মুঠো জুটেছিল—এখন পথে দাঁড়াতে হবে। ভাই হোক, আপনারাই সমস্ত ভাগ করে নিন।

উপেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সতীশ জবাব দিল, যার জিনিষ সে যদি দিয়ে যায়, কারো কিছু বলবার নেই।

কিরণময়ীর হুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আমার আছে। মরণকালে মতিচ্ছন্ন হয়, আমার স্বামীর তাই হয়েছে। কিন্তু আপনারা লিখে নেবার কে ?

সতীশ কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, তা জানিনে, কিন্তু হারানবাব্র আজো যে বৃদ্ধি আছে, আমার অন্তর্য্যামী এ কথায় সায় দিচ্ছেন। চরিত্রহীন ১১৬

কিরণময়ী অত্যস্ত বিজ্ঞপের অরে জবাব দিল, চমংকার যুক্তি! লোকে কথায় বলে—যাক্ লোকের কথা। উপেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি কি ক'রে জানবো, শেষকালে ইনি পথে বসাবেন না। কেমন ক'রে বিশ্বাস করব ইনি কাঁকি দেবেন না!

এত বড় আঘাত হঠাং উপেল্রের যেন অসহা বোধ হইল; কি একটা বলিতেও গেল, কিন্তু না বলিয়া চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইতে লাগিল।

সতীশ মৃত্স্বরে বলিল, বেচিাক্রণ, জানবার আবশ্যক আপনার নেই।

কিরণময়ীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। এই বিদ্রপাত্মক আত্মীয় সম্বোধনের স্পর্জায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, বৌঠাক্রণ! জানবার আবশ্যক আপনার নেই।

সতীশ বলিল, না। আপনি নিজের অধিকার যদি নিজে নষ্ট না করতেন, হারানবাবুর এ সত্কতার আবশুক ছিল না। এত রাত্রে রাগারাগি করবেন না—একটু বুঝে দেখুন দেখি।

তীব্র কার্কলিকের গন্ধে সাপ যেমন করিয়া তাহার উভত ফণা মূহূর্ত্তে সম্বরণ করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করে, এই নিরুপমা, এই লীলা-কৌশলময়ী তেজ্বিনী যুবতী চক্ষের পলকে ভেমনি সৃষ্কৃচিত হইয়া বলিল, আমার কথা উনি কি বলেছেন শুনি ?

উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই গর্বিত।
নারীর সন্দিশ্ধ তিরস্থার তাঁহাকে তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিলেও তাঁহার
উচ্চশিক্ষিত ভদ্দ-অন্তঃকরণ সতীশের এই গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে
বিজ্ঞাহ করিয়া উঠিল। সে যে অস্থায় উত্তেজনার দ্বারা কি একটা
শুপ্ত রহস্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা তিনি
ব্রিয়াছিলেন। সতীশকে বাধা দিয়া কিরণময়ীকে বলিলেন, কেন
আপনি সতীশের পাগলামিতে কান দিয়ে নিজেকে উদ্বিগ্ন করছেন।

স্বামীর বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই—স্বাপনি
নিশ্চিন্ত ছোন্! তবে বোধ করি আপনাদের বিশেষ স্থবিধা হবে
মনে করেই, হারানদা একটা লেখাপড়ার কথা তুলেছেন। কিন্তু
আপনার অমতে তা' কোন মতেই হ'তে পারবে না। রাত্রি অনেক
হয়েছে, কপাট বন্ধ করে দিন। চল্ সতীশ, আর দেরী করিসনে।
সতীশকে ঠেলিয়া দিয়া গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া মৃত্ হাসিয়া বলিলেন,
কাল-পরশু আবার দেখা হবে—নমস্কার।

তের

সেই জনশৃষ্ঠ গলি হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া হুইজনে একটা ভাড়াটে-গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং খোলা জানলার ভিতর দিয়া রাস্তার মন্দীভূত জনস্রোতের পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। উপেল্র ব্যথিত-চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কালই বাড়ী ফিরিয়া হাইব। ভাল হোক্ মন্দ হোক্, আমার হাত দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ফিরিবার পূর্বের এইটুকু দেখিয়া হাইব যে হারানদার চিকিৎসা হইতেছে—তার পরে ? তার পরে আর কিছুই নয়—আট বৎসর যে লোক মনের বাহিরে পড়িয়া ছিল, সে বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে। এই বলিয়া দেহ-লগ্ন কীটপতঙ্গের স্থায় এই বিরক্তিকর চিন্তাকে গা-ঝাড়া দিয়া সবেগে দ্রে নিক্ষেপ করিয়া উপেল্র গাড়ীর মধ্যেই একবার নড়িয়া চড়িয়া বিলিলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ, একটা চুরুট দে তেরে, ভারি ঠাণ্ডা।

সতীশ পকেট হইতে চুক্লট প্রাভৃতি বাহির করিয়া হাতে দিয়া তেমনি বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

উপেন্দ্র চুরুট ধরাইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ ধ্মোদগার করিতে করিতে করিতে করিতে শুনাইয়া বলিলেন, ভিতরের অন্ধকার যেন এমনি ক'রে ধুঁরোর মত বার হয়ে যায়।

776

সতীশ সায় দিল না।

ঝড় ঝড় করিয়া ভাড়াটে-গাড়ী পরিচিত অপরিচিত রাস্তা গলি ঘর বাড়ী দোকান বাজার পার হইয়া চলিতে লাগিল, চুরুট পুড়িয়া গেল, তাহার ধূঁয়া কোথায় আকাশে মিলাইয়। গেল, তথাপি চুই-জনে রাস্তার তুই ধারে তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। উপেক্ত মনে মনে ভাবিলেন, সতীশ নিশ্চয়ই এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছে এবং যা হোক একটা কিছু স্থির করিতেছে, না হইলে সে এভক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহে; এবং কি যে সম্ভবতঃ তাহার আলোচ্য বিষয় সেই অনুমান করিতে গিয়া উপেক্রের আগাগোড়া সমস্তই স্মরণ হইয়া গেল। গোপনে শিহরিয়া উঠিয়: মনে মনে বলিলেন. কি কাণ্ডই ঘটিয়াছে! এবং বাহা ঘটিয়াছে, তাহা ২তই শোচনীয় হউক না কেন, সমস্তরই একটা সঙ্গত হেতু তিনি ইতিমধ্যে নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সতীশ যে কি দেখিয়া এই অসহায়া অপরিচিতার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেইটাই কোনমতে ব্ঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাড়ীর বধূ যে নিজের উভত বিপদের আশকা হইতে শুদ্ধমাত্ৰ আত্মক্ষার জন্মও চুটা রূচ কথা বলিতে পারে, এমন সোজা কথাটাও যে সতীশ বুঝিতে পারে নাই, এইটাই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সতীশ লেখাপড়া না করুক, নির্কোধ নহে। উপেজ ইহা ছানিতেন বলিয়াই এত বেশী **পীড়া অমূভব** করি**লেন**। মুমূর্হারানের উইলের প্রস্তাবে একটা বিশেষত ছিল বলিয়াই উপেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কথা ভাবিয়াছিলেন। বাল্যস্থার জীবনাত দেহটার পাশে বসিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই অনাথা রমণী হু'টির যাবজ্জীবন ভরপোষণ রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন। একটা স্বাস্থ্যকর তীর্থে একটি ছোট রকমের বাড়ী কিনিয়া দিবেন। তাহা গাছপালা দিয়া, সং ও ভত্ত প্রতিবেশী দিয়া শাস্ত অথচ স্থূদৃঢ়ভাবে ঘেরা থাকিবে। গৃহপালিত গো-বংসের সেবা করিয়া, অভিথি ত্রাহ্মণের পূজা করিয়া, ধারত্রত আচরণ করিয়া এই ছ'টি নারীর দিনগুলি যেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়া যাইবে, ইহার

খসড়া-চিত্রটাই কল্পনায় মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। এই ছবিটির
একধারে গাছপালার আড়ালে সমস্ত প্রয়োজনীয় জব্যের পিছনে
নিজের একট্থানি স্থান বোধ করি আপন অজ্ঞাতসারেই চিহ্নিত
করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমনি সময়ে কিরণময়ীর কদর্য্য
অভিযোগ, সংশয়ক্ষ্ক ক্রুদ্ধ তপ্তশাস ঘূর্ণাঝড়ের মত সে ছবির চিহ্ন পর্যান্ত লুপ্ত করিয়া দিল। উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন
না। ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ কি ভাবছিস্রে!

সতীশ বাহির হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া উপেল্রের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাবছি কি জানো উপীনদা, ছেলেবেলায় একটা বাঙলা নভেল পড়েছিলাম—সেই কথাই ভাবছি!

উপেজ্র প্রশ্ন করিলেন, কি নভেল ?

সতীশ বলিল, নাম মনে নেই। প্রস্থকারের নামটাও ঠিক মনে পড়ে না—কিন্তু খুব বড়লোক! কিন্তু গল্পটা স্পষ্ট মনে আছে— এমনি স্থানর।

উপেন্দ্র কৌতৃহলী হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।
সতীশ অনুযোগের স্বরে বলিল, চিরকাল ইংরেজী পড়েই দিন
কাটালে উপীনদা, কোনওদিন বাঙলার দিকে চাইলে না। কিন্তু
আমাদের দেশে এমন সব বই আছে যে, একবার পড়লে জ্ঞান জন্ম
যায়। এই বলিয়া সে একটা সুদীর্ঘ নিঃশাস ফেলিয়া চুপ করিয়া
রহিল।

উপেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আগে গল্লটা বল্ শুনি, তার পরে দেখা যাবে, কতটা জ্ঞান জন্মায়।

সতীশ হাসিল। রাগ করবে না বল ?

ন।—তুই বল্।

সতীশ বলিল, অতি সুন্দর গল্প। বইতে লেখা আছে, একজন বছলোক জমিদার নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মেঘ করিয়া ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি স্থক হইয়া গেল। তিনি ত ভয়ে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলেন। সুমুখের একটা মস্ত বড় ভাঙ্গা বাড়ী, বৃষ্টির ভয়ে তাহাতেই ঢুকিলেন, বাড়ীটার ঘরে ঘরে অন্ধকার—জনমন্থ্য নাই। সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে উপরের একটা ঘরে দেখিলেন, মিট্মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্লিতেছে এবং ছেঁড়া-বিছানায় একটা লোক মর-মর হইয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার পদ্মপলাশাকি রূপদী খ্রী লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। সে রাত্রে সে কি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। আছো উপীনদা, তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস করো?

**উপেন্দ্র** সংক্ষেপে বলিলেন, না। তার পরে ?

সতীশ বলিল, তার পরে সেই রাত্রেই লোকটা মারা গেল। জমিদারবাবু সেই পদ্মপলাশাক্ষি বিধবাকে ঘরে আনিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। চতুর্দ্দিকে ছি ছি পড়িয়া গেল। আর সেই ত্বঃধে তাঁর প্রথম স্ত্রী বিষধাইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

পুনঃ পুনঃ পদ্মপলাশাক্ষির উল্লেখে উপেন্দ্র বৃঝিলেন, সতীশ বিষবৃক্ষের প্রেলার করিতেছে এবং সতীশের এই অদ্ভূত স্মৃতি-শক্তির
পরিচয়ে অন্ত সময়ে বোধ করি খুব হাসিতেন, কিন্তু এখন হাসি আসিল
না। এই এলোমেলো আখ্যানের ভিতর হইতে একটা কুংসিত ইঙ্গিত
তারের মত আসিয়া তাঁহার বৃকে বিঁধিল। এ ত' সতীশের স্মৃতি
নয়—এ তাহার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা যে কি, এবং কাহাকে আশ্রয়
করিয়া বিষরক্ষের ডাল-পালা ভাঙিয়া নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে,
সেই কথাটা মনে করিয়া উপেন্দ্র গভার লজ্জায় কৃঞ্কিত হইয়া
উঠিলেন।

সতীশ অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেক্সর মুখ পাভূর হইয়া গিয়াছে। সতীশ ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া পুনরায় কহিল, খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না উপীনদা।

উপেন্দ্র উত্তর দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বাঙলা নভেলের কথা থাক। কিন্তু কি রক্ম উপদেশ দিতে চাও শুনি ?

সতীশ হাসিয়া বলিল, এই দেখ উপীনদা, তুমি রাগ ক'রেছ। ভোমাকে উপদেশ আমি দিতে পারিনে—কিন্তু পা ধ'রে অমুরোধ করতে পারি, ওখানে তোমার গিয়ে কাজ নেই—ওঁরা ভাল লোক ন'ন।

ওঁরাটা কারা শুনি ?

সতীশ বলিল, রাগ কোনো না উপীনদা, বহুবচনটা ভদ্রতামাত্র আমি হারানবাবুর কথা বলিনি—তিনি ভালমন্দের বাইরে গিয়েছেন তাঁর মাকেও চোখে দেখিনি, আমি তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ করেছি।

তৃতীয় ব্যক্তির অপরাধ ? দেখ সতীশ, তোমার বাবা যদি আর একজনকে তাঁর সর্বস্ব লিখে দেবার সঙ্কল্ল করেন, তৃমি বোধ করি, থুব আনন্দ কর না ?

না; আশীর্কাদ কর উপীনদা, বাবার যেন সে দরকার না হয়।
তিনি আমাকে তাঁর ভালছেলে বলে আহ্বান করেন না জানি, আমি
তাঁর মন্দ ছেলে, কিন্তু এই মন্দ ছেলেটি তাঁর মৃত্যুর সময় সাজগোজ
ক'রে টিপ প'রে ঘুরে বেড়াবে না। আজ আমার বাচালতা মাপ
কর উপীনদা, কিন্তু তোমার একট্খানি চোখ থাকলেই দেখতে পেতে,
হারানবাব্র এরকম প্রস্তাব কেবল খেয়াল নয়, বরং অনেক দিনের
অনেক চিন্তার ফল।

সতীশ পুনশ্চ বলিল, তুমি মনে কোরো না উপীনদা, হারানবাবু তোমাকে সমস্ত ভারার্পণ করবার সময়ে তাঁর স্ত্রীর কথাটাই ভূলে ছিলেন, কিংবা ল্জায় বলতে পারছিলেন না। বরং আমার বিশ্বাস, তুমি যদি নিজে উল্লেখ না ক'রতে, তিনি স্বেচ্ছায় কোন কথাই বলতেন না।

উপেন্দ্র মনে মনে যংপরোনাস্তি বিরক্ত হইতে থাকিলেও এতক্ষণ পর্যাস্ত মৌন হইয়া শুনিতেছিলেন; কিন্তু পরস্ত্রী সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতীশ, তুমি যে এত ইতর হয়ে গেছ, আমার ধারণা ছিলানা; বোধ করি, তুমি আলাপ পরিচয়েরও নীচে গেছ।

সভীশ হাসিল। বলিল, ইতর কিসে? মন্দকে মন্দ বলছি, এইজন্মে? ভাল হোক্ মন্দ হোক্, তোমার অধিকার ?

অধিকার আবার কি! ওটা ইংরাজি কথা, বাংলায় ওর মানে হয় না। আমাদের সমাজে অত স্ক্র বিচার চলে না। জেলখানার কয়েদীকে চোর বলতেও অনেকে আপত্তি করেন, কিন্তু সে কথা ত সাধারণ পাঁচজনে মেনে চলতে পারে না।

সেটা আলাদা কথা। চুরি প্রমাণ হবার পরে তাকে চোর বলে, চোর জেলে যায়, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে কি প্রমাণ পেয়েছ ?

প্রমাণ না হয়েও অনেকে জেলে যায়, সেটা জজসাহেবের হাতে।
আমরা যেটা ব্যতে পারিনে, তিনি সেটা বোঝেন। আবার তুমি
আমি যেটা জলের মত সোজা দেখি, অত বড় জজসাহেবের কাছে
হয়ত সেটা পাহাড়-পর্বত! আজ তোমার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।
মনে কোরো না ভুল বক্ছি উপীনদা। এত বড় ছনিয়াটা চোথের
উপর রেখেও অনেকে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পায় না। তুমি রাগ
ক'রবে জানি, কেননা চিরকালটা তুমি ভালর সঙ্গে মিশে, ভাল দেখে,
ভাল হ'য়েই আছ, কিন্তু আমার মত ভাল-মন্দ দেখে যদি পাকা হ'তে,
আমার এত কথা বলবার আবশ্যক হ'ত না, তোমার নিজের চোথেই
অনেক জিনিষ্ধরা প'ড়ে যেত।

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সমস্ত জিনিব চোথে পড়বার প্রয়োজন আমার নেই; কিংবা পাকা হবার জক্ষে তোর মত ইতর হ'তেও পারব না। তুই এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর, গাড়ী ফটকের মধ্যে ঢুকছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্ সতীশ, কাঁচার দাম যে কি, সে কেবল তখন বুঝবি যখন আরও পাকা হ'বি।

প্রদিন উঠিতে উপেন্দ্র বেলা হইয়া গেল। বহুক্ষণ সুর্য্যোদয় হইয়াছে, তাহা জানালার ফাঁকে দিয়া আলোর পানে চাহিয়াই বোঝা গেল। উপেন্দ্র বাস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঘরে সতীশ ছিল না, দে কোথায় গিয়াছে। বাহিরে বেহারী দাঁড়াইয়াছিল, আসিয়া সংবাদ দিল, সতীশবাবু সামনের বাগানে কৃষ্টি করিতেছেন এবং নীচে চা দেওয়া হইয়াছে, তথায় সাহেব প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়া আছেন।

উপেক্র অবিলয়ে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেই জ্যোতিষ হাত ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনী সরোজিনী অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি থবরের কাগজটা ফেলিয়া দিয়া হাসিমূখে বলিলেন, কাল রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমরা আপনাদের পথ চেয়ে বসেছিল্ম। শেষে মেজদা বললেন, নিশ্চয়ই কোন নির্দিয় বন্ধু পথ হ'তে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছেন, এবং আপনারা হয় ত' রাত্রে ফিরতেই পারবেন ন।। ফিরতে কাল কত রাত্রি হয়েছিল উপীনবাবু ?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বারোটা। বিশেষ কাজে আবদ্ধ হ'য়ে গিয়ে সকলকে ক্লেশ দিয়েছি।

জ্যোতিষ বলিলেন, সেটুকু আমরা বুঝি। আমরা মনে করিনি, তোমরা মিছামিছি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। সতীশবাবু গেলেন কোথায় ?

বেহারী হাজির হইয়া নিবেদন করিল, সতীশবাবু বাগানের ওদিকে কুস্তি করিতেছেন এবং তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বেহারী চলিয়া গেলে, জ্যোতিষ উপেন্দ্র দিকে চাহিয়া বলিলেন, কুস্তি কি হে! আর কেউ আছেন না কি ?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত জানিনে। কুস্তি বোধ হয় নয়, ছেলে-বেলা থেকে ওর ব্যায়াম করা অভ্যাদ, তাই কোনওরকম কিছু ক'রছে বোধ হয়।

সরোজিনী কাল ছপুরবেলা মিউজিয়াম দেখিতে গিয়াছিলেন।
সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরিয়া শুনিতে পান, উপেক্সবাব্ ও তাহার বন্ধ্
আসিয়াছেন। তখন কিন্তু ইহারা পাথুরেঘাটার উদ্দেশে বাহির হইয়া
গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাব্ কে, উপীনবাব্ ? আমি
ত দেখিনি।

কাল যে সময়ে আমরা আসি, আপনি ছিলেন না। সতীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, যদিও বয়সে অনেক ছোটো—এ যে—

সতীশ ঘরে প্রবেশ করিল। কি স্থন্দর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ! কপালে তথনও বিন্দু বিন্দু ঘাম রহিয়াছে, স্থা গৌরবর্ণ মূখে রক্তাভা পড়িয়াঃ আরও স্থন্দর দেখাইতেছে। সরোজিনী মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়াই চোখ নত করিলেন।

জ্যোতিষ বলিলেন, বেয়ারা বল্ছিল, আপনি কুস্তি করছিলেন।
কৈন্ত কুস্তিই করুন, আর যাই করুন, আপনার দেহের দিকে চাইলে
হিংসে হয়, আমাদের মত চার-পাঁচজনেও বোধ করি আপনার কাছে
ঘেঁসতে পারে না।

সতীশ একট্থানি হাসিয়া বলিল, বিনা পরীক্ষায় অত বড় সার্টিফিকেট দেবেন না। তা ছাড়া, শুধু গায়ের জোর নিয়েই বা কি হবে, আমার আর কোন জোরই নেই।

কথার শেষ দিকটায় হু:খের আভাস বাজিল। সরোজিনী চা ঢালিতে ঢালিতে মনে মনে আন্দাজ করিলেন, সতীশবাবুর সাংসারিক অবস্থা বোধ করি ভাল নয়। জ্যোতিষ পূর্বেই উপেল্রের নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে চায়ের বাটি-শুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশ সেদিকে ক্রক্ষেপমাত্র না করিয়া দেয়ালে টাঙ্গান একটা ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষ বলিলেন, আম্বন সতীশবাবু, সমস্তই প্রস্তুত।

সতীশ সরিয়া আসিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আপনারা সুরু ক'রে দিন, আমি স্নান না ক'রে কিছুই খাইনে।

বিলক্ষণ! আমি ত' এ কথা জানিনে, তবে যান, আর দেরী ক'রবেন না—বেয়ারা—

না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। স্নান আমার যথাসময়েই হবে, তা ছাড়া সকালবেলা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। মধ্যাহ্নের ভোজনটা আমার সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে কিছু বেশি—সেটা অসময়ে চা প্রভৃতি বাজে জিনিষ খেয়ে নষ্ট ক'রতে ভালবাসিনে। তার চেয়ে আমি ঐ হারমোনিয়মটা খুলে হুটো ভজন করি, আপনাদের হু'কাজই চলুক।

গান গাইবার প্রস্তাবে সরোজিনী অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।
মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, সেই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই
অপ্রতিভ হইয়া মুখ নত করিল। কথাটা ভাহার নিজের কানেও

কেমন কেমন শুনাইল। জ্যোতিষ হাসিয়া বলিলেন, বোনটি আমার গান পেলে আর কিছুই চায় না। না না সতীশবাবু, আপনি—

উপেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, না না তবে কি ? ও স্নান না ক'রে খায় না, সকালবেলা খায় না! আমরা ওকে ক্রমাগত সাধ্য-সাধনা ক'রতে থাকি, আর চা'র বাটি ঠাণ্ডা জল হয়ে যাক। নে সতীশ, তোর কি ভজন-টজন আছে, সেরে নে, আমার আরও কাজ আছে। বলিয়া চা'র বাটি মুখে তুলিয়া দিলেন।

জ্যোতিষ মনে মনে অত্যস্ত আরাম বোধ করিয়া মৃত্ মৃত্ হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ দূরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, ইহার পরে আর তাহার গান গাহিবার উৎসাহ রহিল না। সরোজিনী বিমর্থ হইয়া নতমুখে চা নাড়িতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র চা খাইতে খাইতে বলিলেন, কোথাও ওকে নিয়ে **ষদি** স্বস্থি পাওয়া যায়! এমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব ওর, একটা-না-একটা কিছু বাধিয়ে দেবেই। ও যে সকালবেলা গান গাইবার বদলে সানাই বাজাবার প্রস্তাব করেনি, এই ভাগ্য।

কথাটার মধ্যে যে সত্যের আভাস বিন্দুমাত্রও ছিল, তাহা কেইই অনুমান করিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চা খাওয়া চলিতে লাগিল। ওদিকে সতীশ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া ঘরের ছবিগুলি ঘুরিয়া। ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক সময়ে সরোজিনী আন্তে আন্তে উপেন্দ্রকে বলিলেন, সকালে আপনি গান শুনতে দেননি, আপনার ভারী অক্যায়।

উপেন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা, এবেলা তার প্রতিকার হ'তে পারবে, আসুক সতীশ।

জ্যোতিষ বলিলেন, বাস্তবিক উপেন, যে ঠাণ্ডা পড়েছে, কোথাও

যার হ'তে ইচ্ছা হয় না, একটু গান-বাজনা হ'লে মন্দ হ'ত না! কিন্তু সতীশবাবু কৈ! ডাক্তারি করতে যাননি ত ?

উপেন্দ্র বলিলেন, হ'তেও পারে। আলাপী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে বোধ হয়!

সরোজিনী আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, সতীশবাবু ডাক্তার বুঝি? উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, হা।

জ্যোতিষ বলিলেন, না হে উপেন, শুধু স্কুলে পড়লে হবে না। কোন ভাল হোমিওপ্যাথের সঙ্গে যদি কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে পারেন, ভা হ'লেই কিছু শিখবেন। না হ'লে এ যে কথায় বলে, শতমারী সহস্রমারী—কেবল মেরে মেরেই বেড়াবেন! আমি একজন ভজ্তলাকের সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কেমন বনিবনাও হয় বলা যায়না—তুমি যে রকম সার্টিফিকেট দিচ্ছ—

উপেন্দ্র বলিলেন, লোক ভাল হ'লে নিশ্চয় বনবে, অক্সথায় রক্তারক্তি ঘটবে।

সরোজিনী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ বলিলেন, আরও ভাল।

উপেন্দ্র বলিলেন, ভালই। ওকে চিনতে পেরে, ওর দোষগুণ সমস্ত বুঝে নিয়ে, যে ওর মন পাবে, সে বড় ভাল জিনিষটিই পাবে। কিন্তু পাওয়াই শক্ত। ও যে জটিল বা তুর্ব্বোধ তা নয়, বরং খুব সোজা, খুব স্পষ্ট। আমার মনে হয়, এত স্পষ্ট ব'লেই মানুষ ওকে ভুল বোঝে! মতে অনৈক্য হ'লে আমরা যেখানে ভদ্রভার দোহাই পাড়ি এবং শিষ্টভাবে মতভেদ ক'রে মন ভার ক'রে চলে আসি, ও সেখানে হাতাহাতি ক'রে মীমাংসা ক'রেই আসে, মন ভার ক'রে আসে না। ছেলেবেলা থেকে ওকে জানি, কখনও দেখিনি ওর মুখের কথা আর মনের কথা আলাদা হয়েছে। এত ভালবাসি এই জয়েই।

জ্যোতিষ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এই জন্মেই সাধারণের মাঝে নিয়ে চলাফেরা শক্ত বলছিলে ? জ্যোতিষের দিকে তথন উপেন্দ্রর মন ছিল না। তাই তাঁহার কথাগুলা কানে গেলেও অন্তরে প্রবেশ করিল না। বাল্যবন্ধুর বিরুদ্ধে কাল রাত্রির ব্যবহার ও রুঢ় ভাষা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে ব্রেশ দিতেছিল, সেইজন্স কথায় কথায় মন তাঁহার গতদিনের অতি নিভ্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর দিনের ছোট-বড় কলহ-বিবাদে বিভিন্ন পাড়ার সম ও অসম-বয়সীদের সহিত হাতাহাতি, পেটাপেটি, বাদ-বিসম্বাদ এবং আরও অনেক আপদ-বিপদে সর্ব্বে সতীশ তাহার মস্ত দেহ ও মস্ত জোর লইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাড়াইয়াছে। সেই সমস্ত শ্বত ও বিশ্বত কাহিনীর মাঝখানে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং জ্যোতিষের কথায় উপেন্দ্র যথন বলিলেন, হাঁ এই জন্মই। ঠিক এই জন্মই চিরকাল ওকে এত ভালবাসি। জ্যোতিষ ও সরোজিনী উভয়েই বিশ্বিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন। এই অসংবদ্ধ কথার কেহই অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ ইইলেন না।

কিন্তু বিতীয় প্রশ্নেরও সময় রহিল না! নিঃশব্দে পর্দা সরাইয়া সতীশ প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইলেন সরোজিনী। তিনিই আনন্দকলরবে সম্বর্জনা করিয়া উঠিলেন—বেশ হয়েছে, সতীশবাবু এসে পড়েছেন।

সতীশ নীরবে সকলকে চাহিয়া দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, আমার কথা হচ্ছিল বৃঝি! উপীনদা আমাকে আর মুখ দেখাতে দেবে না, বলিয়া অনতিদ্রে একটা কোচের ওপর বসিতে গেলে উপেন্দ্র হাত দিয়া হারমোনিয়ম যন্ত্রটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, একেবারে এখানে গিয়ে ব'সো। সরোজিনী এইমাত্র আমাকে দোষ দিছিলেন, শুধু আমার জন্তেই ও-বেলা গান হ'তে পায়নি।

সতীশ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকৌতুকে বলিল, এখন ত' পান হ'তে পারবে না—এটা যে আমার সানাই বাজাবার সময় উপীনদা!

সে রাত্রে একটু অধিক রাত্রে সভা ভাঙ্গিবার পরে বিছানাম গুইয়া

চরিত্রহীন ১২৮

সরোজিনী দীর্ঘাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, উনি যদি আমাদের কোনো আত্মীয় হ'তেন ত ওঁর কাছেই শিখতুম। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য তাহার একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নিযুক্ত ছিল। ইহারই স্থানে সতীশকে কল্পনা করিবার জন্ম নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

## চৌদ্দ

উপেল্র ও সতীশ চলিয়া গেলে কবাট রুদ্ধ করিয়া সেইখানেই কিরণময়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার চোথ ছটো হিংশ্র জন্তর মতই জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষঃস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে। হাতের দীপটা উচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম। দিয়ে যেখানে হোক চ'লে যেতুম। ডাকা-ডাকি চোঁচাচেঁচি ক'রে একটু একটু ক'রে পুড়ে ম'রত, শক্রতা করবার সময় পেত না! শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে ঘাম দিয়াছিল। সেগুলা হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে সহসা নিজেকে ধিকার দিয়া বলিয়া উঠিল, কেন সংবাদ দিতে দিলুম! কেন নিজের পায়ে কুড়ল মারলুম! কিন্তু আমি নিশ্চয় ব'লতে পারি, সমস্তই ওই হতভাগী বুড়ীর কাজ। ছেলের সঙ্গে মতলব ক'রে ওই এমন ঘটিয়েছে।

সতীশের কথাগুলা বিছার কামড়ের মত রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এই চু'টি লোক যে কতক শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কত এবং কি কি শুনিয়াছে, সেইটা নিশ্চয় ব্ঝিতে না পারিয়া সে আরও ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাহাকে স্বামী ও শাশুড়ী ছ'জনে মিলিয়া ব্ঝাইয়াছিল, উপীনের মত লোক নাই! সে আসিয়া পড়িলে আর কোনো ছংখ থাকিবে না! কেন সে বিশ্বাস করিয়াছিল! কেন সে নিজের হাতে চিঠি লিখিয়া

দিয়াছিল! অন্ধণার সঁয়াংসেঁতে প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া এই ক্রোধোমন্তা নারী ইহাদিগকে মিখ্যাবাদী, কুচক্রী, সয়তান, সয়তানী প্রভৃতি কত কি বলিয়াও ভৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না! ক্রোধ ও হিংসা তাহার হৃদয়ে যে আক্ষেপ তুলিয়াছে, তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিবার ভাষাও তাহার মনে পড়িল না। তখন সে কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ৬ই অর্দ্যুত মানুষ্টির রাত্রি আর না পোহায়!

দিন-ত্ই পরে সকালে কিরণ রান্নাঘরে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কিরণ বঁটি হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, মা আজ ভাল আছেন। তাঁকে বল্ গে।

ঝি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তিনি সেই ও-ঘরেই বসে আছেন।

তাহার কথার বিশেষ অর্থ টার দিকে কিরণ লেশমাত্র মনোযোগ না দিয়া সহজভাবে কহিল, ৬র ৬ষ্ধ কেউ ত খায় না, তবু কেন সে আসে জানিনে। তুই নিজের কাজে যা, ও আপনিই চলে যাবে!

এই ডাক্তারটির ঔষধ যে ব্যবহারে আসে না, ঝি-র নিকট ইহা
ন্তন সংবাদ নহে। স্তরাং উল্লেখের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু
কেন যে সে আসে, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ ন্তন। সে বিশ্বয়াপন হইয়া
ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার সময় সে ঘরে গিয়াছে, ইহার মধ্যে
হঠাং কি এমন ঘটিল যে ডাক্তারের এ-বাটীতে আসা অনাবশুক হইয়া
উঠিল! তথাপি সাহস করিয়া আর একবার বলিল, না হয় তরকারী
আমি কুটে দিচিচে, তুমি একবার যাও না।

কিরণময়ী সহসা অভ্যন্ত রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল, তুই যা যা। নিজের কিছু কাজ-কর্ম থাকে ত করগে।

এই আকস্মিক ও অত্যস্ত অনাবশুক উগ্রতায় ঝি এতচ্কু হইয়া গেল। এ বাড়ীতে সে খুব পুরাতন না হইলেও একেবারে ন্তন নয়। ইতিপুর্ব্বে এরূপ অকারণ তীব্রতার পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু ঠিক থমন ধারাটি সে স্মরণ করিতে পারিল না। আর কোন সময়ে সেও বোধ করি রাগ করিত, কিন্তু আজ করিল না, অতি-বিশ্ময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে ও-ঘরের দারের কাছে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, তিনি কাজে ব্যক্ত আছেন, এখন আপনি যাও।

ভাক্তার পায়ের কাছে ব্যাগট। রাথিয়া সেই তক্তাপোষটার উপরেই উদ্বিগ্ন-মুখে বদিয়াছিল, কহিল, ব্যস্ত আছে কি গো। কাজ আমারো ত আছে!

ঝি বলিল, তবে যাও না বাবু।

ডাক্তার অবাক্ হইয়া গেল; কহিল, একবার বল গে, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।

ঝি বলিল, আপনি বোঝ না কেন ডাক্তারবারু! আমি খুব বলেছি—আর ব'লতে পারব না। ও-সব আমি কিছু জানিনে, আজ আপনি যাও, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এই অবহেলা ও লাঞ্ছনা প্রথমটা ডাক্তারকে গভীর আঘাত করিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা লজ্জাকর হুর্ঘটনার সম্ভাবনা তাহার মনে উদয় হইবামাত্রই সে ভিতরকার ব্যাপারটা শুনিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আপত্তি ছিল না এবং অপেক্ষা করিয়াই রহিল, কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিয়া চলিয়া যাইবে মনে করিয়া হাতব্যাগটা তুলিয়া লইয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল, ঘারের স্থমুখে কিরণময়ী। ডাক্তার উন্মত অভিমান দমন করিয়া বলিল, একটু সরো, বড় দেরী হয়ে গেল, আরো অনেক ক্রগী পথ চেয়ে বসে আছে—মা ভাল আছেন আজ ?

ভালো আছেন, বলিয়া কিরণময়ী পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তারের কিন্তু পা উঠিল না। অথচ যাওয়ার প্রস্তাব নিজে করিয়া দাঁডাইয়া থাকাও শক্ত হইয়া পড়িল।

कित्रभभग्नी मृद् मृद् शिप्ति नातिन। विनन, यां भागा।

ভাক্তার মুখ তুলিয়া জ্রক্ঞিত করিল; কহিল, তুমি কি মনে কর আমি যেতে জানিনে ?

আমি কি পাগল যে মনে করব তুমি যেতে জান না ? হাঁ ছাক্তার, কতগুলি রুগী তোমার পথ চেয়ে আছে শুনি ? বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

কুপিত ডাক্তারের প্রথমে ইচ্ছা করিল ঐ মুখ চড় মারিয়া বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু সেটা ত সম্ভব নহে, শুধু বলিল, যাও তুমি!

আমি যাব কোধায় ? বাড়ী আমার, যেতে হলে তোমাকেই হয় !
আমি যাচ্চি, বলিয়া সে গমনোগুত হইতেই কিরণময়ী তুই
চৌকাঠে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, যাচ্ছো, কিন্তু জেনে যাও
এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

তাহার কণ্ঠসর ও মুখের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনে ডাক্তার শঙ্কিত হইল। কিন্তু মুখে বলিল, বেশ তাই, এই শেষ যাওয়া।

কিরণময়ী বলিল, সত্যিই শেষ যাওয়া। যখন এসে পড়েছ তখন স্পষ্ট করেই সবটা জেনে যাও। আচ্ছা, ঐ ওখানে ব'সো, সমস্ত খুলে বলছি, বলিয়া ডাক্তারের হাতব্যাগটা লইয়া নিজে মেঝের উপর রাথিয়া দিল এবং হাত দিয়া চৌকি দেখাইয়া দিয়া বলিল, রাঁধতে হবে, বেশি সময় নেই, সংক্ষেপে বলছি—

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল হজন বাব্ আসছে। সেই সঙ্গে নীচে জুতার শব্দ শুনিয়া কিরণময়ী ব্যাধভয়ে ভীতা হরিণীর স্থায় ঝিকে সবেগে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ডাক্তার ও ঝি আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনতিকাল পরেই জুতার শব্দ দারের কাছে আসিয়া থামিল। 
ভাক্তার দেখিল, ছটি অপরিচিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ছটি দেখিলেন, 
ভাক্তার! তাহার কোটের পকেট হইতে বুক-পরীক্ষার চোঙটা গলা 
বাড়াইয়া পরিচয় জানাইয়া দিল। উপেক্স ও সতীশ দেখিলেন 
ভাক্তারের মুখ অতিশয় শুষ। ছর্ঘটনা আশক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবৃ!

ডাক্তার নীরব। মুখ তাহার আরো কালি হইয়া গেল। উপেন্দ্র অধিকতর শহ্তিত হইয়া প্রশা করিলেন, এখন কি রক্ষ দেখলেন ?

তথাপি ডাক্তার কথা কহিল না, বিহ্নলের মত চাহিয়া রহিল।
ঝি বলিল, তুমি যাও না ডাক্তারবাব্, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন ?
ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া ব্যাগটা তুলিয়া বলিল, আমি যাই, অনেক
কাজ আছে আমার, বলিয়াই উপেন্দ্র ও সতীশের মাঝখান দিয়া
দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। এবং এই মহাজনের পদান্ধ অনুসরণ
করিয়া ঝি-টি যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

সেই নিস্তর ভাঙা বাড়ীর ভাঙা বারান্দার উপর বেলা নটার সময়ে উপেন্দ্র সতীশ নির্কাক-বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশ বলিল, উপীনদা, হারানবাবুর মা কি পাগল ? উপেন্দ্র বলিলেন, ও হারানবাবুর মা নয়, আর কেউ—বোধ করি, ঝি। কিন্তু আমি ভাবছি, ডাক্তার ও-রকম করে গেল কেন ?

সভীশ বলিল, ঠিক চোরের মত যেন ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে গেল।

উপেন্দ্র অক্তমনস্কভাবে বলিলেন, প্রায়। কাউকে ত দেখা যায় না, ঐ ঘর হারানদার না ?

मठौम विलल, हाँ, यारे हल।

কিন্তু হঠাৎ ঢুকতে সাহস হয় না। আমার ভয় হচ্ছে হয় ত কিছু ঘটেচে।

সতীশ কহিল, সে হলে চীংকার করবার লোক জুটত—তা নয়।
এমন সময় দেখিতে পাওয়া গেল, ওধারের বারান্দা ঘুরিয়া বধূ
আসিতেছে। মনে হইল, যেন এইমাত্র সে কাঁদিতেছিল—চোখ মুছিয়া
উঠিয়া আসিয়াছে। কাল দীপের আলোকে যে মুখ স্থন্দর দেখাইয়াছিল, আজ দিনের বেলা, সূর্য্যালোকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এমন সৌন্দর্য্য
আর কোনো দিন চোখে পড়ে নাই। জীবিতও না, ছবিতেও না।

বধ্ কহিল, আজ আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। ভেবেছিলুম আসব বলে গেলেও হয় ত আসতে পারবেন না। সতীশের দিকে চাহিয়া সহসায়ত হাসিয়া কহিল, ঠাকুরপো যে!

আজ সতী**শ** মাথা হেঁট করিল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হারানদা কেমন ?

বধূ সংক্ষেপে উত্তর দিল, তেমনি। আস্কুন, ও-ঘরে যাই।

হারানের ঘরে তাঁর জননী অঘোরময়ী শয্যার পার্গে উপবিষ্টা জিলেন। উপেক্র প্রণাম করিতেই তিনি উক্তি:ম্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

হারান প্রান্ত-কঠে নিষেধ করিয়া বলিল, চুপ কর মা।

উপেন্দ্র লজ্জায় তুঃখে একবারে বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ এদিক-ওদিক চাহিয়া মুখ যথাসাধ্য ভারী করিয়া সেই কাঠের সিন্দুকটির উপর গিয়া বসিল।

বধ্ মুহূর্ত্তমাত্র দাড়াইয়া সতীশের দিকে বিহ্যাদাম কটাক্ষ করিয়া বাহির হইয়া গেল, যেন স্পষ্ট শাসাইয়া গেল, তোমরা কাজটা ভাল করিতেছ না।

## প্রের

সতীশ স্থির করিল, সে ডাক্তারী পড়া ছাড়িবে না। তাই পরদিন সন্ধ্যার সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া তাহার সাবেক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, বাড়ীওয়ালাকে ধরিয়া ছয় মাসের বন্দোবস্ত করিল এবং নিকটবর্ত্তী হিন্দু-আশ্রমে গিয়া সন্ধান করিয়া এক পাচক নিযুক্ত করিযা খুসি হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বেহারীকে কহিল, আমরা কালই চলে আসব—কি বলিস্ বেহারী!

বেহারী সম্মতি জানাইল।

পথে চলিতে চলিতে সতীশ বলিল, কাজটা ভাল হয় না বেহারী!

যাই হোক্ সে আমার ঢের করেছে; তা ছাড়া এক রকম ধরতে গেলে আমার জ্ঞেই তার ও-বাসার কাজ্টা গেল, একবার খবর দেওয়া উচিত।

বেহারী বুঝিল, কাহার কথা হইতেছে—চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিতে লাগিল, যে কেউ হোক্ না কেন, পথের ভিথিরী হলেও ছঃখে পড়লে দেখা চাই—না হলে মানুষ-জন্মই র্থা। কিন্তু আমি তাদের বাড়ীতে চুকব না—গলির মধ্যেও না—মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাক্ব, তুই একটিবার গিয়ে জেনে আসবি, কষ্টে পড়েছে কি না। কষ্টে ত নিশ্চয়ই পড়েছে—সে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তাই কোন রকমে কিছু দিয়ে আসা। বেহারী নিঃশন্দে পিছনে চলিতে লাগিল। সতীশ বলিল, কিন্তু আমাকে সে-সব কথা বলবে না, অথচ তোর কাছে কিছুই লুকোবে না—বুঝালি না বেহারী।

বেহারী তথাপি কথা কহিল না।

সাবিত্রীদের গলির মোড়ে আসিয়া সতীশ দাঁড়াইল। বলিল, বেশী দেরী করিস্নে যেন!

বেহারী গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, সতীশ কাছাকাছি পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—দূরে যাইতে সাহস করিল না, পাছে নির্বোধ বেহারী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আর কোণাও যায়।

মিনিট-দশেক পরেই বেহারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নেই ! সতীশ উৎস্ক হইয়া প্রশা করিল, কখন ফিরে আসবে !

বেহারী কহিল, সে আর আসবে না। তুমাস হ'তে চললো একদিনও আসে না।

সতীশ গ্যাস-পোষ্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিল, মিথ্যে কথা। তোকে ঠকিয়েছে।

বেহারী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ ঠকায়নি। সত্যিই সে আসে না। সভ্যিই সে বাড়ী চলে গেছে।

তার ঘরের জিনিষ ?

প'ড়ে আছে। সে আর এমন কি জিনিষ বাবু, যে তার জঞ্জে মারা হবে।

সতীশ রাগিয়া বলিল, এমনিই বা সে কি বড়লোক যে হবে না ? তুই নিতান্ত বোকা, তাই বুঝে চ'লে এলি সে আর আসে না ! একি হ'তে পারে বেহারী, একটা লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর কেউ ভার খবর নিলে না ? আমি পুলিশে জানাব।

বেহারী মৌন-নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ বলিল, মোক্ষদা কি বলে, সে জানে না ? আমি বিশ্বাস করি না। সে নিশ্চয়ই জানে। আমি যাচ্ছি তার কাছে।

বেহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আপনি যাবেন না বাবু!

কেন যাব না ? কেন তারা লুকোচ্ছে ? আমি কাউকে খেয়ে ফেলতে এসেছি যে আমার কাছে লুকোচুরি ! আমি বলছি তোকে, যেমন ক'রে পারি আমি জানব সে কোথায় আছে।

বেহারী ভীত হইয়া কহিল, তার মাসির দোষ নেই বাবু। সাবিত্রী নিজের ইচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে গেছে। ঝগড়া ক'রে গেছে—কাউকে জানিয়ে যায়নি ।

সতীশ ধমকাইয়া উঠিল—তবু বল্বি জানিয়ে যায়নি! জানিয়ে গেছে—নিশ্চয়ই গেছে।

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু সে সহরেই আছে। কোন্ ঠিকানায় আছে ? গাধার মত হাঁ ক'রে থাকিস্নে বেহারী। কি হয়েছে বল ?

বেহারী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, আপনি ছঃখ পাবেন তাই—না হ'লে সব কথা সবাই জানে—আমিও জানি। সতীশ অধীর হইয়া উঠিল—কি জানিস তাই বল না!

বেহারী আবার চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ প্রায় চীংকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তোর পায়ে পড়ি হারামজাদা, শীগ্ গির বল্।

বেহারী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জুতার ধূলা মাথায় লইয়া

কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাবু আমাকে নরকে ডুবালেন। একটু আড়ালে চলুন, বল্ছি,—বলিয়া অন্ধকারে গলিটার ভিতরে ঢুকিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

সভীশ সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, কি ?

বেহারী ঢোঁক গিলিয়া বলিল, সাবিত্রীর মাসি মনে করছে সে আপনার কাছে আছেন কিন্তু আমি জানি, তা নয়!

সভীশ অস্থির হইয়া বলিল, তৃই থুব পণ্ডিত। সে আমিও জানি—তার পরে কি বল।

সবুর করুন বাবু, বলছি, বলিয়া বৈহারী আর একবার বেশ করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আমার খুব আশা হচ্ছে—

কি আশা:হচ্ছে ?

বেহারী:মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, সে ঐখানেই গেছে, ঐ বিপিনবাবুর কাছেই—

কোন্বাবু? আমাদের বিপিন?

হাঁ বাবু তিনিই—হাঁট্টা—ওখানেই বসবেন না, চান করতে হবে ! রাজ্যের লোক যে ওখানে—

সতীশ সে কথা কানেও তুলিল!না। ৬ধারের দেওয়ালে পিঠ দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া শুষ্ক ভাঙ্গা-গলায় জিজ্ঞাসা করিল, তবে তারামাসি কেন মনে করলে সে আমার কাছে আছে ?

বেহারী কহিল, সাবিত্রী যেদিন বিপিনবাবুকে অপমান ক'রে বিদেয় দেয়, সেদিন স্পষ্ট ক'রে বলে, সে সতীশবাবু ছাড়া আর কারো কাছে যাবে না—বাড়ীর লোক আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের ঝগড়া শুনেছিল।

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া নিজেকে কতক্টা প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রশ্ন করিল, তবে তুই কেমন ক'রে জানলি সে বিপিনবাবুর কাছেই গেছে ?

বেহারী মৌন হইয়া রহিল।

मठौग विनन, वन्।

বেহারী আর একবার ইতস্তজ্ঞ করিল, সাবিত্রীর কাছে সেই যে

বলিবে না বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছিল, তাহা মনে করিল। শেষে আর একবার ঢোঁক গিলিয়া কহিল, আমি নিজের চোখে দেখে গেছি।

সতীশ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

বেহারী বলিল, আমরা যেদিন বাসা বদল করি, তার পরদিন ত্পুরবেলায় আমি আসি। তখন বিপিনবাবু সাবিত্রীর বিছানায় যুমুচ্ছিলেন।

সভীশ ভয়ানক ধনক দিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা!

বেহারী চমকাইয়া বলিল, না বাবু, সভ্যি কথাই বলছি।

সতীশ তাহার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, সাবিত্রী নিজে কোথায় ছিল ?

সাবিত্রী সেই ঘরেই ছিল। বাইরে এসে আমাকে মাতুর পেতে বসালে। জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বাবুরা রাগ করেছেন কিনা, আমরা বাসা বদলালুম কেন, এই সব।

তার পরে ?

আমি রেগে চ'লে এলুম। সেইদিন থেকেই সে বাবুর সঙ্গে চ'লে গছে।

এতদিন বলিস্নি কেন ?

বেহারী চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তুই নিজের চোখে দেখেছিস্, না শুনেছিস্?

না বাবু, আমার স্বচক্ষে দেখা! একেবারে নিরীক্ষণ ক'রে দেখা!

আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্—তোর চোখে দেখা! বামুনের পায়ে হাত দিচিস, মনে থাকে যেন।

বেহারী তৎক্ষণাৎ নত হইয়া সতীশের পায়ে হাত দিয়া বলিল, সে কথা আমার দিবা-রাত্রই মনে থাকে বাবু! আমার স্বচক্ষে সভীশ আবার একমূহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাসায় যা। উপেনদাকে বলিস্, আজ রাতে আমি ভবানীপুরে যাব, ফিরব না।

বেহারী বিশ্বাস করিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ বিশ্মিত হইয়া বলিল, ও কি রে, কাঁদিস কেন ?

বেহারী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাব্, আমি আপনার ছেলের মত, আমাকে লুকোবেন না। আমিও সঙ্গে যাব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

বেহারী বলিল, বুড়ো হয়েছি সত্যি, কিন্তু জাতে গোয়ালা। একগাছা হাতে পেলে এখনো পাঁচ-ছ জনের মোয়াড়া রাখতে পারি। আমরা দাকা করতেও জানি, দরকার হলে মরতেও জানি।

সতীশ শাস্তভাবে বলিল, আমি কি দাঙ্গা করতে যাচ্ছি। আহাম্মক কোণাকার।—বলিয়াই চলিয়া গেল।

বেহারী এবার বোধ হয় বুঝিল কথাটা মিথ্যা নয়। তখন চোখটা মুছিয়া ফেলিয়া সেও প্রস্থান করিল।

সতীশ ময়দানের দিকে ক্রন্তপদে চলিয়াছিল। কোথায় যাইবে স্থির করে নাই—কিন্তু কোথাও তাহাকে যেন শীঘ্র যাইতেই হইবে ! তাহার প্রধান কারণ দে নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছিল এক মুহুর্ত্তেই তাহার মুখের চেহারায় এমন একটা বিশ্রী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যাহা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়ানো চলে না।

ময়দানের একটা নিভ্ত অংশে গাছতলায় বেঞ্চ পাতা ছিল।
সতীশ তাহার উপরে বসিল এবং নির্জ্জন দেখিয়া স্বস্তি বোধ
করিল। অন্ধকার বৃক্ষতলে বসিয়া প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া
বাহির হইল, কি করা যায়! প্রশ্রটা কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার ছই
কানের মধ্যে অর্থহীন প্রলাপের মত ঘুরিতে লাগিল। শেষ উত্তর
পাইল, কিছুই করা যায় না।

প্রশা করিল, সাবিত্রী এমন কাজ করিল কেন ?

উত্তর পাইল, এমন কিছুই করে নাই, যাহাতে নূতন করিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন করিল, এত বড় অবিশ্বাদের কাজ করিল কি জন্ম ?

উত্তর পাইল, কোন্ বিশ্বাস তোমাকে সে দিয়াছিল, তাই আগে বলো ?

সতীশ কিছুই বলিতে পারিল না। বস্ততঃ সেত কোন মিধ্যা আশাই দেয় নাই। একদিনের জন্মও ছলনা করে নাই। বরং, পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছে, শুভ কামনা করিয়াছে, ভগিনীর অধিক স্নেহ-যত্ন করিয়াছে। সেই রাত্রির কথা সে স্বরণ করিল। সেদিন নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। কে এমন করিতে পারিত! কে নিজের বুকে শেল পাতিয়া লইয়া তাহাকে অক্ষত রাথিত! সতীশের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু এ সংশয় তাহার কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না যে, এই প্রশোক্তরমালার কোথায় যেন একটা ভুল থাকিয়া যাইতেছে।

সে আবার প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাকে যে ভালবাসিয়াছি।

উত্তর পাইল, কেন বাসিলে? কেন জানিয়া ব্ঝিয়া গঙ্কের মধ্যে নামিলে?

প্রশ্ন করিল, তা জানিনে। পদ্ম তুলিতে গেলেও ত পাঁক লাগে।

উত্তর পাইল, ওটা পুরাতন উপমা—কাচ্ছে লাগে না! মানুষ ঘরে আসিবার সময় পাঁক ধুইয়া পদ্ম লইয়া আসে। ভোমার পদ্মই বাঁকি, আর এ পাঁক কোথায় ধুইয়াই বা ঘরে আসিতে ?

প্রশ্ন করিল, না হয়, নাই ঘরে আসিতাম!

উত্তর পাইল, ছিঃ! ও-কথা মুখেও আনিও না।

তাহার পরে কিছুক্ষণ পর্যান্ত দে স্তক হইয়া নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ত তার আশা ছাড়িয়াই ছিলাম। তাহাকে পাইতেও চাহি না, কিন্তু আমাকে সে এমন করিয়া অপমান করিল কেন ? একবার জিজ্ঞাসা করিল না কেন ? কি ছঃখে সে এ কাজ করিতে গেল ? টাকার লোভে করিয়াছে, এ কথা যে কোন মতেই ভাবিতে পারি না। বিপিনের মত অনাচারী মছপকে সে যে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, এ কথা বিশাস করিব কি করিয়া ? তবে কেন ?

গঙ্গার শীতল বাতামে তাহার শীত করিতে লাগিল। সে র্যাপারটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া চোথ বুজিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িতেই সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্ল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত দে-মুখে নাই! গর্কে দীপ্ত, বৃদ্ধিতে স্থির, স্লেহে স্লিগ্ধ, পরিণ্ড যৌবনের ভারে গভীর অথচ রসে, লীলায় চঞ্চল—সেই মুখ, সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, সেই সংযত পরিহাস, সর্কোপরি তাহার সেই অকুত্রিম সেবা। এমন সে তাহার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল গ ভ্স্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতিলাভ করিবে ? নিষ্কৃতিলাভ করিয়াই বা কি হইবে ? তাহার হুই চোখ দিয়া অঞ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অঞ্চ সে দমন করিতে চাহিল না—এ অঞ্চ সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ দে তাহার পরম হুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া মুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত বড় সুখের আসাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল, তাহারি উদ্দেশে হুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্বার করিল।

সতীশ আর যাই হোক,—ভগবান আছেন, তাকে কাঁকি দেওয়া যায় না, ছোট-বড় সকলকেই একদিন তাঁর কাছে জবাবদিহি করিতে হয়, এ কথাগুলা অসংশয়ে বিশ্বাস করিত। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বিসিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান! কার হাত দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেট বলতে পারে না। আজ তোমারি হক্মে সাবিত্রী দাতা, আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সে বিচার আর যে-ই করুক, আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জালা, সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কুতত্ম হয়ে না থাকি।

ওদিকে জ্যোতিষসাহেবের বাড়ীতে সন্ধ্যার পরে, বসিবার ঘরে, সরোজিনী, জ্যোতিষ, উপেন্দ্র এবং আরও একজন খর্কাকৃতি গোঁফদাড়ি-কামানো গুলিভাঁটার মত শক্ত-সমর্থ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন।
টহার নাম শশান্ধমোহন। ইনিও বিলাত-প্রত্যাগত—স্থুতরাং সাহেব।
অল্পদিনেই সরোজিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা প্রাণপণে
ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সে প্রয়াস যে কতদূর সফলতার
দিকে অগ্রদর হইতেছিল, সে শুরু বিধাতাপুরুষই জানিতেছিলেন।
আজ সতীশের প্রসঙ্গ উথিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র ভানিতেছিলেন।
আজ সতীশের প্রসঙ্গ উথিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র ভারিরে অসাধারণ
গায়ের জোর এবং অভুত সাহসের ইতিহাস শেষ করিয়া, আশ্চর্য্য
কণ্ঠম্বর ও তদপেক্ষা আশ্চর্য্য শিক্ষার কথা পাড়িয়াছিলেন। অদ্রে
সোফার উপর বিদিয়া সরোজিনী ছই হাতের উপর চিবুক রাখিয়া
বুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টিচিত্তে শুনিতেছিল। এমনি সময়ে বেহারী
ভয়্রদূতের মত ঘরে ঢুকিয়া সতীশের ভবানীপুর যাওয়ার সংবাদ
ঘোষণা করিয়া দিল।

উপেজ কিছু বিশ্বিত ইইয়া প্রশ্ন করিলেন, তার কে আছে সেখানে ?

বেহারী সংক্ষেপে 'জানি না' বলিয়াই চলিয়া গেল।

সতীশের জম্মই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অতএব সকলেই নিরাশ হইলেন।

সরোজিনী সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তবে আর কি হবে!

জ্যোতিষ তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া সম্নেহে এক টুখানি হাসিলেন। কিন্তু দমিলেন না শুধু শশান্ধমোহন। বরং খুসি হইয়া প্রস্তাব করিলেন, এখন সরোজিনী কর্ণধার হউন। সঙ্গীত হইতে কতটা পরিমাণে আননদ আহরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল তাহাঃ তিনিই জানিতেন, কিন্তু সরোজিনী দৃঢ় আপন্তি প্রকাশ করিতেই বলিয়া বসিলেন, বরং আমি ত বলি, পুরুষের গান গাওয়াটাই ভূল। তার স্বভাবতঃ গলা মোটা এবং ভারী; স্বতরাং শিক্ষা তার যতই হোক্ এবং যত ভাল করেই গাইবার চেষ্টা করুন না কেন, কোন মতেই শোনবার যোগ্য হতে পারে না।

এ কথার আর কেহ যদিও প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু সরোজিনী করিল। সে বলিল, আপনার কাছে নিশ্চয়ই যোগ্য নয়। হার্মোনিয়ম পিয়ানোর গোড়ার মোটা ও ভারী পর্দাগুলো তৈরী করাও হয় ত ভুল, কিন্তু তবু সেগুলো তৈরীও হচ্ছে, লোকেও কিনছে।

শশাঙ্কমোহনের তরফে এ কথার উত্তর ছিল না। তথাপি তিনি তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ ঈষৎ রক্তাভ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু সরোজিনী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, মাকে খবর দিয়ে আদি—তিনি আবার খাবার নিয়ে বসে থাকবেন।

উপেন্দ্র চকিত হইয়া বলিলেন, ওহো, তার খাওয়া-দাওয়া বৃঝি এ দিকেই হচ্ছে—হমব্যগ্!

উপেন্দ্রের বলার মধ্যে যে আন্তরিক স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না এবং সতীশ তাঁহার নিতান্ত স্নেহাম্পদ না হইলে তিনি এ ভাষা যে মূখে আনিতে পারিতেন না, ইহা সরোজিনী সম্পূর্ণ ব্ঝিতে পারিয়া সহাস্থে কহিল, এ আপনার ভারী অন্তায়। তাঁর রুচি যদি আপনার কুক্ষচির সঙ্গে না মেলে ত দোষ আপনার—তাঁর নয়! আচ্ছা, মাকে বলেই আসছি! বলিয়া সরোজিনী ফ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইতেই শশাস্কমোহন উপেজ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনার বন্ধু বৃঝি খুব গোঁড়া ?

উপেক্স একট্থানি হাসিয়া বলিলেন, কম নয়। প্জো-আহ্নিকও করে জানি।

সতীশ যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া মদ খাইত, এ কথা তিনি জ্বানিতেন না, বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করিলেন, কি করেন তিনি ? উপেন্দ্র বলিলেন, কিছুই না; কোন দিন যে কিছু করবে এ ভরসাও কারো নেই।

এই সংবাদে শশাঙ্কমোহনের মনের উপর হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল। থুসি হইয়া বলিলেন, তাইতেই!

জ্যোতিষ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কথাটা ঠিক হ'ল না উপেন। শারীরিক উৎকর্ষটা কিছুই নয় নাকি? তা ছাড়া আমি ত তাঁর গানে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। যা কিছু তিনি করেছেন, আমাদের এদেশে সে সম্মান যদি তাঁর নাও মেলে, ছংখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দোষ আমাদেরই—তাঁর নয়। মোকদ্দমার নথি-পত্র না ঘেঁটে এটর্নির সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করে, হাকিমের তাড়া না খেয়েও যার যোল আনা আদায় হয়েই আছে, সে যদি একটু এদিকে না তাকায় ত সংসারটা নিতান্ত মাড়ওয়ারীর কাপড়ের দোকান হয়ে দাঁড়ায়। আমার ত তোমার বন্ধ্টিকে দেখে সত্যিই হিংসা হয়! ভাল কথা, রুদ্ধের আয় কত হে ?

এই সময়ে সরোজিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া তাহার দাদার চৌকির পিঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার দাদা ?

জ্যোতিষ বলিলেন, সভীশবাবুর বাবার।

উপেज विलालन, ठिक कानि ना, वाध कति, व्याग्र इंलाथ।

জ্যোতিষ ছই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, রাজানা কিহে ?

উপেন্দ্র বলিলেন, না, রাজা নয়, তবে বরাবরই ওরা বড় জমিদার ! তার উপর বৃদ্ধ বিশেষ করেই বৃদ্ধি করেছেন।

জ্যোতিষ চৌকিতে হেলান দিয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একেবারে সৌভাগ্যের প্রিয়তম পুত্র! স্বাস্থ্য, শক্তি, রূপ, ঐশ্ব্য! মানুষ যা কিছু কামনা করে, একাধারে সমস্তই!

উপেজ্র হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, একটা মারাত্মক

দোষও আছে। পরের দায় যেচে ঘাড়ে নিয়ে, অসময়ে অপঘাতে মারা না পড়েত তুমি যা বলছ, সে সবই ঠিক বটে!

জ্যোতিষ সোজা হইয়া বদিয়া বলিলেন, অপঘাতে মারা পড়বে কেন গ

উপেন্দ্র বলিলেন, অসম্ভব নয় এবং পৃর্বেও গেছে। রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটাও ঠিক তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের অন্তায় অত্যাচারের ধারণাটা সত্যযুগের মতই থাকে, এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা-না-থাকার উপর আমি ত বেশি আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থা-বিশেষে প্রয়োজন, সেটা ও বোঝেই না। ও যেন দেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাংলা দেশে এসে জন্মছে।

জ্যোতিষ হাদিয়া বলিলেন, কিন্তু যাই বল, শুনে শ্রদ্ধা হয়।

উপেন্দ্র বলিলেন, হয়ও না! সংসারে বাস করতে গেলে অনেক ছোটো-খাটো মন্দ জিনিষকে অগ্রাহ্য করতে হয়—এ শিক্ষা ওর আজো হয়নি। কোনদিন হবে কি না জানি না, কিন্তু যদি না হয়, শেষকালের ফলটা মধুর হবে না। ওরও না, ওর আত্মীয়-বন্ধুদেরও না।

জ্যোতিষ বলিলেন, কিন্তু তুমি ওর আত্মীয়-বন্ধু, তুমি কেন শেখাও না ?

উপেন্দ্রর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমি ওর বর্ক্বটে, কিন্তু এ শিক্ষার ভার এ রকম বন্ধুর উপরে নয়। যিনি সব বন্ধুর বড় বন্ধু হবেন, যিনি সমস্ত আত্মীয়ের উপর আত্মীয় হবেন, এ বিভাহয় তিনি শেখাবেন, না হয় চিরদিন ওকে অশিক্ষিত হয়েই থাকতে হবে।

সরোজিনী এতক্ষণ নীরবে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ ফিরাইয়া বোধ করি একটুখানি হাসি গোপন করিল। উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু সতীশের কথা আজ এই পর্য্যস্ত। আমাকে উঠতে হবে, খান-হুই চিঠি লেখবার আছে।

জ্যোতিষেরও জরুরি কাগজ্পত্র দেখিবার ছিল, তাঁহারও বসিবার যো ছিল না, তাই তিনিও উঠি-উঠি করিতেছিলেন। সকলের পূর্বেই উঠিয়া পড়িল সরোজিনী। একবার মনে হইল সে উপেল্রকে কি কথা যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু শেষে কিছুই বলিল না, কাহাকেও একটি ক্ষুদ্র নমস্কার পর্যান্ত করিল না—অক্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজিকার সভা যেমন করিয়া জমিবার কথা ছিল, তেমন করিয়া জমিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভাঙ্গিল আরো বিশ্রী করিয়া।

উপেজ্ৰ কিছুই জানিতেন না, তিনি কিছুই জানিলেন না।

## যোল

তীক্ষ্ণ-বৃদ্ধিমতী কিরণময়ী স্বামীর পীড়া উপলক্ষে এই কয়টা দিন উপেন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাইয়া তাহাকে চিনিল। ইহাতে শুধু যে তাহার স্বার্থহানির ব্যাকুল আশঙ্কাটাই তিরোহিত হইল তাহা নহে, এই অপরিচিতের উদ্দেশে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবে তাহার সমস্ত হাদয় জলভারাক্রান্ত মেঘের মত বর্ষণোন্মুথ হইয়া উঠিল। এমন লোক সে কখনও দেখে নাই। এমন লোকের সংসর্গে আসিতে পারার ভাগ্য কোনদিন সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তাই এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই সে তাহার ভবিস্থাতের সকল স্থ্য-হুঃখ ইহারই হাতে নিঃশঙ্কচিত্তে তুলিয়া দিল, এবং নির্ভরে নির্ভর করিতে পারা যে কি, তাহা এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া তাহার চির-কারারুদ্ধ প্রাণ যেন মৃক্ত পথের আলোক দেখিতে পাইল।

উপেন্দ্র প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যান্ত থাকিয়া মুমূর্বন্ধুর সেবা ক্রিতেছিলেন। প্রয়োজন হিসাবে এ সেবার মূল্য ছিল না, কারণ হারানের জীবনের আদৌ আশা ছিল না—কিন্তু, এই সেবা, কিরণ-ময়ীর চোখে তাহার স্বামীর শুষ্ক দেহটাকেও আজ মহামূল্য করিয়া দিল। এই অর্দ্ধমৃত দেহটার লোভেই অকস্মাৎ সে ভয়ানক লুক হইয়া উঠিল। তাহার আচার ব্যবহারের এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন মৃত্যুর উপকৃলে দাঁড়াইয়া হারানও লক্ষ্য করিলেন। ছেলে-বেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্র অঘোরময়ী তাহাকে কোন দিন আদর-যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্ম ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের-বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষা দান করিতেন। বিভার্জ্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরু-শিয়্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। এমনি করিয়াই এই নিরুপমা প্রথর বুদ্ধিশালিনী রমণী শৈশব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য হইতে নির্ব্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এমনি স্নেহপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াই সে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্মেও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। অহোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাঁহার রূপসী বধু যে ইদানীং সতী-ধর্ম্মেরও সম্পূর্ণ মর্য্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু, পুত্র তাঁহার মৃতকল্প; ছঃসহ ছঃখের দিন সমাগতপ্রায়। করিয়াই বোধ করি, বধুর বিসদৃশ আচার ব্যবহারও উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যে ডাক্তার হারানের চিকিৎসা করিতেছিল, সে যে কি আশায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেছে. কেন সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয়ভারও বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না। মৃতকল্প সম্ভানের চিকিৎসার কাছে কোন অন্তায়কেই বড় করিয়া দেখিবার তাঁহার সাহস ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। অধিকল্ক, তিনি পুত্রবধূকে ভালবাসিতেন না। উপেন্দ্রও যে এই জ্বালে ধীরে ধীরে

আবদ্ধ হইতেছিল, তাহার অকাতর অর্থব্যয় এবং অক্লান্ত সেবার গোপন উদ্দেশ্য যে, আশৈশব বন্ধুছকে অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে আর একস্থানে মূল বিস্তার করিতেছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহও ছিল না, আপত্তিও ছিল না। কাল হইতে উপেন্দ্র আসে নাই। এই কথা অঘোরময়ী তাঁহার ঘরের চৌকাটের বাহিরে একখানা জীর্ণ মলিন বালাপোষ গায়ে দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

শীতের সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই, কিন্তু এ-বাড়ীর ভিতরটায় ইহারই মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যদেব কখন উদয় হন, কখন অস্ত যান, স্থাদিনেও সে সংবাদটা এ বাটীর লোকে রাখে নাই, এখন ছঃখের দিনে তাঁহার সহিত প্রায় সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

অংঘারময়ী ডাকিলেন, বৌমা, সংশ্লোটা জ্বেলে দিয়ে একবার বোস তা মা, একটা কথা আছে।

কিরণময়ী তাঁহারই ঘরের মধ্যে কাজ করিতেছিল, বলিল, এখনো সন্ধ্যে হয়নি মা, তোমার বিছানাটা পেতে দিয়েই যাচ্ছি।

অঘোরময়ী বলিলেন, আমার আবার বিছানা! শোবার সময় আমিই পেতে নেব। না না, তুমি যাও মা, প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। দিবারাত্রি খেটে খেটে দেহ তোমার আধখানি হয়ে গেল, সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখা যে দরকার মা। বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অনতিকাল পরে বধ্ কাছে আসিয়া বসিতে গেলে, তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আগে প্রদীপগুলো—

বধু শ্রাস্তভাবে বলিল, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা, সন্ধ্যের এখনো চের দেরী আছে।

অঘোরময়ী বলিলেন, তা হোক্—নীচে যে অন্ধকার,—একটু বেলা থাকতেই সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দেওয়া ভাল। এখনি হয় ত উপীন এসে পড়বে, কাল থেকে সে আসেনি—কৈ বৌমা, এখনো তোমার তা গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা হয়নি দেখছি—কি কচ্ছিলে গা এভক্ষণ ? শ্বজ্ঞার কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ এই বিরক্তির আভাষে বিস্মিত বধ্ ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি রোজ এমনি সময়ে গা ধুই না, কাপড় ছাড়ি মা। এখনো ত আমার রালাঘরেরই কাজ মেটে নাই! তার পরে—

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তার পরের কাব্রু তার পরে হবে বৌমা, এখন যা বলি শোনো।

বধ্ যাইতে উছত হইয়া কহিল, যাই, প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে ভোমার কাছেই এসে বসি ।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া উঠিলেন—আমার কাছে এখন মিছামিছি বসে থেকে কি হবে বাছা! কাজ আগে, না, বসা আগে ? দিন দিন তুমি কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছ বৌমা!

তাঁহার স্নেহের অনুযোগ হঠাৎ তিরস্কারের আকার ধরিতেই কথাগুলো অত্যন্ত শক্ত ও রুক্ষ হইয়া কিরণময়ীর কানে গিয়া বিধিল। সেও রাগ করিয়া জবাব দিল, তোমরাই আমাকে কি রকম করে তুলছ মা! সব সময়ে উপ্টে উপ্টো কথা বললে শোনা চুলোয় যাক্, বুঝতেই ত পারা যায় না। কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করেই বল না! বলিয়া উত্তরের জন্ম মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া ক্রেত চলিয়া গেল। বধ্র ক্রেতপদে চলিয়া যাওয়া যে কি, তাহা এ বাড়ীর সকলেই বুঝিত, অঘোরময়ীও বুঝিলেন।

কিরণময়ী নীচে উপরে আলো জালিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘরে যখন প্রদীপ দিতে আসিল, তখন শাশুড়ী কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার কান্না যখন তখন, যে-সে কারণেই উচ্ছুসিত হইয়া উঠিত।

কিরণময়ী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভোমার হরিনামের মালাটা এনে দেব মা ?

শাশুড়ী বালাপোষের কোণে চোথ মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন, দাও।

সে ঘরে গিয়া দেয়ালে-টাঙান মালার ঝুলিটা পাড়িয়া আনিয়া হাতে দিতে গেলে তিনি ঝুলিটা না লইয়া বধ্র হাতথানি ধরিয়া ফেলিয়া এক ট্থানি বসো মা, বলিয়া টানাটানি করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া তাহার মূখে কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন এবং বহুক্ষণ পর্যান্ত কিছুই না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিরণময়ী শক্ত হইয়া বসিয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহা করিতে লাগিল।

খানিক পরে অঘোরময়ী আর একবার বালাপোষের কোণে চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, শোকে তাপে আমি পাগল হ'য়ে গেছি, আমার সামাক্য একটা কথায় রাগ করলে কেন বল ভ মা ?

কিরণ অবিচলিতভাবে বলিল, শোক তাপ তোমার ত একলার নয় মা। আমরাও মানুষ, সেটা ভূলে গিয়ে একটা কথা বলাই যে যথেষ্ট। না হ'লে হাজার কথাতেও রাগ হয় না।

অঘোরময়ী চোখ মৃছিতে মুছিতে বলিলেন, সে কথা কি জানি না মা, জানি। কিন্তু আমার একে একে সবাই গেল, এখন তুমিই আমার সব, তুমিই আমার ছেলেমেয়ে। হারানোর শোকে যদি বৃক বাঁধতে পারি, ত তোমার মুখ চেয়েই পারব।—বলিয়া আর একবার বালাপোষ চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু, এছলনায় কিরণ ভুলিল না। সে মনে মনে জ্লিয়া উঠিয়াও শান্তভাবে বলিল, তুমি কি ক'রে বৃক বাঁধবে, সেটা এখন থেকে ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আমি কি ক'রে বৃক বাঁধব, সেটা ত ভাবোনি মা! আবার তাও বলি—এ সব কথা এখনি বা কেন ? যখন স্তিট্র বৃক বাঁধাবাঁধির দিন আসবে, তখন সময়ের টানাটানি হবে না; ও সময় এত কম ক'রে আসে না, মা, যে আগে থেকে ঠিক হয়ে না থাকলে সময়ে কুলোয় না।

বধ্র কথাগুলি মধ্র না শুনাইলেও ইহার ভিতরে যে কতথানি শ্লেষ ছিল, অঘোরময়ী ধরিতে পারিলেন না। বরঞ বলিলেন, সময় আসা বই কি মা, উপীন সেদিন যে সাহেব ডাক্তারকে এনেছিলেন, তিনিও ত ভাল কথা কিছুই ব'লে গেলেন না। আমি তাই কেবলি

ভাবছি বৌমা, উপীন যদি এ সময়ে না এসে পড়ত, তা হ'লে কি ছৰ্দ্দশাই না আমাদের হ'ত।

বৌ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া তিনি একটু উৎসাহিত হইয়াই বিলতে লাগিলেন, ওকে ছেলেবেলা থেকেই জানি কি না! ন'খালিতে ওরা ছটি ভায়ের মতই আসত যেত—তখন হতেই আমাকে মাসি ব'লে ডাকত। যেমন বড়লোকের ছেলে, তেমনি নিজেও বড় হয়েছে। সেদিন আমাকে কাঁদতে দেখে বললে, মাসিমা, আমাকে হারানদার ছোট বলেই মনে করবেন, এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি বললুম, বাবা আমাকে কোন একটি তাঁথস্থানে রেখে দিস্। যে কটি দিন বাচি, যেন গঙ্গান্ধান করতে করতে মা গঙ্গার কোলে আমার হারানের কাছে যেতে পারি।

আর তিনি বলিতে পারিলেন না, এইবার আকুল হইয়া কাদিয়া উঠিলেন। বৌ চুপ করিয়াছিল, চুপ করিয়াই রহিল। তিনি কিছুক্ষণ কাদিয়া বুকের ভার লঘু করিয়া পরিশেষে চোঘ মুছিয়া গাঢ়ম্বরে বলিলেন, থেকে থেকে এই কথাই মনে ওঠে, ও যদি না এসে পড়ত। নীচে কে ডাকলে না বৌমা ?

বৌ কহিল, নীচে ঝি বাসন ধুচ্ছে, কেউ ডাকলেই খুলে দেবে।
শাশুড়ী অস্থির হইয়া বলিলেন, না না, বৌমা, তুমিই যাও।
ঝি কাজে ব্যস্ত থাকলে কিছুই শুনতে পায় না।

কিরণ কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমারও কাজ আছে মা, খাবার তৈরী—

অঘোরময়ী অকস্মাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন—খাবার ত পালিয়ে যাচ্চে না বাছা! তুমি কিছুই বোঝ না কেন গা ? যে না হলে—

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার ব্ঝেও কাজ নেই।
আমাদের আপনার লোক সবাই গেলেও যদি আমাদের দিন চলে ত
উপীনবাবু না থাকলেও আটকাবে না।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে
চলিয়া গেল।

এ চীৎকার ঝি শুনিতে পাইল এবং উপেন্দ্রের নাম শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গড়িয়া ছুটিয়া গিয়া কবাট খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু কেহই নাই। বাহিরে গলা বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, ভাল করিয়া দেখিয়াও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আদিয়া বলিল, কেউ নেই ত মা!

অঘোরসরী প্রদাপ-হাঙে উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, নেই কি রে! আমি যে নিজের কানে তার ডাক শুনলুম। তুই গলির মধ্যে গিয়ে একবার দেখলিনে কেন? ঝি বলিল, দেখেছি. কেউ নেই।

কথাটা বিশ্বাস করিবার মত নয়। উপীন কাল আসে নাই, আজও আসিবে না ? তাই বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, তুই আর একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি কেউ আছে কি না ?

বাহিরে অন্ধকার গলির মধ্যে যাইতে ঝি'র আপত্তি ছিল। সেও বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, ভোমার এ কি কথা মা! তিনি কি লুকোচুরি খেলছেন যে, অন্ধকার গলির মধ্যে গিয়ে হাতড়ে দেখতে হবে!—বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অঘোরময়ী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। পীড়িত সস্তানের সংবাদ লইবার সংসাহসও তাঁহার

রহিল না। তাঁহার ফিরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে কাল আসে নাই, আজও আসিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ কারণ খুঁজিয়া ফিরিবার মধ্যে এ কথাটি তাঁহার কিন্তু একবারও মনে হইল না যে, সে কলিকাভাবাসী নহে, অহ্যত্র তাহার বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজ্বন আছে—তথায় ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভব। ভাবিতে ভাবিতে হঠাও তাঁহার মনে হইল, রাগ করে নাই ত ? কথাটা আবৃত্তি করিতেই তাঁহার অন্তঃকরণ আশক্ষায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং বধুর ক্ষণপূর্বের আচরণের সহিত মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়াই সন্দেহ স্কৃঢ় হইল—তাই ত বটে। বৌ যদি এমন কিছু—তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া রাল্লাঘরের দিকে গেলেন।

কিরণময়ী প্রজ্জলিত উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া-ছিল। জ্বলস্ত ইন্ধনের রক্তাভ আলোক প্রচুর পরিমাণে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। মাখায় কাপড় ছিল না, আজ সে চুল বাঁধে নাই—এলোমেলো চুলের রাশি কোনমতে জড়াইয়া রাখিয়াছিল।

অঘোরময়ী ঘারের সম্মুখে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ যে বস্তুটি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। যে স্তব্ধ মুখের উপরে উনানের রক্তাক্ত আলোক বিচিত্র তরঙ্গের মত খেলিয়া ফিরিতেছিল, সেই মুখ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে। এ মুখে খুঁৎ আছে কি না সে আলোচনা চলে না। নিখুঁৎ বলিয়াও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহা আশ্চর্য্য! ইহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই—ইহা অপূর্ব্ব! নির্নিমেষ-চোখে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ দিয়া তাঁহার একটা দীর্ঘাস পড়িল।

সেই শব্দে বধু চকিত হইয়া দেখিল শাশুড়ী দাঁড়াইয়া। স্থালিত আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া কহিল, তুমি এখানে কেন মা ?

স্বর শুনিয়া তাঁহার আরও চমক্ লাগিয়া গেল; এমন শাস্ত, এমন করুণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনো শোনেন নাই। খপ্করিয়া ১৫৩ চরিজ্ঞহীন

বলিয়া ফেলিলেন, তুমি একলাটি রান্না করছো মা, তাই একবার বসতে এলুম।

বধৃ তাঁহার দিকে একটা পিঁড়ি ঠেলিয়া উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে আবার বিরক্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। গন্ধ যেমন বাতাস আশ্রয় করিয়া ফুলের বাহিরে আসে, অথচ ঝড়ে উড়িয়া যায়, কিরণময়ীর তৎকালীন মনের ভাবটা শাশুড়ীর আকস্মিক আগমনে তেমনি মুহুর্ত্তের মধ্যে বাহিরে আসিয়াই এই ছদ্ম স্নেহের ঝড়ে উড়িয়া গেল। ইহা সত্য নহে—কদর্য্য প্রতারণা মাত্র; কিন্তু কথা কাটাকাটি করিতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না, নিরন্তর ঝগড়া করিয়া সে সত্যই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অঘোরময়ী বলিলেন, ঝিকে একবার ডেকে দিয়ে যাব ?

কিরণময়ী অস্তরস্থ সমস্ত বিজ্ঞোহ দমন করিয়া শান্তভাবে বলিল, কি দরকার মা। আমি রোজই একলা রাঁধি—একলা থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। বরং উনি ঘরে একলা আছেন—তাঁর কাছে গিয়ে কেউ বসলে ভাল হয়।

পীড়িত সন্তানের উল্লেখে জননী আঘাত পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই যাই। তুমিও একটু শীঘ্ৰ ক'রে কাজ সেরে চ'লে এস মা।

ইতিমধ্যে উপেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন, সতীশও আর একটি দিনমাত্র উপেন্দ্রর সঙ্গে হারানকে দেখিতে আসিয়াছিল—আর আসে নাই। সে নিজের ব্যথা লইয়াই বিত্রত ছিল। উপেন্দ্র তাহার অক্তমনস্ক ভাব এবং এ বাটিতে আসিতে অনিচ্ছা জানিয়া তাহাকে আর আহ্বান করেন নাই, চিকিৎসা এবং অক্তাক্ত ব্যবস্থা একাকীই স্থির করিতেছিলেন। শুধু কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার দিন সতীশকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে এবং তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইতে অন্থ্রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ্ব সতীশ

স্কুল হইতে ফিরিয়াই উপেন্দ্রর পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন,— ভরসা করি, লেখাপড়া ভালই হইতেছে। কয়দিন হারানদার সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়াছি। যদিও জানি, সংবাদ দিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই দাও নাই, তথাপি তাঁহার চিকিৎসাট কিরূপ হইতেছে, লিখিয়া জানাইবে।

সভীশের পিঠে চাবুক পড়িল। সে একদিনও যাইয়া সংবাদ লয় নাই। ইভিমধ্যে ও-বাটীতে কত কি ঘটিয়া থাকিতে পারে. অথচ, তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া উপীনদা বাডী গিয়াছেন। সে ক্রতপদে নীচে নামিয়া েল। বেহারী জলথাবার আনিতেছিল, ধাকা খাইয়া ভাহার থালা ও গেলাস ছড়াইয়া পড়িল—সতীশ ফিরিয়া দেখিল না। রাস্কায় আসিয়া একখানা খালি গাডীতে চড়িয়া বসিল এবং ক্রভ ইংকাইতে অনুরোধ করিয়া পথের দিকে সতর্ক হইয়া রহিল। তাহার ভয় ছিল পাছে চিনিতে না পারায় গলিটা পার হইয়া যায়। মিনিট কুড়ি পরে, যথন গাড়ী ছাড়িয়া সে ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, তথনও বেলা আছে। পায়ের নীচে খোলা নর্দ্ধমা ও চলিবার পথ এবং মাথার উপরে আকাশ ও আলো তথনও অন্ধকারে একাকার হয় নাই। জ্রুতপদে হাঁটিয়া ১৩ নম্বর বাটীর সম্মূথে আসিতেই কপাট খুলিয়া গেল। কে যেন তাহারি জন্ম অপেক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া ছিল। সতীশের বুকের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল, সহসা প্রবেশ করিতে পারিল না।

কবাটের পার্শ্বেই কিরণময়ী, সে তাহার হাসিমুখ একট্থানি বাহির করিয়া ভারি সমাদরের সহিত কহিল, এস ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে রইলে যে!

আবার সেই ঠাকুরপো! লজ্জায় সতীশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু, তখনই সামলাইয়া লইয়া বিনীতভাবে কহিল, আপনি দেখছি আমাকে এখনও মাপ করেননি।

কিরণময়ী কহিল, না, তুমি ত মাপ চাওনি। চাইবার আগেই

গায়ে পড়ে দিলে, মানী লোকের অমর্য্যাদা করা হয়। অমর্য্যাদা করবার মত কম-দামী জিনিষ ত তুমি নও ঠাকুরপো।

তাহার এই প্রসন্ধ রহস্তালাপের মধ্যেও এমন একটা গভীর কারুণ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সতীশ আনতমুখে মৃত্কণ্ঠে কহিল, আমার কোন দাম নেই বৌঠাকরুণ। আমার কোন অমর্যাদা হবে না—আমাকে আপনি মাপ করুন।

কিরণময়ী একট্থানি হাসিয়া বলিল, এমন জিনিষ অনেক আছে ঠাকুরপো, যাকে ক্ষমা করলেই তার শেষ হয়ে যায়। আজ তোমাকে ক্ষমা করতে গিয়ে যদি আবার সতাশবাবু ব'লে ডাকতে হয়, তাহ'লে বলে রাখছি ঠাকুরপো, সে-ক্ষমা তুমি পাবে না। তোমাকে ধরে রাখবার ঐ একট্থানি শেকল তুমি নিজে আমার হাতে তুলে দিয়েছ, সেটি যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফিরিয়ে নেবে, তত নির্বোধ এই বৌঠাকরুণটি নয়। এই বলিয়া সে একট্ বিশেষভাবে ঘাড় নাড়িল। কিন্তু সতাশ চমকাইয়া উঠিল। এই শিকল বাঁধাবাঁধির উপমাটা তাহার ভাল লাগিল না। বরং হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহাকে অসাবধান পাইয়া এই মেয়েটি যেন সত্যই কিসের শক্ত শিকল তাহার পায়ে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহুর্ত্তেই তাহার সমস্ত সহজবুদ্ধি আত্মরক্ষার্থে সাজিয়া দাঁড়াইল। বাটাতে প্রবেশ করিবার সময় তাহার চক্ষে যে দৃষ্টি কর্ত্ব্য-ক্রটির ধিকারে কুন্ঠিত ও লজ্জায় বিনম্ন দেখাইয়াছিল, ধাকা খাইয়া তাহা সন্দিগ্ধ ও তীত্র হইয়া উঠল।

কিরণময়ী কহিল, তোমার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেছে ঠাকুরপো, হয় ত এখনও জল খাওয়াও হয়নি ? এস, কিছু খাবে চল।

সতীশ কিছুই না বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল এবং এই সমস্ত রহস্ত-কৌতুকের কতটুকু শুধুই রহস্ত এবং কতটুকু নয়, অত্যস্ত সংশয়ের সহিত ইহাই বিচার করিতে সে এই রহস্তময়ীর অমুসরণ করিয়া চলিল।

উপরে উঠিয়া বৌ ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আজ ঝিকে নিয়ে মা

কালীবাড়ী গেছেন। রান্নাঘরে ব'সে তুমি আমার লুচি বেলে দেবে, আমি ভেজে তুলব—পারবে ত ? বলিয়াই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি যে পারবে, সে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়—এস।

সতীশ অন্তরের ছল্ব থামাইয়া রাখিয়া ভালোমান্থবের মত প্রশ্ন করিল, লুচি বেলতে পারি সে কথা কি আমার গায়ে লেখা আছে, বৌঠাকরুণ ?

কিরণময়ী বলিল, লেখা পড়তে জানা চাই ঠাকুরপো! সে রাত্রে আমার গায়েতেই কি কিছু লেখা ছিল—অথচ তুমি পড়েছিলে!

সতীশ আবার মুখ হেঁট করিল। রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমে এমনিধারা ঠোকাঠুকি এবং তার পরে ছজনে মিলিয়া খাবার তৈরীর মধ্যে যখন এই সংঘর্ষের উত্তাপ অনেকটা শীতল লইয়া গেল, তখন কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অনেক কথাই তোমার উপীনদার মুখে শুনেছি! আচ্ছা ঠাকুরপো, তিনি এখন এখানে নেই বৃঝি ? বাড়ী ফিরে গেছেন, না ?

সতীশ 'হাঁ' বলিলে, কিরণময়ী কহিল, আমি জানি, তিনি এখানে নেই, কিন্তু মা বিশ্বাস করতে চান না। মা বলেন, তাঁকে না জানিয়ে উপেনবাবু কখনই যাবেন না—তাঁকে বুঝি হঠাৎ যেতে হয়েছে ?

সতীশ ইহা ঠিক জানিত না। বস্তুতঃ সে কিছুই জানিত না।
ইতিমধ্যে ইহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ছই বন্ধুতে যে সকল অপ্রিয়
কথা হইয়া গেছে, তাহাও বলা যায় না—সতীশ চুপ করিয়া রহিল।
তাঁহার না বলিয়া চলিয়া যাইবার কারণ সে কিছুতেই অনুমান
করিতে পারিল না। কিন্তু কিরণময়ী কথাটা চাপা পড়িতে দিল না,
কহিল, কাজটা তোমার দাদার ভাল হয়নি ঠাকুরপো, জানিয়ে গেলে
কেউ তাঁকে ধরে রাখতো না, অথচ, মা এমন ভেবে সারা হতেন না।
আমি কোন রকমেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে যে, উপেনবাব্
চিরকাল এদেশেই থাকেন না; অক্সত্র তাঁর ঘর-বাড়ী আছে,
কাজ-কর্ম্ম আছে—এ সমস্ত ছেড়ে কতদিন মান্থ্যে পরের ছ্রভাগ্য
নিয়ে আটকে থাকতে পারে? কিন্তু বুড়ো-মান্থ্যের কাছে কোন

যুক্তিই যুক্তি নয়—তাঁদের নিজের প্রয়োজনের বাড়া সংসারের আর কিছু তাঁরা দেখতেই পান না।

সতীশ সে কথার ঠিক জবাব না দিয়া বলিল, উপীনদা এতদিন বাইরে ছিলেন, এই ত আশ্চর্য্য! কোথাও বেশিদিন থাকা তাঁর সভাব নয়। বিশেষ, বিয়ের পর থেকে একটা রাতও কোথাও রাখতে হলে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। আগে, সমস্ত বিষয়েই তিনি আমাদের কর্তা ছিলেন, এখন, একে একে সব ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণ নিয়েছেন—আদালতে নিতাস্তই না গেলে নয়, তাই বোধ করি, একটিবার যান। এই একবার দেখুন না—

বৌঠাকরুণ বাধা দিয়া বলিল, বসো ঠাকুরপো, তোমার খাবার জায়গা করে দিয়ে বিদ। তুমি খেতে খেতে গল্প করবে, সেই বেশ হবে। বলিয়া আসন পাতিয়া থালের উপর পরিপাটি করিয়া আহার্য্য সাজাইয়া দিয়া কাছে বিদিয়া একাস্ত আগ্রহের সহিত বলিল, তার পরে?

সতীশ একখণ্ড লুচি মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, সে একটা বিয়ে দিতে যাবার কথা, বৌঠাকরুণ। উপীনদা একজন মস্ত ঘটক—কত লোকের যে বিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই। আমাদের দলের একটি ছেলের বিয়ে উপীনদা ঘটকালী থেকে স্কুরু করে সমস্ত উত্যোগ আয়োজন নিজের হাতে করেন। অথচ, বিয়ের রাত্রে দাদাকে আর পাওয়া গেল না। ছোটবৌর শরীর ভাল নেই বলে কিছুতেই ঘর থেকে বার হলেন না। আমরা সমস্ত লোক মিলে ওঃ—সে কি অরুরোধ, বৌঠাকরুণ! কিন্তু কিছুতেই না। পাথরের দেবতা হলে বর পাওয়া যেত, কিন্তু উপীনদাকে রাজী করানো গেল না। ভাল আছি বলে বোটবৌ নিজে অনুরোধ করাতে, বললেন, তোমার ভাল-মন্দ বিবেচনা করবার ভার আমার ওপরে, তোমার নিজের ওপরে নয়, তুমি চুপ করে।!

কিরণময়ী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর সমস্ত বিগত জীবন, তাহারই হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃস্তলে নামিয়া আঁচড়াইয়া

আঁচড়াইয়া কি যেন একটা রত্ন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সতীশ কিছুই ব্ঝিল না। কোন্ কাহিনী কোথায় কি করিয়া বাজে, সে তার কি সংবাদ রাখে। সে বলিয়া চলিল, এই অনুপস্থিতিতে কে কিরূপ নিন্দা করিয়াছিল, কে কি বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, কৃত আনন্দ পশু হইয়াছিল, এই সব।

কিন্তু শ্রোতা কোথায় ? এই তুচ্ছ কাহিনী হইতে কিরণময়ী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ এক সময়ে সতীশ তাহার লুচি খাওয়া ও গল্প বলা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাদা করিল, আপনি শুনছেন না—কি ভাবছেন ?

কিরণময়ী চকিত হইয়া হাসিয়া বলিল, শুনছি বৈকি ঠাকুরপো। কিন্তু আমি বলি, অমুখ বিমুখে যত্ন করাই ত ভাল।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি করা কি ভাল ? এই সেবার ছোটবোর পান-বসন্ত হয়েছিল, উপীনদা আট-দশদিন তাঁর শিয়র থেকে উঠলেন না। বাড়ীতে এত লোক আছে, তাঁর নাওয়া খাওয়া বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল ?

কিরণময়ী ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার উপীনদা কি ছোটবৌকে বড্ড ভালবাসেন ?

मठौग जरक्षनार विनन, ७:-- ज्यानक जानवारमन ।

কিরণময়ী আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ছোটবৌ দেখতে কেমন ঠাকুরপো ? খুব স্থুনদরী ?

हा, थूव स्नुक्ती।

কিরণময়ী মৃত্ হাসিয়া বলিল, আমার মতন ?

সভীশ মুখ নীচু করিয়া রহিল। খানিক পরে কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এ কথা সভ্যিই জানতে চান ?

সত্যি বই কি ঠাকুরপো। সতীশ বলিল, দেখুন, আমার মতামতের বেশী দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তাহ'লে এই বলি আমি, আপনার মত রূপ বোধ করি পুথিবীতে আর নেই।

কিরণময়ী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে নীচে ডাকাডাকির শব্দে সে উঠিয়া পড়িল। মা কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সতীশ তাহার জল খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই অঘোরময়ীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তিনি মুখপানে চাহিয়া বধ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপীনের ভাই না বৌমা ? সে কোথায় ?

কিরণময়ী বলিল, তিনি বাডী ফিরে গেছেন।

অঘোরময়ী সংক্ষেপে 'ভাল' বলিয়া তাঁহার সিন্দূর ও চন্দনচর্চিত মুখখানি কালি করিয়া তাঁহার ছেলের ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সতীশ কহিল, আমি তবে যাই বৌঠাকরুণ।

কিরণময়ী অন্তমনস্কভাবে বলিল, এস।

দতীশ তুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উপীনদা চিঠি দিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, হারানদার চিকিৎসা কিরূপ হচ্ছে।

কিরণময়ী বলিল, চিকিৎসা বন্ধ আছে। যে ডাক্তার দেখছিল, তাঁকে দেখান অমত ; অথচ, কি মত, তাও ব'লে যাননি।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি কথা! চিকিৎসা একেবার বন্ধ করে বসে আছেন—এ কি রকম ব্যবস্থা?

ব্যবস্থা না করেই তিনি চলে গেছেন। তামার মনে হচ্ছে, একবার যেন তিনি বলেছিলেন, সতীশ রইল, সে-ই ব্যবস্থা করবে— তুমি ত আসনি ঠাকুরপো!

সতীশ ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালেই আসব, বলিয়া ত্ৰুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ চলিয়া গেলে, কিরণময়ী স্বামীর ঘরের কবাট একট্থানি থূলিয়া দেথিয়া লইল, তিনি একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া মায়ের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। তাঁহার আজো সন্ধ্যায় জ্বর আসে নাই, এই থবরটুকু লইয়াই সে নিঃশব্দে ফিরিয়া

আসিল, এবং বাহিরের অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া অপূর্ব্ব মমতার সহিত এইটুকুকে মনের মধ্যে লালন করিতে লাগিল। আজ্ব সতীশের মুখে উপেন্দ্রর অধঃপতনের ইতিহাস তাহার সমস্ত বক্ষ মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছিল, আজ্ব তাই যাহা কিছু এখানে আসিয়া পড়িল, তাহাই মধুর হইয়া কিরণময়ীকে অনির্বাচনীয় রসে স্লিক্ষ করিয়া দিতে লাগিল।

## সতের

সে রাত্রে সভীশ চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যান্ত কিরণময়ী অন্ধকার বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া গিয়া রাল্লাঘরে প্রবেশ করিল, এবং রাল্লা চাপাইয়া দিয়া পুনর্কার স্তব্ধ হইয়া বসিল।

তাহার বুকের মাঝখানে আজ সতীশ নিজের অজ্ঞাতসারে আসর বাঁধিয়া স্থরবালা প্রভৃতি অপরিচিত নর-নারীর দল আনিয়া এই যে এক অভুত নাটকের অস্পষ্ট অভিনয় স্থরুক করিয়া দিয়া সরিয়া গেল, নির্জ্জন ঘরের মধ্যে একলাটি বসিয়া তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার লোভ একদিকে কিরণময়ীর যেমন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, অক্যদিকে কিসের অনির্দেশ্য শঙ্কায় তাহার হাত-পা চোখের দৃষ্টি তেমনি ভারী করিয়া দিতে লাগিল। এ যেন অন্ধকার রাত্রির ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পের মত তাহাকে ক্রমাগত একহাতে টানিতে এবং আর-হাতে ঠেলিতে লাগিল। এমনি করিয়া বিচিত্র স্থপ্প-জ্বালের মধ্যে সে যখন নিরতিশয় অভিভূত, তেমনি সময়ে জুতার পদশব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বারের বাহিরেই ডাক্তার অনঙ্গমোহন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিরণময়ী মাথার কাপড় অনেকখানি টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার ইহা দেখিয়া ভ্রকৃটি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই ডাক্তারটি ঠিক এই জায়গায় অনেকবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং পদ্মহস্তের রান্নার লোভে অতিথি হইবার আবেদন জানাইয়া পুন: পুন: রহস্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন পরিহাদের পুনরাবৃত্তির কল্পনা করিয়াই কিরণময়ীর সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কঠিন হইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ডাক্তার রহস্ত করিলেন না, ক্রুদ্ধ গস্তীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দশ-বারো দিন বাইরে থাকতে হয়েছিল ব'লে হারানবাবুব জন্ত বড় চিস্তিত হয়েছিলুম, কিন্তু এসে দেখছি উদ্বেগের কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, উনি ভালই ছিলেন। ভাল থাকলেই ভাল। আমাকে তা হ'লে আর আবশ্যক নেই, কি বল ?

কিরণময়ী তাহার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না---

ডাক্তার কহিল, তোমাদের আবশ্যক না থাকলেও আমার আবশ্যক এখনও শেষ হয়নি, এইটুকু বলবার জন্মেই আমাকে এতদ্র পর্যান্ত অাসতে হ'লো।

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, বেশ ত, মা এখনও জেগে আছেন, তাঁকে বলা দরকার—আমাকে বলা নিরর্থক। ডাক্তার মুখখানা অতি ভীষণ করিয়া পুনর্কার কহিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকেই আসছি! তিনিও বলেন, প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন যে শেষ হয়েছে, সে আমিও বুঝেছি, কিন্তু ডাক্তার বিদায় ব'লে একটা কথা আছে, সেটা ভুলে গেলে ত চলবে না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার শ্লেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ পাঁচ-ছ মাস পরে এই ভারটা তুমিই নেবে, কিংবা তোমার শাশুড়ীই নেবেন, সে তোমাদের কথা, কিছু যাও বললেই ত ডাক্তার যায় না কির্ণ।

ডাক্তারের মুখ দিয়া তাহার নিজের নাম আজ হঠাৎ যেন তীরের

মত তাহাকে বি<sup>\*</sup>ধিল। সে এমনি শিহরিয়া উঠিল যে, ওই ক্ষীণ আলোকেও ডাক্তার তাহা দেখিতে পাইল।

ঝিরণময়ী মৃত্কঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান আপনি, টাকা ? ডাক্তার হাসির ভাগ করিয়া বলিলেন, 'আপনি' কেন কিরণ ? এখানে আর কেউ উপস্থিত নেই, 'তুমি' বললেও দোষ হবে না। কিন্তু এতদিন কি চেয়েছিলুম শুনি ? সে কি টাকা ?

পুনর্ব্বার কিরণময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা উঠিল।

ডাক্তার বলিলেন, টাকা চাইনে এ কথা বলা শক্ত। এখন তোমার ও-অভাব যখন নেই, তখন টাকা দিয়েই বিদেয় কর। আমি — ছদিকেই ঠকতে রাজী নই। কিন্তু, তুমি যে এতদিনে আমার মনের কথাটা টের পেয়েছো, এজন্ম তোমাকে ধন্মবাদ দিই। আজ আর বেশি বিরক্ত করব না, বলি, কাল একবার আসতে পারি ?

এই লোকটি ভিতরে ভিতরে যে কিরূপ দগ্ধ হইতেছিল, এবং এই সমস্ত যে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ভস্মাবশেষ, কির্ণময়ী তাহা নিশ্চিত ব্ঝিয়াও শাস্ত-দৃঢ়স্বরে মুখ তুলিয়া কহিল, না। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনি এনে দিচ্ছি, বলিয়াই পাশের দরজা খুলিয়া ক্রেভপদে চলিয়া গেল।

এইবার ডাক্তার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিরণকে তিনি
চিনিতেন। কোথায় কি যে আনিতে গেল, হঠাৎ এত রাত্রে কি
একটা অসম্ভব কাণ্ড করিয়া কোথাকার হালামা কোথায় টানিয়া
আনিবে, এই হুর্ভাবনা তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই চাপিয়া ধরিল। সে
আঘাত খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া নির্দ্দিয় প্রতিঘাত
করিবেই। সেই নিঃসন্দেহ প্রতিশোধের কঠোরতা কল্পনা করিয়া
অনঙ্গনোহন আশক্ষায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিতে কিরণময়ীর বিলম্ব হইল না। সে নীরবে নতমুখে আঁচলে-বাঁধা কতকগুলা অলম্কার ডাক্তারের পায়ের কাছে উদ্ধাড় করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, এই নিন আপনি। আপনার দাবি যে কড, সে হিসাব এতদিন পরে করতে যাওয়া বৃথা। অত সমও আমার নেই, ধৈর্য্যও থাকবে না—যা কিছু আমার ছিল, সমস্তই আপনাকে এনে দিয়েছি, এই নিয়ে আমাদের মুক্তি দিন,—আপনি যান।

অনঙ্গ পাংশুমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, কিরণ কহিল, দেরী করছেন কিসের জন্ম ? বিশ্বাস করুন, আর আমার কিছুই নেই—
যা ছিল সমস্তই এনে দিয়েছি—রাত হচ্ছে, আপনি বিদেয় হোন।

অনঙ্গ সভয়ে বলিলেন, আমি ত তোমার গায়ের গহনা চাইনি— টাকা চেয়েছিলুম মাত্র। তাও—

কিরণ অত্যস্ত অসহিফুভাবে বলিয়া উঠিল, গয়না যে টাকা, সে কথা বোঝবার বয়স আপনার হয়েছে। অনর্থক ছুতো ক'রে কেন মিছে দেরী করছেন।

এবার অনঙ্গ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, না, আমি কিছুতেই এ-সব নিতে পারব না।

কিরণময়ী অদ্বে বিদিয়া পড়িয়াছিল, বিছ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল —কেন পারবেন না ? আপনি দয়া করছেন কাকে ? আপনাকে যা দিলুম, কোন মতেই আর তা ফিরিয়ে নিতে পারৰ না, একথা নিশ্চয় বললুম। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি যদি নাও নেন, কাল সমস্তই গরীব-ছঃখীকে বিলিয়ে দেব, কিন্তু বাড়ীতে রেখে কোনমতেই আমার স্বামীর অকল্যাণ করব না,—বলিয়া পা দিয়া সেগুলো ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, নিন, তুলুন ও-সব! শেষ কথাগুলো এতই কঠিন শুনাইল যে, হতবুদ্ধি অনঙ্গমোহন হেঁট হইয়া দেগুলো কুড়াইতে লাগিল।

কিরণময়ী ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া উগ্রতা সম্বরণ করিয়া নিরতিশয় ঘৃণাভরে কহিল, নিয়ে যান। এ সব চিহ্ন এ বাড়ীতে থাকা পর্যান্ত আমার মূথে অন্ন-জ্বল রুচবে না, চোখে ঘুম আসবে না।

ডাক্তার সবগুলি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিরণময়ী
অধীরভাবে কহিল, রাত অনেক হ'ল যে।

চরিত্তহীন ১৬৪

ডাক্তার কহিলেন, যাচ্ছি। কিন্তু তুমিও ভূল করলে। এ সব আমি দিইনি, সমস্তই তোমার নিজের। তবুও কেন যে আমি না নিলে গরীব-তৃঃখীকে বিলিয়ে দেবে, বুঝতে পারলুম না। আমাকে মাপ কর কিরণ।

কিরণময়ী ধমকাইয়া উঠিল—আবার নাম করে! হাঁ, ও-গুলো আমার জিনিষই বটে, কিন্তু ঐ-গুলোর মায়াতেই আপনার সাহায্য নিয়েছিলুম।—রাত ঢের হ'ল যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার নিজের নাম-ছাপানো একখণ্ড কার্ড বাহির করিয়া বলিলেন, আমার বাড়ীর ঠিকানাটা—

দিন,—বলিয়া কিরণময়ী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল, এবং পিছাইয়া আদিয়া জ্বলস্ত উনানে উহা নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এর বেশি আমার আবশ্যক হবে না। আপনি এইমাত্র ক্ষমা চাইছিলেন না? আপনাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারব ব'লেই আপনার সমস্ত ঋণ, সমস্ত সম্বন্ধ, নিঃশেষ ক'রে দিলুম। কোন দিন কোন কারণে যেন আপনাকে আমার মনে না পড়ে, যাবার সময় শুধু এই কথা বলে যান। আর কোনরূপ প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার রান্নার জায়গায় ফিরিয়া আদিয়া বিদল।

বাহিরে ডাক্তারের পায়ের শব্দ যথন তাহার কানে দূরে চলিয়া গেল, তথন সে একটা দীর্ঘনিঃশাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল উন্থন নিবিয়া গিয়াছে। ফুঁ দিয়া জালিয়া দিয়া আর একটা দীর্ঘনিঃশাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গেছে, তথাপি সে উঠিতে পারিল না।
তাহার মনে হইতে লাগিল, বাহিরের অন্ধকারে তখনও কি একটা
আতস্ক যেন তাহারই জন্ম হাত বাড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।
বুকের ভিতরটা এমনি অশাস্ত হইয়া উঠিল যে হুই বাহু দিয়া
সজোরে চাপিয়া রাখিল। এই বিদায়ের পালাটা একদিন তাহাকে
সমাপন করিতেই হইবে, ইহা সে নিশ্চয় জানিত, কারণ আগাছা

তাহার সর্বনেহে মূল বিস্তার করিয়া তাহাকে নিরম্ভর আচ্ছন্ন করিতেছে এ কথা সে যতই মনে করিয়াছে, ততই মন তাহার তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই বীভংস বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার মত জোর সে নিজের মধ্যে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এমনি করিয়া দিন বহিয়া গিয়াছে—অমুক্ষণ সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সেই এত বড় শক্ত কাজটা যে এত সহজে হইয়া গেল, তাহাই কিরণময়ী চুপ করিয়া বিসিয়া অস্তরে অমুভব করিতে লাগিল। প্রয়োজনের অমুরোধে যে-পাপ নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড় করিয়াছে, সে যে আজ 'যাও' বলিতেই গেল, এমন অসম্ভব কেমন করিয়া হইল! মান-ভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্ধাকাটি, মর্ম্মপর্শী অমুনয়-বিনয়, এ কাজের অবশুভাবী ব্যাপারগুলা যাহার কল্পনা মাত্র তাহাকে প্রতিদিন তপ্তশেলে বিধিয়া গেছে, সে সমস্তই যে বাকী রহিল! সে কি আর একদিনের জন্ম, না, সত্যই সমস্ত নিঃশেষ হইল!

হঠাৎ ছয়ার খোলার শব্দে কিরণ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ঝি বলিতেছে, উন্নুন নিবে যে জল হয়ে গেছে বৌমা! রাতও ত কম হয়নি।

কিরণময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, কাছে দরিয়া আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার আছে, না গেছে রে ?

সে ত প্রায় ছ'ঘন্টা হল; হাতের প্রদীপটা উজ্জ্ল করিতে করিতে বলিল, কিন্তু তোমাকেও বলি বৌমা,—অকস্মাৎ জিহ্বা তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রদীপদা উচু করিয়া ধরিয়া সম্পূর্ণ নিরাভরণা বধ্র সর্বাঙ্গ বারবার নিরীক্ষণ করিয়া মেঝের উপর প্রদীপটা ধপ্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বিসয়া পড়িয়া বলিল,—এ সব কি কাণ্ড বৌমা।

দিবাকরের বড় ছঃথের রাত্রি প্রভাত হইল ! কাল সকালে সে গোপনে বি-এ ফেল হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিল, এবং সন্ধ্যাবেলায় ভাহারই বিবাহের কথাবার্তা তাহারই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপীনদাকে হুষ্টিতে, পরম উৎসাহে ভট্চায্যি মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে শুনিয়া যথার্থ-ই সে অকপটে নিজের মর্ণ-ভামনা ব রিতেছিল। সত্ত-পুত্রহারা জননী যেমন ব্যথায় ঘুমাইয়া পড়েন, ব্যথায় জাগিয়া উঠেন, সেই হতভাগিনীর মতই আজ সে ব্যথা লইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল। চোথ মেলিয়া দেখিল, ঘরের পূর্ব্ব-দিকের শার্শির গায়ে আলোর আভাদ লাগিয়াছে। আজু এই আলোকের সহিত সে নিজে লেশমাত্র সম্বন্ধ অন্তুভব করিল না। দিবসের এই প্রথম রশ্মিকণাটুকুকে যে সমন্ত্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিয়া লইতে হয়, এ কথা তাহার মনেও পড়িল না। পাহুশালার সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির মুখের মত এই আলোক-কণাটুকুর পানে দে পরম ঔদাস্তভরে চাহিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। স্বচ্ছ काँटित वाहिएत अभीम भीनाकांभ एनथा याहेएए छिन, हर्राए मरन इहेन. এই বিরাট স্টির কোথাও কোনও কোণে তাহার জক্স একটুকু স্থান আছে কি না! তাহার পর যতদূর দেখা যায় তলাইয়া দেখিল, না, কোথাও নাই। স্ষ্টিকর্ত্তা এত স্বন্ধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপরে, নীচে, আশে-পাশে, জলে-স্থলে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও ভাহার জন্ম সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই। তাহার মা নাই, বাপ নাই, গৃহ নাই, বুঝি জন্মভূমিও নাই। না, যথার্থ-ই আপনার বলিতে কোথাও কিছুই নাই। এই যে অতিক্ষুত্র কক্ষ্টুকু, শত সহস্র বন্ধনে যাহার সহিত সে জড়িত, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যাহা তাহাকে মাতৃস্লেহে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তাহার নিজের নয়-এ তাহার মামার বাড়ী। এ আশ্রয় তাহার জননীর নহে,—বিমাতার। এইরপে ছ:থের চিস্তা যথন ক্রমশঃ জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, অকস্মাৎ উপেল্রের কণ্ঠম্বরে তাহা এক মুহুর্ত্তে সোজা পথে ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, উপেল্র ভৃত্যকে কি একটা আদেশ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তিনি ত কোন দিকে না চাহিয়াই সোজা চলিয়া গেলেন, কিন্তু, দিবাকর নিজের সেই ছই চোথে ব্যথা অন্তত্ত্ব করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মনে হইল, ছোড়দার উন্নত্ত দৃঢ় ললাটের উপর কতকটা সুর্য্যরশ্মি যেন ধাক্কা খাইয়া তাহার চোথের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর একবার শ্যা আশ্রয় করিয়া নিজ্জীবের মত চোথ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং ছশ্চিন্তারাশি তদ্গণ্ডেই তাহাকে আবার চাপিয়া ধরিল।

আজিও অভ্যাদমত তাহার প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল বটে, কিন্তু গত রাত্রিতে দে যে ঘুমাইতে পারে নাই, ছু:খগ-ভূত-প্রেভের দল সারারাত্রিই এই দেহটাকে লইয়া টানা-ছেঁড়া করিয়া এইমাত্র ফেলিয়া গেছে, তাহাদের পরিত্যক্ত নিশ্বাদের বাষ্পা এখনও ঘরের কোণে জমা হইয়া আছে, ইহা দে চোখ বুজিয়াই অন্তত্তব করিতে লাগিল। আবার মনে পড়িল, দে ফেল হইয়াছে—তাহার অনেক ছু:থের লেখাপড়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আজ এ সংবাদ সবাই শুনিবে! তার পরে ? তার পরে ধুয়া যেমন একটুখানি রজ্রের সাহায্যে সমস্ত ঘর নিমেষে ব্যাপ্ত করিয়া ঘোলা করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া একটিমাত্র নিক্ষলতার ক্ষুদ্র দার ধরিয়া নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে তাহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বেলা প্রায় আটটা। সে ছই হাত মুঠা করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, না, কোন মতেই না। ছোড়দা রাগ করুন, কিংবা বৌদি ছঃখ করুন, এ আমি কিছুতেই পারব না। যিনি গৃহলক্ষী হবেন, হয় তিনি আমার গৃহেই আসবেন, না হয় কোনদিনই আসবেন না। পারি, সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করব, না পারি অস্তুতঃ অসম্মানের মধ্যে

টেনে আনব না। এ সঙ্কল্প হ'তে কেউ আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

দিবাকর ধীরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্থরবালার ঘরের স্থ্যুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, বৌদি!

ভিতর হইতে মুতুকঠের আহ্বান আদিল, ঘরে এস।

দিবাকর প্রবেশ করিয়া দেখিল, আলমারী উজাড় করিয়া স্থরবালা নতমুখে বসিয়া তোরঙ্গ সাজাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিল, ছোড়দা মফঃস্বলে যাবেন ?

স্থরবালা তেমনিভাবে কহিল, না, কলকাতায় যাবেন।

ইহার পরে আর দিবাকরের মুখে কথা বোগাইল না। নিজের নির্জ্জন ঘরের মধ্যে যে শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া এতদ্রে আনিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় সে শক্তি অন্তর্জান করিল। সে মৌন-মুখে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া স্থক্ত করা যায়।

এমন সময়ে বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই উপেন্দ্র পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেন। দিবাকর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই উপেন্দ্র 'দাঁড়া' বলিয়া ধীরে-সুস্থে খাটের উপর বসিলেন এবং জামা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফেল হলি কি ক'রে ? রোজ রাত্রি একটা পর্যান্ত জেগে এতদিন তবে করেছিলি কি ?

এ কথার আর জবাব কি ? দিবাকর অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।
উপেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, এ বাড়ীতে থেকে তোর কিছু হবে
না দেখচি। যা, কলকাতায় গিয়ে পড়গে, তাহ'লে যদি মানুষ
হ'তে পারিস্।

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, বৌদির কাছে কি দরবার করতে এসেছিলি ? বিয়ে করবিনে, এই ত ?

কথা শুনিয়া দিবাকর বাঁচিয়া গেল। তাহার সমস্ত তঃখ যেন একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে সহসা হাসিয়া ফেলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। উপেন্দ্র হাসিলেন, যদিচ সে হাসির মর্ম কেছ ব্ঝিল না, তারপরে বলিলেন, আচ্ছা, এখন মন দিয়ে পড়গে—আগামী অভ্রাণ পর্যান্ত তোর ছুটি—তার এখনও অনেক বাকি। ন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, সতীশ টেলিপ্রাফ করেছে, হারানদার অবস্থা ভারী খারাপ—আমি রাত্রির ট্রেন পর্যান্ত অপেক্ষা করতে পারব না, এই এগারটার গাড়ীতেই যাব, একবার থারমোমিটারটা দাও ত দেখি, জ্বরটা বাড়ল কি না—ওকি, অতবড় তোরক্ষ কি হবে ? একটা ছোট-খাটো দেখে দাও না।

স্থরবালা কাপড় পাট করিয়া তোরঙ্গ বোঝাই করিতেছিল, কাজ করিতে করিতে মৃত্স্বরে কহিল, ছোট তোরঙ্গে ত্'জনার কাপড় আঁটবে না, আমিও সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিলেন, তুমি যাবে! ক্ষেপে গেলে নাকি? স্থারবালা মুখ না তুলিয়াই বলিল, না। পারে দিবাকরের উদ্দেশে কহিল, ঠাকুরপো, একটু শীগ্গির ক'রে স্নান করে খেয়ে নাও, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

দিবাকর সবিস্ময়ে উপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুইও কি পাগল হলি না কি ? হারানদার ভারী ব্যারাম, বোধ করি দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমি যাচ্ছি তাঁর সংকার করতে, ভোরা ভার মাঝখানে যাবি কোথায় ? যা, তুই নিজের কাজে যা।

স্থাবালা এবার মুখ তুলিল। দিবাকরের দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি আদেশ করছি, ঠাকুরপো, তুমি প্রস্তুত হওগে। তোমার ছোড়দা তিন দিন জ্বরে ভূগছেন, আজ্বও জ্বর ছাড়েনি—তাই আমিও সঙ্গে যাব, তোমাকেও যেতে হবে। যাও, দেরী করো না।

উপেন্দ্র মনে মনে ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি ইতি-পূর্ব্বে কোন দিন সুরবালার এরূপ কণ্ঠস্বর শোনেন নাই। সে যে স্বচ্ছন্দে একজন পুরুষমানুষকে এমন ছোট ছেলেটির মত ছকুম

করিতে পারে, তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে বোধকরি তিনি বিশ্বাস করিতেই পারিতেন না। তথাপি তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, আমি যাচ্ছি বিপদের মাঝখানে। তোমরা কেন সঙ্গে গিয়ে সেই বিপদ বাড়িয়ে তুলবে ? তোমার যাওয়া হবে না। তাঁহার শেষ কথাটা কিছু কঠোর শুনাইল।

স্থ্রবালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া পূর্ব্বিৎ দৃঢ়-কঠে কহিল, কেন তুমি সকলের সামনে সব কথায় আমাকে বকো ? তুমি অপ্রথ নিয়ে বাইরে গেলে আমি সঙ্গে যাবোই। ন'টা বাজে, দাঁড়িয়ে থেকো না ঠাকুরপো, যাও।

দিবাকরের স্থম্থে নিজের রাঢ়তায় উপেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, বকবে। কেন তোমাকে, বকিনি। কিন্তু বাবা শুনলে কি মনে করবেন বল ত ? যা দিবাকর, তুই খেয়ে নিগে।

স্থুরবালা কহিল, বাবা আমাফে সঙ্গে যেতে বলেভেন। এর মধ্যে তাঁর কাছেও গিয়েছিলে ?

হাঁ, যাই তোমার ছধ নিয়ে আসি, বলিয়া স্থরবালা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। উপেন্দ্র গলার উড়ানিটা আলনা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। স্থরবালা যে সঙ্গে যাইবেই, স্বামীর অস্তম্ভ দেহটা সে যে কিছুতেই চোখের আড় করিবে না, ইহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না। দিবাকর প্রস্তুত হইবার জন্ম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, জিদ করিয়া সুরবালা এই যে এক নৃতন সমস্থার সৃষ্টি করিল, কলিকাতায় পৌছিয়া তাহার কি মীমাংসা করা যাইবে! কোথায় গিয়া উঠা যাইবে! হারানদার ওখানে অসম্ভব, কারণ, শুধু যে সেখানে স্থানাভাব, তাহা নহে, সেখানে কিরণময়ীর স্বামী মরিতেছে। তথাপি তাহারই চোখের উপর স্থরবালা যে নিজের স্বামীর বিন্দু পরিমাণ পীড়াটুকুও উপেক্ষা করিবেনা, শোভন অশোভন কিছুই মানিবেনা, স্বামীর স্বাস্থ্যটুকু অফুক্ষণ সতর্ক প্রহরা দিয়া ফিরিবে, ব্যাপারটা মনে করিয়াও ভাঁহার লজ্জা-

বোধ হইল। বন্ধু জ্যোতিষের বাটাতে উপস্থিত হওয়াও প্রায় তজ্ঞপ। স্বরালা বিষম হিন্দু; এই বয়সেই রীতিমত জ্ঞপ-তপ আরম্ভ করিয়াছে,—সে-বাটাতে এতটুকু অহিন্দু-আচার চোথে দেখিলে হয় ত জলগ্রহণ পর্যান্ত করিবে না। অত বড় বাটার মধ্যে একমাত্র মায়ের আচার-বিচার বিশেষ কোন কাজেই লাগিবে না। তা' ছাড়া সেখানে সরোজিনী তাহার প্রায় সমবয়সী। তাহার বাড়ীতে বিসিয়া তাহাকেই ছুঁই-ছুঁই করিয়া বাস কর। স্থাধেরও নয়, উচিতও নয়। বাকি রহিল সতীশ। উপেন্দ্র শুনিয়াছিলেন, তাহার নৃতন বাসায় সে একা থাকে। স্থানও যথেষ্ঠ। বিশেষতঃ সেও এই জ্লা-তপের দলভুক্ত: সতীশ ও দিবাকর—মাচারনিষ্ঠ এই ছুটি দেবরকে লইয়া স্থাবালা ভাগ্রী থাকিবে।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সতাশকে তার করিয়া দিলেন, তিনি রওনা। হস্যাছেন।

সংবাদ পাইয়। সতীশ প্রেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ভগবান সতীশকে যথার্থ-ই দেহ-মনে বড় শক্ত করিয়া গড়িয়া-ছিলেন। তাই সেদিন হইতে মুমূর্য্ হারানের হতভাগ্য পরিবারের সমস্ত ওক্ষভার মাথায় লইয়া যেমন বহিতেতিল, সাবিত্রী বিপিনের ইতিহাসটাও সেদিন সে তেমনি সহা করিয়া লইয়াছিল।

এই ইতিহাস জানিত শুধু বেহারী এবং তাহার পরম পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তীমশাই। বেহারী মনে করিত, দে সাবিত্রীকে অত্যন্ত ঘূণা করে। তাই কাল ছপুরবেলাতেও সে চক্রবর্ত্তীর প্রসাদ পাইয়া ক্ষুদ্র কলিকাটি উপুড় করিয়া দীর্ঘাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, ছি, ছি, দেবতা, মেয়েটা করলে কি! বাবুকে আমার সে চিনলে না, তাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধলে! শেষকালে কিনা বিপিনবাবুর সঙ্গেচলে গেল।

চক্রবর্তী হেলিয়া ছলিয়া জ্বাব দিলেন, বেহারী, নিমাইসন্ন্যাসে লেখা আছে, 'মনিনাঞ্চ মতিভ্রম', না হ'লে সাবিত্রীর মত মেয়ে এত বড় আহামুকি ক'রে ফেলবে কেন! কিন্তু এই ব'লে রাখ্ছি ভোকে, পস্তাতে তাকে হবেই! মেয়েটা দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, আমার সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে, শুনে শুনে, বাব্-ভায়াদের সঙ্গে হুটো কথাবার্ত্তা কইতেও শিখেছিল, যুবোকাল, সতীশবাব্র নজরেও লেগে গিয়েছিল, টি কৈ থাকতে পারলে আখেরে ভাল হ'ত। কিন্তু আমার একটা মতলব পর্যান্ত ত নিলে না! ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে কি চলে ? রাজ্যের লোক বিপদে পড়লেই যে ছুটে এসে এই চকোত্তিমশায়ের পা ছটো ধরে, তা কেন ? এই সেদিন সদির মা—

সদির মার ভাল-মন্দের জন্মে বেহারীর কৌতৃহল ছিল না, সে কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, কিন্তু যাই বল দেবতা, বাবু বলতে হয় ত আমার মনিবকে। বড়লোক কলকাতা শহরে ঢের দেখলুম, কিন্তু এমন জোয়ান, এমন বুকের পাটা ত কারু দেখলুম না। যেন হাতীকে দাঁত, মরদকে বাত্! সেই যে সেদিন বলে দিলুম, বাবু আর না, বাস্! ঘেরায় একটি দিন তার নাম পর্যান্ত মুখে আনলেন না, অথচ, কতখানিই না ভালবাসতেন—কি বলেন ঠাকুরমশাই ?

চক্রবর্ত্তী মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, সে কথা ত স্কুরুতেই বলে দিয়েছি। এই থেকেই যত খুন জখম, জেল, ফাঁসি—একবাব চোখোচোখি হ'য়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে বেহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; পাংশুমুখে সভয়ে বলিল, না না, ঠাকুরমশাই, বাবু আমার সে ধাতের লোক নয়। কিন্তু কোন্ ঠিকানায় সে আছে জান কি ? এর মধ্যে পথে-টথে কখন—

চক্রবর্ত্তী অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন, মুখ্য বলে আর কাকে ? সে কি বিপিনবাব্র কাছে দাসীবৃত্তি কতে গেছে বেহারী, যে, পথে-ঘাটে দেখা হবে ? সে নিজেই এখন কত গণ্ডা দাসদাসী রেখেছে দেখগে যা।

ি বেহারী নিরুদ্ধি হইল। স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে বটে। তাই ত মনে করলুম, যাই একবার ঠাকুরমশায়ের কাছে, দেখি তিনি কি বলেন! তাই বল দেবতা, আশীর্কাদ কর সে রাজরাণী হোক্, গাড়ী-পান্ধী চড়ে বেড়াক্, ত্'জনের চোখোচোখি এ জন্মে আর যেন না হয়। এই বলিয়া সে মনের আনন্দে চক্রবর্ত্তীর পদধূলি মাথায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি সতীশ বাসার বাহির হইলেই ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বেহারী এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকিত. পাছে দৈবাৎ কোথাও হুজনের দেখা হইয়া যায়। সতীশ যে অত্যস্ত বদরাগী, এ সংবাদ সে বাটীর পুরাতন দাসদাসীর মুখে শুনিয়া আসিয়াছিল, এবং সাবিত্রী যত বড গর্হিত কাব্ধ করিয়াছে তাহাতে খুনোখুনি কাটাকাটি হয় ইহাও তাহার এডটা বয়সে অবিদিত ছিল ना। अधु मारिजी य कान पिन पामपामी नहेशा यानवाहरन हना-ফেরা করিতে পারে এই সম্ভাবনাটাই তাহার মাথায় ঢোকে নাই। আজ চক্রবর্তীর মুখের আশ্বাসবাক্যে সে নির্ভয় হইয়া বাঁচিল। সাবিত্রীর উপরে বিষম ক্রোধ তাহার পড়িয়া গেল, সে নিরুদ্বেগে পথ চলিতে চলিতে প্রতি মুহুর্ত্তে আশা করিতে লাগিল, হয় ত মস্ত একটা জুড়ীর উপর রাজরাণী বেশে এইবার সে সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে। সাবিত্রীকে বেহারী সভাই ভালবাসিত। সে কি, কিংবা কোনু পথে তাহার রাণী হওয়া সম্ভব, এ সকল অনাবশ্যক প্রশ্ন তাহার মনে ঠাঁই পাইত না। চিরদিনই সাবিত্রী তাহার পরম স্নেহের, পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। সে ছঃথী, সে তাহাদের মত লোকের সঙ্গে এক আসনে দাঁড়াইয়া দাসীবৃত্তি করে মনে করিতেও তাহার লজায় সঙ্কোচে মাথা হেঁট হইয়া যাইত। তথাপি সেই দিন হইতে অন্তরে বড় হু:খ, বড় যাতনা পাইয়া বেহারী তাহার উপর রুপ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আজ যেই শুনিল, সাবিত্রী তাহার মনিবের পথের কণ্টক, সুখের অন্তরায় নয়, সে সর্ব্বাস্তঃকরণে বারস্বার আশীব্বাদ করিতে লাগিল, সাবিত্রী সুখী হোক, নির্কিন্ন হোক, রাজরাজেশ্বরী হোক।

হারানের জীবন-মরণের লড়াই ক্রমশঃ যেন একটা করুণ তামাসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত সাপের মত মৃত্যু তাহাকে যতই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে জঠরে টানিতেছিল, ব্যাঙের মত ততই সে হই পায়ে তাহার চোয়াল আটকাইয়া ধরিয়া কোন এক অন্তুত কোশলে দিনের পর দিন মৃত্যু এড়াইয়া যাইতেছিল। বস্তুতঃ, অশেষ হুঃখময় প্রাণটা তাহার যেন কোন মতেই শেষ হইবে না, এমনি মনে হইতেছিল।

এই বিপদে সতীশ আসিয়াছিল সাহায্য করিতে। কিন্তু কিরণময়ীর স্বামী-সেবা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবৃদ্ধি হইয়া গেল। সে নিজেও অনেক দেখিয়াছে, স্ত্রীলোকের স্বামীর বড় কেহ নাই, তাহাও জানিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোন মানুষ যে সমস্ত জানিয়া বৃঝিয়া এতবড় পণ্ডশ্রম এমন প্রাণ ঢালিয়া করিতে পারে, তাহা ত সে কল্পনা করিতেও পারিত না।

এ কি আশ্চর্য্য সেবা! প্রত্যহ সারারাত্রি একভাবে শয্যাপার্শে জাগিয়া বসিয়া সমস্তদিন এ কি অক্লান্ত পরিশ্রম! অথচ, মুখের উপর অবসাদ বিষাদের দাগটুকু পর্যান্ত নাই। মুখ দেখিয়া ব্ঝিবার সাধ্য নাই কতবড় বিপদ তাহার মাথার উপর আসন্ন হইয়া রহিয়াছে!

সতীশ তাহার এই বোঁঠানটিকে যথার্থ-ই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিয়াছিল। তাঁহার এই একান্ত উদ্বেগলেশহীন পতিসেবা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলই মনে হইতেছিল, যে কারণেই হোক্, বোঁঠানের আশা হইয়াছে স্বামী বাঁচিবেন। অত এব, শেষ পর্যান্ত তাঁহার মনে যে কি বেদনাই বাজিবে ইহাই কল্পনা করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং কি উপায়ে এই অপ্রিয় সত্য গোচর করা যায় ইহাই তাহার অকুক্ষণ চিস্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন একদিন ছিল, যখন, নিজের সম্বন্ধে সতীশের ভারী বিশ্বাস ছিল সে বৃদ্ধিমান; লোকচরিত্র বৃদ্ধিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। কিন্তু সাবিত্রীর কাছে ঘা খাইয়া অবধি এ দর্প তাহার ভালিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেল, সংসারে ইহাও যখন সম্ভব হইতে পারিল, তখনই সে টের পাইয়াছিল লোক-চরিত্র সে কিছুই বৃন্ধে না। মানুষের মনের ভিতর কি আছে না আছে, তা লইয়া যার খুসি সে আলোচনা করিয়া বড়াই করুক, সে আর করিবে না। কথাটা স্মরণ করিলেও তাহার লজ্জা ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না, যে, এই বৃদ্ধির গব্বেই সে এই বৌঠানটির সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়াছিল, এবং উপীনদাকে শিখাইতে গিয়াছিল।

আজ সকালে সতীশ ও-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কিরণময়ী তেমনি প্রসন্ন শাস্তোজ্জ্বল মুখে একা গৃহকর্ম করিতেছেন। ছই-তিন দিন হইল শাশুড়ী আবার অস্থাথ পড়িয়াছেন। গতরাত্রে জরটা কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কিরণময়ীর মুখ দেখিয়া কোন কথাই অনুমান করিবার যো ছিল না বলিয়া প্রত্যহ সতীশকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই জানিতে হইত। আজ প্রশ্ন করিতেই তিনি কাজ হইতে মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, আর দেরী করার আবশ্যক নেই, তোমার দাদাকে একবার আসতে লেখ।

সতীশ ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন বৌঠান ?

কিরণময়ীর মৃথের উপর দিয়া শরতের একখণ্ড লঘু মেঘ ভাসিয়া গেল মাত্র। এ মৃথের সহিত যাহার বিশেষ পরিচয় নাই, এ ছায়াটুকু তাহার নজরে পড়িবে না। একটা নিঃখাস ফেলিয়া বলিলেন, এইবার বোধ করি যন্ত্রণার শেষ হ'য়ে এসেছে—তুমি একখানা টেলিগ্রাফ করে দাও।

সতীশ ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ আমি জানতুম বৌঠান। কিন্তু পাছে তুমি ভয় পাও, তাই ব'লতে সাহস করিনি।

কিরণময়ী সহজভাবে বলিলেন, ভয় পাবার কথা বৈ কি ঠাকুরপো, তাঁর শ্বাসের লক্ষণ পরশু টের পাই, কাল রাত্রে আরও একটু বেড়েছে। এ কমবে না, তাই একবার তাঁকে আসতে বলছি।

সভীশ এ খবর জানিত না, চমকিয়া বলিল, কৈ, সে ত আমি টের পাইনি। তুমিও বলনি!

কিরণময়ী কহিলেন, না। ও এত ধীরে ধীরে উঠেছে যে, পরের টের পাবার কথাও না। তবে আজ বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ, দেখ ঠাকুরপো, কাল থেকে মায়ের অন্ত্র্খটাও বাঁকা পথ ধরেছে। এইমাত্র দেখলুম বেশ জ্বর, মাঝে মাঝে ভূলও বকছেন,— বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। কিন্তু, এ হাসি দেখিলে কালা পায়।

সতীশের চোথে জল আসিল, সে সজল-কণ্ঠে আন্তে আন্তে কহিল, উপীনদা আসুন।

কিরণময়ী কহিলেন, আর একটা খবর শুনবে ঠাকুরপো ?

সতীশ মৌনমুখে চাহিয়া রহিল, কিরণময়ী বলিলেন, পরগুদিন বিকালে একটা উকীলের চিঠি পাই, তাতে জানা গেল, বছর-তুই পুর্বের উনি এক বন্ধুর জামিন হ'য়ে হাজার-তিনেক টাকা কর্জ্জকরেন। বন্ধু ব্যবসা ফেল করে স্থদে-আসলে প্রায় হাজার চারেক টাকা এঁর মাথায় তুলে দিয়ে বিষ খেয়ে মরেছেন। সে টাকা এই ভাঙা বাড়ীর ইট-কাট বেচে শোধ হ'তে পারবে কি না, উকীল সেই সংবাদটা অতি অবশ্য জানতে চেয়েছেন। বলিয়া তিনি আবার ঠিক তেমনি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সতীশ মুখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে চোখ তুলিয়া দেখিতেও সাহস করিল না, প্রশাের জবাব দিতেও ভরসা করিল না।

সতীশ উপেব্রুকে টেলিগ্রাফ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা দশটা। আস্তে আস্তে রান্নাঘরে উপস্থিত হইল। কিরণময়ী শাশুড়ীর জ্বন্স সাঞ্চ তৈরী করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, বোসো ঠাকুরপো। তাঁহার গলাটা ঈবং ভারী। সতীশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, চোখে অশ্রু নাই বটে, কিন্তু পাতা ছটি ভিজা। সে অদুরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। আজ কিরণময়ী আসন দিবার কথাও তুলিলেন না। সে কোথায় বসিল, কি করিল, বোধ করি তাহা দেখিতেও পাইলেন না। তাঁহার কোন সামান্ত বিষয়েও কিছুমাত্র ত্রুটি এ-পর্যান্ত সতীশ দেখে নাই। এতদিনের এত আসা্যাওয়া, এত মেশামেশির মধ্যে একটি দিনের তরেও সে বৌঠানের সহজ সরল ব্যবহারে সৌজন্তের এতটুকু অভাব, ঘনিষ্ঠতার বিন্দুপরিমাণ অপব্যবহারও খুঁজিয়া পায় নাই, তাই আজ এইটুকুমাত্র অবহেলা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল কি গুরুভারে বৌঠানের সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বহুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় কিরণময়ী যেন আপনাকে আপনি তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বোধ হয় এতক্ষণ সে এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল, কহিল, আচ্ছা বল ত ঠাকুরপো, যমের সঙ্গে এই সব দেনা-পাওনার ঝঞ্চাট মিটে যাবার পরে আমার চাকরী করা উচিত, না ভিক্ষে করা উচিত ?

কথাটা সতীশ ব্ঝিতে পারিল না। কহিল, উপীনদাকে জিজ্ঞাস। কোরো, তিনিই জবাব দেবেন।

কিরণময়ী কহিলেন, জিজ্ঞাসা না করেও বুঝিতে পারছি, হয় ত দয়া করে তিনি আমাকে ছটো খেতে দেবেন, কিন্তু, এই পরের ওপর নির্ভর করে থকাই ত ভিক্ষে করা ঠাকুরপো!

সতীশ হঠাৎ বোধ করি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু, কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মনের ভাব বৃঝিয়া একট্থানি হাসিয়া কহিলেন, মুখ ফুটে বললেই রুঢ় হয় তা জানি ঠাকুরপো, কিন্তু কথাটা যে সত্যি! ক্ষণকাল থামিয়া কহিলেন, মনে কোরো না তোমার দাদাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি তাঁকে চিনেছি। ব্ঝেছি, অনাথাকে দিতে তিনি জানেন, কিন্তু, শুধু দেওয়াই ত নয়, নেওয়াও ত আছে। দিয়ে কখনও দেখিনি ঠাকুরপো, কিন্তু, সারাজীবন পরের মন যুগিয়ে নিতে পারা যে কম কঠিন নয়, সে কথা যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

তথাপি সতীশ উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কিরণময়ীর যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, প্রত্যান্তরের অপেক্ষা করিলেন না, কহিলেন, এই পৃথিবীর সঙ্গে কারবার আমার বেশি দিনের নয়—দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিতে এখনও ঢের বাকি। এই দীর্ঘ জীবনের হিসেব নিকেশে দোষঘাট ভুলভ্রান্তি হতেও পারে। তখন, তিনিই বা কি ব'লে দেবেন, আর আমিই বা কোন্ মুখে হাত পাতব ? তখন যে আবার গোড়া থেকে নিজের পথে নিজে চলতে হবে।

এতক্ষণ সতীশ শ্রদ্ধার সহিত, ব্যথার সহিত, তাহার ভাবী আশঙ্কার কথাগুলা শুনিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় যেন খোঁচা খাইয়া চমকিয়া উঠিল। কহিল, ও কি কথা বৌঠান ? দোষঘাট সকলেরই হয়, ভুলভ্রান্তি হবে কেন ?

কিরণময়ী সতীশের উৎকৃষ্ঠিত বিশ্বয় লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন। এক মুহূর্ত্ত নিজের ব্যগ্র উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শান্ত কোমল করিয়া কহিলেন, কে জানে ঠাকুরপো, আমিও ত মানুষ!

হাসি দেখিয়া সতীশ নিজের ভ্রম বুঝিল। মুহুর্ত্তের উত্তেজনায় তাহার মন যে কু-অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়াছিল, সেই লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমাকে মাপ কোরো বৌঠান, আমি যেমন নির্কোধ, তেমনি অশুচি।

কিরণময়ী জবাব দিলেন না, আবার একটু হাসিলেন মাত্র।

অকস্মাৎ সতীশের অমুতপ্ত অপরাধী মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু কেবল উপীনদার কথাই হবে কেন? তিনিই কি সব, আমি কেউ নয়? আমি তোমাকে তাঁর আশ্রয় নিতে দেবো না।

কিরণময়ী হাসিমু<del>খে</del> কহিল, সে ত এক কথাই ঠাকুরপো! তু<sup>মি</sup>

আর তোমার দাদা ত পর নয়! তোমার আশ্রয়ে তোমারও ত মন যুগিয়ে ভিক্ষে নিতে হবে।

সতীশ বলিল, না, হবে না, তার কারণ, আমি তোমার ছোট ভাই, কিন্তু উপীনদা তোমার স্বামীর বন্ধু। দরকার হয়, আমার বোনের ভার আমিই নিতে পারি।

কিন্তু যদি তোমার মন যুগিয়ে না চলতে পারি ? আমিও তোমার মন যুগিয়ে চলব না। কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, যদি দোষ অপরাধ করি ? সভীশ জবাব দিল, তা হ'লে ভাই-বোনে ঝগড়া হবে।

কিরণময়ী আবার প্রশ্ন করিলেন, জীবনে যদি ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, সে কি আমার এই ছোট ভাইটিই ক্ষমা করতে পারবে ?

সতীশ মুখ তুলিয়া মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া সহসা অত্যন্ত ব্যথিত-স্বরে কহিল, এই ভূল-ভ্রান্তির মানে আমি ব্যতে পারিনে বোঠান। ছোটভাইকে অর্থ ব্রিয়ে বলা আবশুক মনে কর, বল, আবশুক না মনে কর, ব'লো না। কিন্তু অর্থ ভোমার যাই হোক্ যে অপরাধ মনে আনাও যায় না, তাও যদি সম্ভব হয়, তব্ও ভূলতে পারব না দিদি, আমি ভোমার ছোট ভাই।

তাহার সাবিত্রীর কথা মনে পড়িল। কহিল, বৌদি আজ তোমার এই ছোট ভাইটির অহন্ধার মার্জ্জনা কর—কিন্তু, যে অপরাধ এ জীবনে আমি ক্ষমা করতে পেরেছি, সে অপরাধ ক্ষমা করতে স্বয়ং ভগবানের বুকেও বাজত। বলিয়াই চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর ছুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সতীশ নড়িয়া চড়িয়া বিসয়া পুনরায় গাঢ়স্বরে কহিল, আজ আমাকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিদি, যে-সতীশ নিজের হুর্ব্বুদ্ধির স্পর্দ্ধায় তোমাকে বৌঠান ব'লে ব্যঙ্গ করেছিল, সে ভোমার এ ভাইটি নয়। বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে প্রবলবেগে মাধা নাড়িয়া কহিল, না, না, সে আমি নই! সে কখনো ভোমাদের চিনতে পারেনি, কখনো ভোমাদের পূজা করতে শেখেনি, ভাই জগন্ধাথকে

সে কাঠের পুতৃল ব'লে উপহাস করেছিল। নিজের মহাপাতকের ভরা নিয়ে সে ডুবে গেছে বৌদি, সে আর নাই। বলিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অস্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

কিরণময়ী নির্নিমেষ চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে অতি মৃত্কঠে প্রশ্ন করিলেন, কি ক'রে আমাদের চিনলে ভাই ?

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়াই বলিল—সে কথা গুরুজনের সুমুখে বলবার নয়, বৌদি।

বলবার নয় ? একি কথা ! অকন্মাৎ সংশয়ে, ভয়ে কিরণময়ীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ডাকিলেন, ঠাকুরপো ?

क्न, त्वीमि!

মুখ তোল দেখি ?

সতীশ মুহূর্ত্তকাল স্তবভাবে থাকিয়া মুখ উচু করিল।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তুমি যে একটা বড় ব্যথা নিয়ে এসো যাও, সে আমি অনেকদিন টের পেয়েছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার অধিকার ছিল না ব'লেই জানতে চাইনি। কিন্তু, আজ তুমি আমার ছোট ভাই—কি হয়েছে বল ?

সতীশ মাথা হেঁট করিয়া বলিল, সে লজ্জার কথা বৌঠান।

কিরণময়ী কহিলেন, হোক্ লজ্জার। তবু তোমার এই বোনটিকে তার ভাগ দিতে হবে। ব্যথা তোমাকে আমি একা বয়ে বেড়াতে দেব না।

তার পরে একটু একটু করিয়া কিরণময়ী গোড়া হইতে এই ছঃখের অনেকখানি ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া লইয়া শেষে কহিলেন, কিন্তু, কেন এমন কান্ধ করলে?

সতীশ নির্বাক হইয়া রহিল।
কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, কে সে ?
সতীশ মুখ নীচু করিয়া অফুটকঠে বলিল, হতভাগিনী—
কিন্তু কোথায় সে ?

क्रानित्न।

থোঁজ করনি ?

সতীশ মৃত্সুরে কহিল, না, তার আবশ্যক নেই। শুনছে, সে ভোল আছে।

কিরণময়ী ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভাল আছে!ছি,ছি,কেন অমন ক'রে নিজেকে ঠকতে দিলে!

এবার সতীশ আর একবার মুখ উচু করিল। স্কুস্পান্ট-কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ঠকিনি থৌদি, কারণ আমি ভালবাসতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঠকেছে সে,—সে ভালবাসতে পারেনি।

তারপর ?

সতীশ কহিল, প্রথমে সে নিজের মন ব্ঝতে পারেনি। কিন্তু যখন পারলে, তখনই চ'লে গেল।

ना व'ल लुकिएय शिल १

সতীশ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নয়। যাবার আগে সাবধান ক'রে গেল, একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে যেন কালি না মাখাই।

কিরণময়ী গভীর বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, কি ব'লে গেল ?

সতীশ পুনরায় তাহা কহিলে কিরণময়ী কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই কথাগুলা অফুটে বারংবার আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আবার যখন দেখা হবে ঠাকুরপো, তাকে একবার আমাকে দেখাবে ?

সতীশ বিপিনের কথা স্মরণ করিয়া কহিল, কিন্তু আর ত দেখা হবে না বাদি!

কিরণময়ীর ওষ্ঠাধরে মান হাসি দেখা দিল। কহিলেন, আবার দেখা হবে।

কবে হবে। না হওয়াই ত মঙ্গল। কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কবে যে হবে তা জানিনে,

কিন্তু যদি কথন তুঃখে পড়, বিপদে পড়, তখনই দেখা হবে—দে দেখায় মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। ঠাকুরপো, সে যেখানেই থাক্, তোমার নিজের চেয়েও সে তোমার অধিক মঙ্গলাকাজ্জিণী এ-কথা যেন কোন দিন ভুলো না।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাকালে কিরণময়ী মুমূর্যু স্বামীর উত্তপ্ত শ্ব্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া আদিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জক্ষ বাহিরে দাঁড়াইলেন, দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া সতীশ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ক্লান্তিবশতঃ বোধকরি একটু ঘুনাইয়া পড়িয়াছিল, কিরণময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন ঠাকুরপো এমন ক'রে ব'দে ? বাসায় যাওনি কেন ?

সতাশ তন্ত্রা ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বৌঠান।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ গ

পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—আজ আর বাসায় যাব না।

কিরণময়ী আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছি ছি, সে কি কথা ? খাওয়া হবে না, শোয়া হবে না—না না, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বাসায় যাও—আজ তোমার কোন ভয় নেই।

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভয় থাক আর না থাক, আজ আমি তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারব না। তা'ছাড়া আমি দোকান থেকে থেয়ে এসেছি।

কিরণময়ী কহিলেন, সে হ'তে পারবে না। আমি জানি, তোমার দোকানের জলখাবারে পেট ভরে না। আমাকে তা হ'লে আবার রাঁধতে হয়, সে না হয় রাঁধলুম, কিন্তু এই ক'দিন ধরে তোমার সময়ে নাওয়া-খাওয়া হয়নি, কাল পরশু ভাল ক'রে ঘুমোতে পাওনি, দেহের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়ে গেছে ঠাকুরপো, আর না। আজ রাত্রে এখানে থাকলে অমুখ হয়ে পড়বে, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল, আমার দিন-ত্ই আহার-নিজা একটু

কম হলেই অস্থ হবে, আর তুমি যে এই একমাদ শোওনি ? যা থেয়ে দিন-রাত কাটাচ্ছ, তা মানুষকে দেখতে দিচ্ছ না বটে, কিন্তু ভগবান ত দেখছেন। তার পর অবিশ্রান্ত এই খাটুনি,—এতেও তুমি দাড়িয়ে রয়েহ, আর এইটুকুতে আমি মরে যাব!

কিরণময়ী কহিলেন, ভার মানে তুমিও কি একমাদ না খেয়ে, না শুয়ে দাঁড়াতে পার ?

সতীশ কহিল, সে কথা বলচিনে, কিন্তু—

কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, এতে আবার কিন্তু আছে কোন্থানটায় ? ঠাকুরপো, আমি যে মেয়েমান্ত্য ! মেয়েমান্ত্যের কি কথনো অস্ত্র্থ হয়, না মেয়েমান্ত্য মরে ? কোথায় শুনেছ যে, অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমান্ত্য মরে গেছে ?

সতীশ কহিল, না, শুনিনি। বরঞ্চ শুনেছি, মেয়েমানুষ অমর।
কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, সত্যিই তাই। প্রাণ থাকলে তবে
যায়, না থাকলে যায় না। ভগবান মেয়েমানুষের দেহে তা কি
দিয়েছেন, যে, যাবে ? আমার ত মনে হয় এ জাতকে গলায় দড়ি
বেঁধে দশ-বিশ বছর টাঙিয়ে রেখে দিলেও মরে না।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তোমার এ-সব তামাসা আমি শুনতে চাই নে বৌঠান, শুনলেও পাপ হয়।

কিরণময়ী এবার গন্তীর হইয়া বলিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, হঠাৎ মেয়েমানুষের এত বড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেছ কেন বল ত ?

সতীশ বলিল, বৌঠান, আমি বেশ বুঝতে পারি, যখন তখন তুমি গ্রালোকের নাম ক'রে শুধু নিজের উপরেই কঠোর বিজ্ঞপ কর। কেন কর জানিনে; কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ তোমার নিজের মুখ থেকেও আমি যেন সইতে পারি না। ওতে আমাকে ভারি আঘাত করে। আচ্ছা চললুম।

শোন ঠাকুরপো!
সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি?
সতিয় রাগ করলে নাকি?

রাগ হয় বৌঠান। সংসারে হু'টি লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি—উপীনদাকে আর তোমাকে, একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের হজনকে একসঙ্গে দেখি। এখানে নীচ ধরণের ঠাট্রা-তামাসা আমার সহা হয় না। চললুম, হয় ত খেয়ে আবার আসব—বলিয়া সতীশ হুপ্তুপ্করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিরণময়ী চোথ বৃজিয়া চৌকাঠে মাথা রাখিয়া নিস্পান্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ত্ই কানের মধ্যে কেবলি প্রতিধানি ঘুরিতে লাগল—আমি একজনকে ভাবলেই তুজনকে দেখি।

## কুড়ি

ভাষায় হৌক, ইঙ্গিতে হৌক, কখনও কাহারও কাছে সতীশ সাবিত্রীর উল্লেখ করে নাই। তাই যখন হইতে এ কথা কিরণময়ীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন হইতেই তাহার দেহ ভরিয়া অমৃত স্রোত বহিয়াছে। কিরণময়ীকে সতীশ দেবী মনে করিত, তাঁহার সমস্ত কথাই একান্ত শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করিত। তিনি বলিয়াছিলেন. ত্বংখের দিনে আবার দেখা হইবে। সেই অবধি তাহার নিভূত অন্তরবাসী শোকার্ত্ত বিচ্ছেদ সেই পরম ইপ্সিত ছঃখের দিনের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন ত্বঃখ কি ভাবে কত দিনে যে তাহাকে দেখা দিয়া দয়া করিবে. এই চিস্তা লইয়া সে ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে রাত্রি আটটার সময় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া, যে দিকে যে বস্তুটির দিকে চাহিল, তাহাই আজ একটু বিশেষভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিতে গিয়া দেখিল, কাপড়গুলি গোছানো— থাক-করা। হরিণের শিঙে টাঙানো আফিক করিবার কাচা কাপডখানি কোঁচানো। বসিতে গিয়া দেখিল, চেয়ারের উপর রাখা ময়লা কাপড়ের রাশ আজ নাই। হু'হপ্তা ধরিয়া রজক আসে না,

সুতরাং ময়লা বন্ত্রের রাশি প্রভাহ বিসবার চৌকিটার উপরেই ধীরে ধীরে উচু হইয়া উঠিতেছিল। বিসবার সময় সতীশ সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বসিত, উঠিয়া গেলে বেহারী আবার যথাস্থানে তুলিয়া দিত। সাত দিন প্রভু ও ভূত্য এই কার্য্যই করিতেছিল, হঠাৎ আজ আলনার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। বিছানার চাদর, বালিশের অড় অতিশয় মলিন ছিল, আজ সাদা ধপধপ করিতেছে। মশারিটা চিরদিন অভজের মত উটমুখো হইয়াই টাভানো থাকিত, সেটাও আজ চারিকোণ সোজা করিয়া ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোটার এক কোণে বরাবর কালি উঠিত, আজ সেটার কোন বালাই নাই—চমৎকার জ্লোতেছে। সব দিকেই একটা শ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সতীশ অত্যন্ত ভৃপ্তি বোধ করিল; কিন্তু বৃদ্ধ বেহারীর এই আকস্মিক ক্লচি-পরিবর্ত্তনের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইল না। ডাকিল, বেহারী!

বেহারী অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল, সুমুখে আসিয়া কহিল, আজে! সতীশ বলিল, বেশ বেশ! যদি পারিস এ সব, তবে কেন ঘরদোর এত নোংরা করে রাখিস্ ? ভারি খুসি হলুম।

বেহারী সবিনয়ে মুখখানা ঈষৎ আনত করিয়া বলিল, আজ্ঞে আপনার একখানা তারের চিঠি এসেছে।

কই রে ? বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই টেবিলের উপর রক্ষিত হল্দে খামখানা চোখে পড়িল। খুলিয়া দেখিল উপীনদার সংবাদ! তিনি সাড়ে নয়টার ট্রেণে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিবেন। যড়িতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়াছিল, ব্যস্ত হইয়া কহিল, শীগ্নির একখানা গাড়ী নিয়ে আয় বেহারী, উপীনদা আসছেন!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেহারী গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া সংবাদ দিল এবং কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে নিয়ে বাসায় ফিরবেন ত ?

সভীশ চিস্তা করিয়া কহিল, না, আজ রাতে ফিরব না। উপীনদা যে সোজা হারানবাব্র ওখানে উপস্থিত হইবেন, সতীশের তাহাতে সংশয়মাত্র ছিল না। কারণ, তাঁহার সন্ত্রীক আসিবার খবর টেলিগ্রামে ছিল না।

সতীশ ইত্যবসরে খান-ছই লুচি গিলিয়া লইতেছিল, বেহারী আড়াল হইতে কহিল, বাবু, একটা নিবেদন আছে।

প্রার্থনা জানাইতে হইলে বেহারী পণ্ডিত ভাষা প্রয়োগ করিত স্বতীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিন, কি নিবেদন ?

'আজে', বলিয়া বেহারী চুপ করিল।

সতীশ প্রশ্ন করিল, কি আজ্ঞে শুনি ?

বেহারী ইওস্ততঃ করিয়া বলিগ, আচ্ছে, গোটা-ভিরিশ টাক: হলে—

সভীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, পরশুও ত তিরিশ টাকা নিলি: বাড়ী পাঠিয়েছিলি ?

বেহারী মৃত্স্বরে কহিল, খাজে, অভিপ্রায় তাই ছিল বটে, কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাড়ীতে—

চক্রবর্ত্তীর নামে সতীশ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, দে টাক্র চক্রবর্ত্তীকে দেওয়া হয়েছে—এ টাকাটা কাকে দান করা হবে শুনি :

আছে, দান নয়, একজন বড় তু খে পড়ে—

কৰ্জ চাইছে ?

আজে, কর্জ আর তাকে কি দেব—

সতীশ অধীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, তোমার থাকে, তুর্মি দাও গে বেহারী, আমি এত বড়লোক নই যে, রোজ টাকা নই করতে পারি। আমি দিতে পারব না।

এবার বেহারী জিদ করিয়া বলিল, না দিলে নয় বাবু। না হয় আমার মাইনে থেকে দিন।

মাহিনার নামে সতীশ চমকাইয়া উঠিল, মাইনের টাকা! এ পর্য্যস্ত কত টাকা নিয়েছিস্ বল্ ত বেহারী।

বেহারী বলিল, যেমন নিয়েছি, তেমনি ছেলেদের জ্বস্থে দেশে তিন বিঘে জ্বমি, এক জোড়া হেলে খরিদ ক'রে দিয়েছি। তা ছাড়া একখানা নতুন ঘর তুলেও দিয়েছি। একি আমার মাইনের টাকা থেকে ? আমার টাকা আপনার কাছেই জমা আছে—আজ তাই থেকে দিন।

সভীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছেলেদের জ্বস্থে কিনে দিয়ে আমার ভারী উপকার করেছ। যা, আমার টাকা নেই, বলিয়া উড়ুনিটা কাঁধে ফেলিয়া ঔেশনের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

বেহারী নিজের ঘরে আদিয়া কহিল, মা, আহ্নিক-টাহ্নিক করে এখন একটু জল খাও, কাল সকালে আমি যেমন করে পারি দেব।

সাবিত্রী ঘরের মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু দিলেন না ?

বেহারী বলিল, জানো ত মা, পরের ছঃখের নাম করে যখন কেয়েতি তখন পাবই। আমার দাতাকর্ণ মনিব। এখন না দিয়ে ইন্তিশানে চলে গেলেন, কিন্ত কাল সকালে যখন কিরে আসবেন, ওখন ডেকে দেবেন। তোমার কোন চিন্তা নেই মা, এখন উঠে একটু জল-উল খাও, সারাদিন শুকিয়ে আছে।

সাবিত্রীর কুশ পাণ্ডুর মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। কহিল, ভালই হয়েছে, আজ রাত্রে আর ফিরবেন না। তাহলে কাল তুপুর-বেলার গাড়ীতেই কাশী চলে যেতে পারব, কি বল বেহারী ?

বেহারী বলিল, নিশ্চয়, মা! একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,
আমার মনিবও মনিব, তোমার মনিবও মনিব। দেশে থেকে বুড়ী
একখানা ছঃখ জানিয়ে পত্তর দিয়েছিল—বাবুকে পড়াতে গেলুম,
পড়ে বললেন, বেহারী, তোর কি কিছু নেই নাকি রে? বললুম
গরীব ছঃখীর আর কি থাকে বাবু? আর কথা কইলেন না। চারদিন
পরে ছ'শ টাকা হাতে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন—জমি জায়গা
কিনলুম,—গরু-বাছুর করলুম,—ঘর-হয়়ার তুললুম—ছেলেদের হাতে
দিয়ে একমাসের মধ্যে মনিবের পায়ের তলায় ফিরে এলুম। বুড়ী
কেঁদে বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, একবার দর্শন করে আসি।
বললুম, নারে, আর ঋণ বাড়াস্নে। তুই গেলেই ছ-এক শ তোর

হাতে দিয়ে দেবেন। আর এই তোমার মনিব! অস্থাপ পড়ে পাঁচ-সাত টাকার ওযুধ ধরচ হয়েছে বলে তোমাকে স্বচ্ছন্দে বললে, ধার শোধ করে তবে যাও! চাকরি করতে গিয়ে কত হঃখ পেতেছিলে মা, আর আমরা কিছুই না জেনে বিপিনবাব্র নাম করে তোমার কত নিন্দেই না করেছি! মার্জনা কর মা, নইলে আমার জিভ খনে যাবে।

বিপিনের ইঙ্গিতে সাবিত্রী ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া অফুটে ছি ছি করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চাপিয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, স্নান করব বেহারী, একখানা কাপড় দিতে পারবে ?

কাপড় ? বেহারী মলিন হইয়া কহিল, তোমার আশীর্কাদে একখানা কেন, পাঁচখানা দিতে পারি। কোন ছঃখই নেই মা, কিন্তু শৃদ্দুরের পরা কাপড় কেমন করে তোমাকে পরতে দেব মা ? বরং চল, বাবুর একখানা ধোয়া কাপড় বার করে দিইগে।

বেহারী দেব-দ্বিজে অত্যস্ত ভক্তিমান। অতএব প্রতিবাদ নিক্ষল বুঝিয়া সাবিত্রী সম্মত হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান করিয়া সাবিত্রী সতীশের ধোয়া দেশী বস্ত্র পরিয়া মনে মনে একটু হাসিল। তাহার ঘরে তাহারই কোশা-কুশিতে আহ্নিক করিল এবং বেহারীর স্বত্ন-আহরিত বিলাতি চিনিতে প্রস্তুত পরম পবিত্র কাঁচাগোল্লা সন্দেহ সমস্ত দিনের অনাহারের পর আহার করিয়া স্বস্থ বোধ করিল।

তাহার পান ও দোক্তা খাওয়ার কু-অভ্যাস ছিল। অথচ, দোকানের তৈরি পান খাইত না জানিয়া বেহারী ইতিমধ্যে কিছু পান স্থপারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেইগুলি একটা থালায় করিয়া হাজির করিতেই সাবিত্রী হাসিয়া কহিল, বেহারী, আমাকে একটুও ভোলনি দেখছি।

বেহারী জবাব দিল, তবু ত আমি মানুষ। তোমাকে একবার দেখলে পশু-পক্ষীতেও ভূলতে পারে না যে মা! বলিয়া টেবিলের উপর হইতে আলো আনিয়া দোরগোড়ায় রাখিল, এবং থালাটা কাছে দিয়া পান সাজিতে বলিয়া দোক্তা-তামাকের সন্ধানে রান্নাঘরে হিন্দুস্থানী পাচকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

কেরোসিনের উজ্জ্ল আলোক পুরোভাগে লইয়া মেঝের উপর সাবিত্রী পান সাজিতে বসিয়াছিল। মাথায় কাপড় নাই, আর্জ্র কেশভার সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছ-একটা চূর্ণ-কুন্তল আঁচলের কালো পাড়ের সহিত মিশিয়া কাঁধ হইতে কোলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। নারীর রোগ-ক্লিন্ত শীর্ণ পাণ্ড্র মুখের যে নিজম্ব গোপন মাধুর্য্য আছে, তাহাই এই কুশালীর সভ্তমাত মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। সে কিছু অন্তমনন্ত, চিন্তামগ্ন। সহসা দূরবর্ত্তী জুতার পদশব্দ সন্নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তথাপি তাহার কানে গেল না। যখন গেল, তখন উপেন্দ্র সতীশ একেবারে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধ্যান ভালিয়া মুখ তুলিয়া সাবিত্রী বিবর্ণ আত্মহারা হইয়া গেল, এবং সেই মুহুর্ত্তের অসতর্ক অবসরে বঙ্গ-রমণীর জন্ম-জন্মার্জিত অন্ধ সংস্কার তাহাকে অপরিসীম লক্ষায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এবং পর মুহুর্ত্তেই সে ছই হাত বাড়াইয়া তাহার আরক্ত মুখের উপর আবক্ষ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল।

সতীশ হতবুদ্ধির মত বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী! তুমি!

সুরবালা এতক্ষণে আলোকের সাহায্যে বেহারী ও দিবাকরের সঙ্গে উপরে উঠিয়াছিল, উপেন্দ্র ফিরিয়া বলিলেন, বাস, আর এস না সুরবালা, ঐখানে দাঁড়াও।

সুরবালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন ?

উপেন্দ্র সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিলেন, দিবাকর, তোর বোদিকে গাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যা। সতীশ, আমিও চললুম— বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেলেন।

উপেন্দ্রর পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল। অবসন্ধ, অভুক্ত, সন্ত্রীক—এই অন্ধকার রাত্রি—তত্রাচ, এতটুকু সংশয়, বিন্দু প্রমাণ দ্বিধা তাঁহার মনে জাগিল না। সতীশের ঘরের মধ্যে বসিয়া যে তরুণী নিদারুণ লজ্জায়, ভয়ে, অমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যান্ত তিনি জিজ্জাসা করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। ঘূণায় সেই যে বিমুখ হইলেন, আর মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না।

কিন্তু, এ কি ঘটিয়া গেল! মুহূর্ত্ত পরেই অবস্থাটা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল। সহস্র পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখেও আর যে তাহার লজ্জা করিবার অধিকার ছিল না, মুহূর্ত্তের ভূলে এ কথা ভূলিয়া আজ সে একি বিষম ভূল করিয়া বসিল! তাহার মনে হইতে লাগিল, এই তাহার সরমের ক্ষুদ্র মুখাবরণটুকু যেন নিমিষে দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া কুংসিত লজ্জায় তাহার পদনথ হইতে মাথার চুল পর্যান্ত আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। এতটুকু লজ্জা বাঁচাইতে গিয়া যে লজ্জার পাহাড় তাহার মাথায় ভালিয়া পড়িবে, মুহূর্ত্ত পূর্বে এ কথা কে ভাবিয়াছিল!

শাসরোধের উপক্রমে মান্ত্র প্রাণপণে যেমন করিয়া মুখখানা বাহির করিবার চেষ্টা করে, সাবিত্রী ঠিক তেমনি করিয়া তাহার মুখের ঘোমটাটা মাথার উপরে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া ঋজু হইয়া বসিল, প্রশ্ন করিল, উনি কে ?

্ সতীশ আচ্ছন্নের মত দাবের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, আচ্ছনের মত উত্তর দিল—উপীন্দা আর বৌঠান।

আঁয়া, ঐ উপীনদা ? ঐ বৌঠাক্রণ ? ওঁরা ? সাবিত্রী তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, তবে, সর সর, ফিরিয়ে আনি। ছি ছি, আমি যে কেউ নই—বাসায় সামান্ত একটা দাসী মাত্র। সর সর— উপীন যে কে, সাবিত্রী তাহা বিলক্ষণ জ্বানিত। সতীশের কথায় বার্ত্তায় অনেকবার অনেক পরিচয় তাঁর পাইয়াছিল।

এতক্ষণে সতীশের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই চেঁচামেচি, এই মহা ত্রাস্তব্যস্ত ভাব তাহার সমস্ত বিহ্বলতা মুহূর্ত্তে ঘুচাইয়া দিয়া একবারে সজাগ করিয়া দিল। এইবার সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তুই হাত প্রসারিত করিয়া দার রোধ করিয়া কহিল—না।

সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, না কি গো? সর্বনাশ কোরো না সভীশবাবু, পথ ছাড়ো। আমার সভ্য পরিচয় ভাদের জানতে দাও।

সতীশ পথ ছাড়িল না। পরস্তু, তাহার দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে সর্প-জিহ্বার মত দ্বিধা-ভিন্ন বিষাক্ত হাসির অতিস্ক্ষ্ম আভাস দেখা দিল কি ? বোধ করি দেখা দিল। কহিল, ওঃ—তোমার সর্ব্বনাশ! না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কি তোমার সত্য পরিচয় নিজে আগে শুনি ?

সাবিত্রী সহসা জবাব দিতে পারিল না, শুধু চাহিয়া রহিল।
এমনি নিরুত্তর চাহনি সতীশ পূর্বেও দেখিয়াছে। কিন্তু এ ত সে
নয়। এ চাহনিতে এত বড় আঘাতেও আজ আগুন জ্লিল কৈ ?
এ কি আশ্চর্যা স্নিগ্ধ করুণ চোখ ছটি! এ কি সেই সাবিত্রী ?

ক্ষণেক পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, আমার পরিচয় ? ঐ ত বল্লুম—বাসার দাসী। সতীশবাবু দয়া করুন—আমি তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এই অন্ধকার অজানা সহরে তাঁরা কি পথে পথে বেড়াবেন ? সেই কি ভাল হবে ?

সতীশ তিলার্দ্ধ বিচলিত না হইয়া জবাব দিল—তাঁদের ভালমন্দ বোঝবার ভার তাঁদের ওপরই থাক। কিন্তু পথে পথে বেড়ানোও ঢের ভাল—তবু আমি কিছুতেই বৌঠানকে আর এ বাড়ী মাড়াতে দিতে পারবো না।

কেন পারবে না ? আমি এ বাড়ী মাড়িয়েছি ব'লে ! সতীশবাবু, মা বসুমতীও কি আমার স্পর্শে অগুচি হয়ে যান ? সভীশ মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি এ বাড়ীভে ঢুকলে কেন !

সাবিত্রী মুথ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। মাটির দিকে চাহিয়া অশুজড়িত-স্বরে বলিল, আপনি আমার পুরানো মনিব। তাই, অসময়ে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছিলুম।

সতীশ বিজ্ঞপ করিয়া হাসিল। কহিল, অসময়ে ভিক্ষা চাইতে ? কিন্তু মনিব ভোমার ত একটি নয়, সাবিত্রী। এতদিন একে একে সব মনিবের বাড়ীগুলোই ঘুরে এলে বোধ করি ?

সতীশের নিষ্ঠ্রতম আঘাত তাহার বুকের ভিতরটা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু আর সে মুখ তুলিল না—কথাটি কহিল না।

সতীশ পুনরায় কহিল, বিপিনবাবু তোমাকে তাড়ালেন কেন ? সাবিত্রী তেমনি নিরুত্তর।

হঠাৎ সতীশের বেহারীর প্রার্থনা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাদঃ করিল, কি ভিক্ষা চাও ? ত্রিশটা টাকা, না ?

সাবিত্রী হেঁটমাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

আচ্ছা—বলিয়া সতীশ দেরাজের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষের পলকে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার থামিল।

এই গৃহের যে নৃতন পরিপাট্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহাকে এত আনন্দ দিয়াছিল, এখন তাহাই তাহাকে যেন মারিতে লাগিল। অদ্রে ঐ যে শয্যা, ইহাও ঐ স্ত্রীলোকটার হস্ত-রচিত। ষ্টেশনে যাইবার পূর্বেই হারই উপরে শুইয়া ক্ষণকালের জন্ম বিশ্রাম করিয়া গিয়াছিল অরণ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ সঙ্ক্চিত হইল। চোখ ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিয়া কয়েকখানা নোট টানিয়া বাহির করিয়া সাবিত্রীর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যাও যাও, নিয়ে বিদায় হও—আর কখনো এসো না।

সাবিত্রী তিনখানি মাত্র নোট গণিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়টুকু সতীশ নীরবে চাহিয়াছিল। সাবিত্রী দাঁড়াইবামাত্র

ভাহাকে কি একটা বলিতে গিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

হায় রে! এ সংবাদ সে ত রাখে নাই। শেষ-জৈচ্চের খর রোজের মত তাহার তপ্ত ক্রোধ যখন এই হতভাগিনীকে নিরুপায় নির্বাক ধরাতলের মত দগ্ধ করিতেছিল, তখনই অলক্ষ্য আকাশে তাহার বিন্দু বিন্দু বারি সঞ্চয়ে গুরু মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সেযে এমন অজ্ঞাতসারে এত শীঘ্র, এত নিঃশব্দ সঞ্চরণে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে, এ কথা সতীশ জানিত না। তাহার কণ্ঠ, তাহার মুখ, তাহার চক্ষু যেন কিসের অদৃশ্য আক্রমণে চাপিয়া আসিতে লাগিল,—সহসা সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করিয়া ডাকিল, সাবিত্রী ?

আজে।

গল্পে শুন্তুম, অমুক অমুককে ঘৃণা করে। আমার বিশ্বাস হ'ত না। ভাবতুম, ওটা শুধু রাগের কথা। কখনও ভেবে পাইনি, মানুষ কি ক'রে মানুষকে ঘৃণা করতে পারে। আজ দেখছি পারে—লোক লোককে ঘৃণা করতে পারে। সাবিত্রী, শপথ ক'রে বলছি, আমি মরণ এড়াভেও আর ভোমাকে স্পর্শ করিতে পারিনে।

সাবিত্রী নির্ববাক।

আচ্ছা সাবিত্রী, সংসারে টাকার বড় তোমাদের ত আর কিছু নেই,—নইলে ঐ তিনখানা নোট কিছুতেই হাত দিয়ে তুলতে পারতে না—আজ আমার কাছে যা' আছে, তোমাকে সমস্ত দেব, একটা কথা আমাকে সতিয় ব'লে যাও।

জিজাসা করুন।

করছি, বলিয়া সতীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, প্রাশ্ন করতেও লজ্জা করে, তবু জানতে সাধ হয় সাবিত্রী, কখন কোনদিন কি কাউকে ভালবাসনি ?

সাবিত্রী পলকমাত্র মৌন থাকিয়া মৃত্ অথচ সুস্পষ্ট-কণ্ঠে কছিল, কি হবে আপনার আমার কথা জেনে ?

সতীশ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

সাবিত্রী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, সংসারে অনেক কথাই ত আপনি জানেন না; তবু ত দিন কেটে যায়,—এ কথাটা না জানলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

হয় ত হবে না, বলিয়া সতীশ দীর্ঘশাস চাপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সাবিত্রীর কানে গেল। সে মুথ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই তাহার রোগপাণ্ডুর কুশ মুথখানির উপর সতীশের চোথ পড়িল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার অস্থুথ নাকি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী চোখের পলকে মুখ নামাইয়া বলিল, না। বড় রোগা দেখলুম যেন। ও-কিছু না, সাবিত্রী যাইবার জন্ম পা বাড়াইল।

ठल्ल ?

সাবিত্রী নিরুত্তরে দারের বাহিরে আসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ কণ্ঠের ডাক আসিল, সাবিত্রী সত্যিই কি একটা দিনের জন্মেও আমাকে ভালবাসনি ?

সাবিত্রী চৌকাঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল, আর মুখ ফিরাইল না।
ভিতরের সজলকণ্ঠ এবার কান্নায় ভালিয়া পড়িল,—সাবিত্রী,
একটিবার ব'লে যাও, আমি এতদিন কি শুধু ঘুমের ঘোরেই এই
ছংখের বোঝা ব'য়ে বেড়িয়েছি ? আমার ভাগ্যে কি সবই ভুল,

সবই মিথ্যে ? এই অপরিসীম হঃখটাও কি আমার অদৃষ্টে আগা-গোডা ফাঁকি ?

সাবিত্রী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বারু, আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই বেহারীর কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলুম, কিন্তু সভিয় বলছি আপনাকে, এমন হালামায় পড়ব জানলে আসতুম না।

সতীশ অবাক হইয়া রহিল। এ কণ্ঠস্বর শাস্ত এবং মৃত্; কিন্তু কোমলতার লেশমাত্র নাই। ক্ষণকাল পূর্ব্বে সে ত এ গলায় তাহার কাছে ভিক্ষা চাহে নাই।

সে পুনরায় কহিল, আপনি শপথ ক'রে বললেন, আমাকে ঘৃণা করেন। খুসী হ'লে ভালবাসতেও পারেন, রাগ হ'লে ঘৃণা করতেও পারেন—আপনারা করেও থাকেন তাই। কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা। এ পথে যখন পা দিয়েছি, তখন স্পথ কুপথ যাই হোক, এই ধরে না চললে ত উপায় নেই।

সতীশ নির্বাক্ স্তর। শুধু বিহবল-বিক্ষারিত চক্ষে তাহার দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। অক্সদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার থামিল। তাহার নিজের কথা নিজের বুকেই মৃত্যুশেল হানিতেছে, তথাপি, মরণাহত সৈনিকের মতো শেষবারের মত সতীশের লজ্জাকর প্রণয়ের উপর খড়গাঘাত করিল। কহিল, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, কোনদিন আপনাকে ভালবেসেছিলুম কি না ? না, বাসি নি। সে সমস্তই ছিল আমার ছলনা। কাকে ভালবাসি সে খবর ত পেয়েছেন!

শুনিয়া সভীশের হঠাৎ মনে হইল, তাহার গৃহ-প্রতিমাটিকে
নদীর জলে বিসর্জন দিয়া দলিয়া পিষিয়া খড়ের পিগু করিয়া কে
যেন তাহারই চোখের উপরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সে
চোথ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, যাও—যাও তুমি আমার স্ব্যুথ
থেকে।

সাবিত্রী চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সতীশ চাহিয়া দেখিল না, শুধু অতি মৃত্ব একট্থানি শেষ পদশব্দ শুনিতে পাইল।

নীচে বেহারীর ঘরে নিবৃ-নিবৃ হইয়া একটা আলো জ্বলিভেছিল, সেই ঘরে সাবিত্রী অর্ধ্ধ-মুদ্রিত চক্ষে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া হুই হাত বাড়াইয়া কিছু একটা যেন ধরিতে চাহিল, এবং পরক্ষণেই ভূমিতলে মুখ গুঁজিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বেহারী উপেন্দ্র প্রভৃতিকে জ্যোতিষ সাহেবের বাড়ীর দিকে শানিকটা পথ আগাইয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া-

ছিল, এবং অন্ধকারে লুকাইয়া সাবিত্রীর শেষ কথাগুলি শুনিতেছিল।
আজ সারাদিন ধরিয়া সে তাহার সহিত কত গল্পই করিয়াছিল;
নিষ্ঠুর গৃহন্থের ঘরে কাজ করিতে গিয়া যে হুঃখ কট্ট পাইয়াছিল,
রোগে পড়িয়া যত যন্ত্রণা সহিয়াছিল, শুনিতে শুনিতে বেহারী কাঁদিয়া
অন্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এইমাত্র বাবুর সাক্ষাতে কেন যে
সাবিত্রী আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গেল, তাহার কোন তত্ত্বই বুড়া
খুঁজিয়া পাইল না। সাবিত্রী নামিয়া গেলে সেও আঁধারের আশ্রয়ে
বাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া নীচে আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া
রাস্তায় ছুটিয়া গেল। এদিকে গুদিকে কোথাও না পাইয়া আবার
বাড়ী চুকিয়া তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘরটা খুঁজিতে আসিয়া একবার
স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহুপর সাবধানে সরিয়া আসিয়া প্রদীপ
উজ্জ্ল করিয়া দিয়া মুখের কাছে আসিয়া ডাকিল, এমন ক'রে
মাটিতে পড়ে কেন মা!

সাড়া না পাইয়া সম্নেহ-কণ্ঠে বলিল, রোগা দেহ, ঠাণ্ডায় অসুখ করবে যে মা! উঠে বোস, আমি একটা মাছর পেতে দিই। সাবিত্রী নির্ব্বাক, স্থির।

বেহারী বিস্মিত হইল। ভাল দেখা যাইতেছিল না, প্রদীপটা মুখের কাছে আনিয়া একটু ঝুঁকিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়াই বুড়া চীংকার করিয়া উঠিল, মা গো, এ কি করলি মা!

সাবিত্রীর নয়ন মুজিত, সমস্ত মুখ নীলবর্ণ। এতবড় চীৎকারেও সে সাড়া দিল না—তেমনি মৃতবং পড়িয়া রহিল।

উপরের ঘরে সতীশ তখনও একই ভাবে মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিল, বেহারীর কান্নার শব্দে চমকিয়া উঠিল। রান্না ফেলিয়া বামুনঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল।

সভীশ বেহারীর ঘরে টুকিয়া সাবিত্রীর মাথার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং আলো লইয়া মুখপানে চাহিয়াই বুঝিল সে মুর্চ্ছিত হইয়াছে। কহিল, চেঁচাসনে বেহারী, ওর মুখেচোখে জল দে—বামুনকে বল, একটা পাখা নিয়ে বাতাস করুক। সাহস পাইয়া বেহারী সঞ্জোরে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং হিন্দুস্থানী পাচক প্রাণপণে পাঙ্খা হাঁকিতে লাগিল।

খানিক পরে সাবিত্রী নিঃশ্বাস ফেলিল এবং পরক্ষণেই চোধ মেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

সতীশ কহিল, ঠাকুর বেশী ক'রে খানিকটা গরম ছুধ নিয়ে আসুক, আর ভিজে কাপড়টা শীগ্গির ছেড়ে ফেলতে বল বেহারী।

ঠাকুর ছ্ধ আনিতে গেল, বেহারী মৃত্স্বরে বোধকরি ভাহাই কহিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া সভীশ পুনরায় কহিল, সুস্থ বোধ করলে কোথায় ও যাবে, জিজ্ঞেদা ক'রে একটা গাড়ী ডেকে দিসু বেহারী—এর ওপর যেন হেঁটে না যায়।

সাবিত্রীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষীণ আলোকে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল।

সতীশ আরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, আর যদি সুস্থ বোধ না করে, না হয়,—আমার ঘরেই শুতে বলিস, আমি আর কোথাও যাচ্ছি।

সাবিত্রী শিহরিয়া অনুভব করিল, বুঝি-বা সে কোন মতেই আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না ।

সতীশ একটা ক্ষুদ্র চাবি বেহারীর কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর ভাখ, দেরাজের চাবিটা ভোর কাছেই রইল, যা টাকার দরকার হয়, যাবার সময় যেন নিয়ে যায়, রুগ্ন শরীরে যেন—

সতীশের কথাগুলা বিষ এবং অমৃতে মিশিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠ পর্যান্ত ফেনাইয়া উঠিল। সতীশ কহিল, আমি পাথুরেঘাটায় যাচ্ছি বেহারী—কাল ফিরতে বোধ করি একটু বেলা হবে। এক পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, সাবিত্রী কোন সঙ্কোচ কোরো না, যা সাবশ্যক হয় নিয়ো—আমি চললুম।

সতীশ চলিয়া গেল।

সাবিত্রী আর একবার ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বুক-ফাটা কঠে কাঁদিয়া বলিল, ওগো কেন তুমি এই পাপিষ্ঠাকে এত ভালবেসেছিলে! এই যে শপথ করলে আমাকে ঘৃণা কর, এই কি ঘৃণা করা! ভোমাকে এই ছঃখ দেওয়া, এত মিথ্যা বলা, সবই ভোমার স্নেহের আগুনে পুড়ে কি ছাই হয়ে গেল! কে আমাকে বলে দেবে কি করলে আমি ভোমার ঘৃণা পাব!

বেহারী এই কান্নার বিন্দুমাত্র অর্থও বুঝিতে পারিল না, একট্-খানি কাছে সরিয়া সান্তনার স্বরে বলিল, আচ্ছা মা কেন বাবুর কাছে এত মিথ্যে কথা বললে? যেখানে যাওনি, যে দোষ করনি, কি জন্মে সেই সব নিজের ঘাড়ে নিয়ে এত অপরাধী হয়ে রইলে?

সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ধর্ম জানেন বেহারী, আমার সমস্ত কথাই মিথ্যে। বলতে বুক ফেটে গেছে, তবুও বলতে হয়েছে। কিন্তু কোন কাজেই ত এলো না বেহারী, কোন কাজেই যে এলো না।

বেহারী মূঢ়ের মত মুখপানে চাহিয়া বলিল, মিখ্যে আবার কি কাজে আসে মা ?

সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া চোথ মুছিল। তাহার মুথের পানে চাহিয়া বলিল, ঠিক জানো বেহারী, কোন কাজেই কি আসে না ?

বেহারী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তা আসে বৈকি। আদালতে মিথ্যাতেই ত কাজ হয়—সেখানে মিথ্যা কথারই ত জ্বয়-জ্বয়কার।

সাবিত্রী আর জবাব দিল না। বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিস, কেন এত মিথ্যা ব'লে গেলুম, হয় ত একদিন বুঝতে পারবে। কিন্তু সে কথা যাক, বেহারী, আমার হুটি কথা রাখবে ?

রাখব বৈ কি মা। কি কথা?

একটা কথা এই যে, আমি চলে গেলেও কোনদিন বাবুকে জানিয়ো না আমি তাঁকে আগাগোড়া মিথ্যে ব'লে গিয়েছিলুম। বেহারী মৌন হইয়া রহিল। সাবিত্রী কহিল, আর একটা ক্ণা —আমার ঠিকানা তোমাকে লিখে জানাব। যদি কখনও বোঝো, আমার আসা দরকার, আমাকে জানিয়ো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই বেহারী, আমি ছাড়া ওঁকে কেউ শাসন করতেও পারবে না, আমার চেয়ে বিপদের দিনে কেউ সেবা করতেও পারবে না।

বেহারী কাঁদিয়া ফেলিস। চোখ মুছিয়া রুদ্ধরে ব**লিস, সব** জানিমা।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে চললুম। ওঁকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলুম—দেখো বেহারী, আমার ছটি কথা রেখো। ভগবান করুন, তোমরা স্থথে থাকো—আমার এই পোড়ামুখ নিয়ে যেন আর তোমাদের সামনে আসতে না হয়।—বলিয়া সাবিত্রী চোখ মুছিয়া অগ্রসর হইল।

রাস্তায় আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া সাবিত্রীকে তুলিয়া দিয়া বেহারী গড় হইয়া প্রণাম করিল। চোখ মুছিয়া গলা পরিক্ষার করিয়া বলিল, মা, আমারও একটা নিবেদন আছে। আজ যেমন ছেলে বলে মনে করেছিলে, দরকার হ'লে আবার স্মরণ করবে ?

কোরব বই কি।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বেহারী আর একবার পথের উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কোঁচার খুঁটে চোথ মুছিয়া বাদায় ফিরিয়া গেল।

## বাইশ

পাথুরেঘাটায় চললুম—বলিয়া সতীশ রাত্রি এগারোটার সময় বাসার বাহিরে আসিয়া খানিকটা পথ চলিয়াই বৃঝিল ক্লান্তির সীমা নাই। পা অচল, সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী। কত বড় গভীর অবসাদ তাহার দেহ-মনে আজ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পুর্বের এমনই আর একটা রাতির কথা স্মরণ হইল।

যেদিন বেহারী সাবিত্রীদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, সে নাই, বিপিনবাবুর কাছে চলিয়া গিয়াছে! সেদিন সংবাদটা শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল। পরক্ষণেই অভিমান ও অপমানের যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেল্লার নির্জ্জন প্রান্থরে, স্তব্ধ আকাশের তলে চোথের জলে নিবিয়া না গেলে, যেখানে যতদিনে হৌক, সাবিত্রীকে দগ্ধ না করিরা শাস্ত হইত না, তেমনি রাত্রি ত আজিও আসিয়াছিল, তবে তেমনি করিয়া আগুন জ্লিল না কেন ?

একখানা খালি গাড়ী যাইতেছিল, ডাকিয়া কহিল, পাথুরেঘাটায় যাবি রে গ

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া রাস্তার আলোকে সতীশের প্রতি চাহিয়াই ভাবিল—মাতাল। বলিল, সে যে অনেক দূর! তিন টাকা কেরায়া লাগবে বাবু—টাকা আছে ত ?

'আছে', বলিয়াই সতীশ চড়িয়া বসিল, এবং গাড়ীর একটা কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল। ক্লান্তি তাহাকে এমন করিয়াই ছাইয়া ফেলিয়াছিল যে, ইহার অধিক কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না।

অনেক পরে অনেক পথ ঘুরিয়া গাড়োয়ান বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ঠিকানায় যাবেন বাবু, ঠিক করে বলে দিন। মিছামিছি ঘুরতে পারিনে। সভীশ নিজের বাসার ঠিকানা দিল। কিছু পরে গাড়ী আসিয়া ভাহার দ্বারে পৌছিল। বহু ডাকাডাকির পরে বেহারী আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলে সভীশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী, সাবিত্রী কি আমার ঘরে ?

বেহারী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না বাবু, দে ড নেই। তখুনি চলে গেছে।

গেছে ?

হাঁ বাবু, সে নেই।

সতীশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেহারীর শ্যাার একাংশে বসিয়া

পড়িল; এই না-থাকাটা স্থাধের কিংবা হুংখের, সভীশ ঠিক যেন উপলব্ধি করিতে পারিল না।

বেহারী খানিক পরে মৃত্স্বরে কহিল, আমি গাড়ী ঠিক ক'রে দিয়েছিলুম। চলুন, আপনার ঘরে আলো জেলে দিয়ে আসি।

না থাক্, আমিই জেলে নিতে পারব, বলিয়া সতীশ উঠিয়া গেল। পরদিন সকালে যখন তাহার অতৃপ্ত নিজা ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছিল।

অক্সাৎ প্রচণ্ড ঝটিকার মত সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিয়া কত কাণ্ডই না এই একটা রাত্রির মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে! সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিপর্যাস্ত চিহ্নগুলার মাঝখানে বহুক্ষণ পর্যস্ত তাহার মন অসাড় হইয়া রহিল। বেহারী আসিয়া তামাক দিয়া বাহির হইয়া ঘাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া কহিল, শোন্ বেহারী কাল কখন সে এখানে এসেছিল রে ?

সাবিত্রী চলিয়া যাওয়া অবধি তাহার সকল প্রকার ত্র্ভাগ্য স্মরণ করিয়া বেহারীর ব্যথিত মনটা ভিতরে ভিতরে ভারী কাঁদিতেছিল। সে অবনত মুখে মৃত্তঠে বলিল, তুপুর-বেলা।

কেমন ক'রে সে এ-বাড়ীর সন্ধান পেলে ? সে ত জানিনে বাবু।

সতীশ তাহার মুখপানে কঠোর দৃষ্টিপাত কহিয়া কহিল, হাঁ রে বেহারী, তুই কি সত্যিই আমাকে এতবড় গরু পেয়েচিস যে, এটাও ব্রতে পারিনে ? সত্যি কথা বল্।

বেহারী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ছই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সতীশ কহিল, চেয়ে রইলি যে! তুই বিপিনের ওখানে যাস্নে ? সাবিত্রীর সঙ্গে তোর দেখাশোনা কথাবার্তা হয় না ?

না বাবু, বলিয়া বেহারী বাহির হইবার উপক্রম করিতেই সতীশ অধিকতর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাঁড়া, যাস্নে। তুই তাকে এখানে আসতে শিখিয়ে দিস্নি ? **ठितवरी**न २०२

বেহারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। সভীশ ধমক দিয়া উঠিল—ফের না।

বেহারী অবনত মস্তকে ছিল, চমকাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।
সতীশ বলিতে লাগিল, ফের না ? তবে কেমন ক'রে সেই
সয়তানটা এ বাসার সন্ধান পেলে ? যাও তুমি, তাঁর কাছে গিয়েই
থাকগে, আমার দরকার নেই। আমি ঘরের মধ্যে শক্র পুষতে
পারব না। আজই তুমি যাও—তোমাকে জবাব দিলুম।

বেহারী একটি কথাও কহিল না। শুধু তাহার বিস্ময়-প্রসারিত তুই চক্ষের প্রান্ত বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

এই অঞ সভীশ দেখিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, রাত্রে কোথায় গেল সে ?

বেহারী চোথ মুছিয়া বলিল, জানিনে। চিঠি লিখে তার ঠিকানা জানাবে বলে গেছে।

সতীশ আবার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া নরম হইয়া কহিল, ভারী রোগা দেখলুম। খুব ব্যারাম হয়েছিল বৃঝি ?

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।
তাই বুঝি দেখানে আর জায়গা হ'ল না !
বেহারী তেমনি মাথা নাডিয়া সায় দিল।

সতীশ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এবার তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি বেহারী, আমার বাসায় আর যেন সেনা ঢোকে। কিম্বা কোন রকম ছুতো করেও যেন আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে। আমার চাবি কৈ ? যাবার সময় কভ টাকা তাকে দিলি ?

বেহারী চাবি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, টাকা দিইনি।
দিস্নি ? কেন দিলিনে ? ভোকে ত দিতে ব'লে গিয়েছিলুম।
সে নিতে চায়নি, বলিয়া বেহারী বাহির হইয়া গেল। সতীশ
ভাহাকে পুনরায় ডাকিয়া ফিরাইল। সাবিত্রী উপস্থিত নাই,
বেহারী ভাহাকে ভালবাসে—স্ত্রাং, এই বেহারীকে আঘাত

করিতে পারিলেও যেন কতটা ক্ষোভ মিটে। সে সুমুখে আসিতেই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—-তার পরে তোমাদের কি কি পরামর্শ হ'ল ?

বেহারী আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। অশ্রুক্তর-কঠে বলিয়া উঠিল, বাবু, সাবিত্রী কি পরামর্শ করবে আমার মত লোকের সঙ্গে? আপনার চরণে দোষ-ঘাট ক'রে থাকি, মাথা পেতে দিচ্ছি, যা ইচ্ছে হয় শাস্তি দিন, কিন্তু বুড়োমানুষকে এমন ক'রে পোড়াবেন না। বলিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশের নিজের চোথের কোণও সহসা যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল: আচ্ছা তুই যা,—বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আর একবার শুইয়া পড়িল এবং চোথ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। বড় জালায় জলিয়া তাহার মুখ দিয়া যে ভাষাই সাবিত্রীর উদ্দেশে বাহির হোক না কেন, তাহার সেই রোগতপ্ত শীর্ণ মুখের স্মৃতি ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড কাঁদাইতেছিল। এখন বেহারীর কথায় পরিষ্কার যদিও কিছুই হইল না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল সাবিত্ৰী যেন সভাই আর কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল। বছর-তুই পুর্বে সতীশদের নবনাট্য-সমাজে বিলমকল প্লে হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার সেই কথাটা মনে পড়িল—'তবু কেন ভুলিতে না পারি ভারে ?' এ কি আশ্চর্য্য ! যে-সাবিত্রী হৃষ্ট গ্রহের মত ভাহাকে শুধু অবিশ্রাম হুঃখ দিভেছে, যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পুর্বেও নিজের মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছে, সে তাহার কেহ নয়—উভয়ের কোন বন্ধনই নাই—যাহার বিরুদ্ধে আজ তাহার ঘূণার অস্ত নাই, তবুও তাহারই জক্ত কেন সমস্ত মন জুড়িয়া হাহাকার উঠিতেছে! এ কি বিচিত্র ব্যাপার ? এমন ভীষণ বিদ্বেষ এবং এত বড় আকর্ষণ একই সঙ্গে কি করিয়া তাহার বুকের ভিতর স্থান পাইতেছে। হায় রে। এ যদি সে একটিবার দেখিতে পাইত, তাহার নিভৃত অন্তরবাসী তাহার সমস্ত চক্ষু-কর্ণ দৃঢ় রুদ্ধ করিয়া এখনও এক বিশ্বাদে অটল হইয়া আছে—সে শুধু আমারই—আমার বড় আর তাহার কিছুই

**ठित्रज्ञी**न २०८

নাই—যাহাকে কোন প্রতিকৃল সাক্ষ্য, এমন কি, সাবিত্রীর বিরুদ্ধে তাহার নিজের মুখের কথাও তিলার্দ্ধ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহা হইলে হয় ত সতীশ এই পরমাশ্চর্য্যের অর্থ বৃষিতে পারিত।

## তেইশ

ঘণ্টা-ছই পরে সতীশ পাথুরিয়াঘাটার উদ্দেশে নিজ্ঞান্ত হইয়া মনে মনে কহিল, উঃ কি সয়তান! যাক, আমিও বাঁচিয়া গেলাম। আমার কাঁধের উপর হইতে ভূত নামিয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উপীনদাকে আজ মুখ দেখাইব কেমন করিয়া? কারণ, আগুনে হাত দিলে কি হয়, ইহা যেমন সে নিশ্চিত জানিত, তাহার আবাল্য-সূক্তং উপীনদাকে সে ঠিক তেমনি চিনিত। তাঁহার কাছে এ সকল অপরাধের ক্ষমা নাই, আজন্ম স্নেহের মূল্যেও বিন্দুপরিমাণ প্রশ্রেয় কিনিবার ভরদা নাই, এ কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে বিদিত ছিল।

কিরণময়ীদের বাটীর সদর দরজা খোলা ছিল। সেইখানে আসিয়া সতীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত কথা আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে হইল, শুধু কি উপীনদা তাহার পরম মিত্র, গুরু এবং আদর্শ? তাঁহার চেয়েও যথার্থ আপনার কে আছে? সেই উপীনদার পাশে গিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার তাহার আর এতটুকু পথ নাই। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, আজ দেখা হইবামাত্রই তাঁহার সেই অত্যন্ত কঠোর শুদ্ধচক্ষের জ্বলম্ভ চাহনি তাহাদের আজ্ম বন্ধুছ, স্নেহ, প্রেম সমস্তই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দিবে—কিছুই ক্ষমা করিবে না।

আবার ইহাই কি সব ? এ বাটীর কবাটও নিশ্চয়ই তাহার

মূখের উপর আজ হইতে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আর এখানে প্রবেশ করিবে সে কোন্ মুখ লইয়া ?

কিন্তু, এত ক্ষতি, এত লাঞ্ছনা যাহার জন্ম, এত বড় সর্বনাশ যে সাধিয়া গেল, সে তাহার কে ছিল ? যে নিজে ধরা দেয় নাই, অথচ, বাঁধিয়া গেল; তৃঃখ ভোগ করে নাই, অথচ, তৃঃখের সাগরে ডুবাইয়া গেল। যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসাধ্য! নিঃশ্বাস ফেলিয়া সতীশ মনে মনে কহিল, সাবিত্রী, তৃঃখ দিয়াছ, সে জন্ম আর তৃঃখ নাই—কিন্তু সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া এ কি বিষম বিড়ম্বনায় আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গেলে!

দাসী হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া কহিল, গৌমা ডাকছেন আপনাকে। সতীশ চমকিয়া চাহিল। প্রশ্ন করিল, উপেন্দ্রবাবু এসেছেন ? হাঁ, কাল অনেক রাত্তিরে।

তাঁর ছোটভাই ? বৌঠাকরুণ ?

দাসী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কৈ না! তিনি একলা এদেছেন। এদে পর্যান্ত আমাদের বাবুর কাছে ব'সে আছেন।

বাবু কেমন আছেন ?

দাসী নিঃখাস ফেলিয়া বলিল, আর বাবু! শেষ হলেই হয়।
সতীশ মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বৌঠান কোথায় ?
ভিনি এইমাত্র স্নান ক'রে রালাঘরে গেলেন।

সভীশ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পা টিপিয়া যথাসাধ্য পদশব্দ বাঁচাইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। কিরণময়ী বোধ করি অপেক্ষা করিয়াই ছিল, সভীশ দারের কাছে আসিতেই উৎস্কভাবে জিজ্ঞাস। করিল, বাড়ীতে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে—ও কি ঠাকুরপো, চোখ-মুখ যে ভয়ানক ব'সে গেছে—রাত্রে ঘুমোওনি না কি ?

প্রশ্নতা সতীশের কানে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার মুখখান।
ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়াই তৎক্ষণাৎ নিবিয়া ছাই হইয়া গেল। কহিল,
হাঁ, সারা রাত্রি জ্বেগে তাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করেছি। শুনে

সম্ভপ্ত হ'লে ত ? আর এখানে যেন না চুকি, এই ত ? কিন্তু সেই ছোটলোক উপীনবাবুকে বোলো, আমাকে জ্বিজ্ঞাসা করলে আমি সত্য কথাই বলতাম। সংসারে সে ছাড়া সত্যি কথা বলতে পারে, এমন লোক আরও আছে! তা ছাড়া সে আমার এমন কেউ নয় যে, ভয়ে মিথ্যে বলতে হোতো। বোলো তাকে—বুঝলে বৌঠান! বলিয়াই সতীশ ফিরিয়া চলিল।

অকস্মাৎ সতীশের এই ভাব, এই অত্যুগ্র কণ্ঠস্বর—কিরণময়ী যেন দিশাহারা হইয়া গেল। সতীশ বড় ঘরের দরজা পার হইয়া যায় দেখিয়া কিরণময়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, যেও না ঠাকুরপো, শোনো—

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, কি হবে শুনে ? সভ্যি বলছি বৌঠান সে যে এতবড় ছোটলোক, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। যেখানে সে থাকে সেখানে আমি থাকিনে। আজ বুঝতে পারছি, হঠাৎ কেন সেদিন বাবা ও-রকম চিঠি লিখেছিলেন! কিন্তু বোলো সেই ইতর্টাকে আমি ভাকে গ্রাহ্যও করিনে।

কিরণময়ী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কাকে ? কি বলছো ঠাকুরপো ?
ঠিক বলছি, বোঠান, ঠিক বলছি। তাকে বললেই সে ব্যাব ।
কিন্তু, তোমাকেও বলে যাই আজ—বিনা দোষে তোমার বাড়ীর দরজা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিলে বটে,—কিন্তু একদিন ব্যাব—সতীশ যত মন্দই হোক, তাকে বিশ্বাস ক'রে কেউ কোন দিন ঠকেনি। আর একটা কথা তাকে বোলো, সে যত ইচ্ছে—প্রাণভরে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে যেন, কিন্তু আমিও তাকে আর মুখ দেখাব না, সেও যেন আমাকে—হঠাৎ সতীশ দরজার দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া ঝড়ের বেগে প্রস্থান করিল। তাহারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কিরণময়ীর ত্ই চক্ষ্ পাথরের মূর্ভির মত স্তব্ধ উপেক্রের মূথের উপর গিয়া পড়িল। তিনি চেঁচামেচি শুনিরা রোগীর শ্ব্যা-পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘরের ক্রাট ঈষলুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

কিরণময়ীর একবার মনে হইল, ব্যাপারটা কি, উপেন্দ্র তাহা জানিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না, নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে সরিয়া গেলেন।

কিরণময়ীর বিশ্বয়ের অবধি নাই। এ কি কাণ্ড! সভীশ ভাহার উপীনদাকে এমন করিয়া তাহারি মুখের উপর অপমান করিয়া গেল কেমন করিয়া? কিসের জন্ত ? সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া হাতের কাজগুলা যেন স্বপ্নাবিস্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে একটা গভীর ক্ষুব্ব বিশ্বয় সহস্র রূপ ধরিয়া নিরন্তর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভাহার ঘরের মধ্যে যে এত বড় একটা বিপদ আসন্ন হইয়া রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্ত সে ভাহাও ভ্লিল, শুধু ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর সভীশ বাসায় ফিরিয়া গেছে, তার পরে এই একটা রাত্রির মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিতে পারে যাহাতে সে এমন উন্মত্ত আচরণ করিয়া চলিয়া গেল।

অথচ উপেন্দ্র একটা কথাও জানিতে চাহিলেন না। তাহার মনে হইল, ক্ষণকালের জন্ম উপেন্দ্রর শুষ্ক কঠিন মুখের উপর যেন হংসহ বিশায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহা সভ্য কিম্বা শুধু তাহারই মনের কল্পনা, তাই বা কে জানে!

উপেন্দ্র ফিরিয়া গিয়া মুম্র্র শয্যাপ্রান্তে তাঁহার পূর্বে স্থানটিতে বিসিয়া রহিলেন। তিনি স্বভাবতঃই শান্ত প্রকৃতির। সহসা কাহারো স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেই সহজ্ঞ নির্মান বিচার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, কাল রাত্রে যখন স্বরবালা প্রভৃতিকে জ্যোতিষের বাটাতে পৌছাইয়া দিয়া গভীর রাত্রে একাকী হারানের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, হারানের শ্বাস-কষ্ট তখন ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিতরে সংজ্ঞা আছে কি না, তাহা অমুমান করা কঠিন। চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপারটা তাঁহার কি ভীষণ ঠেকিয়াছিল। অথচ কোথাও যেন এতটুকু ব্যাকুলতা নাই। ইতিপূর্কে তিনি যে ছই-একটা মৃত্যুশ্য্যা চোথে দেখিয়াছিলেন, ইহার সহিত তাহাদের কত বড় প্রভেদ। রোগীর শিয়রে তেমনি

**ठ** तिख**री**न २०৮

একটা প্রদীপ অত্যন্ত স্লান হইয়া জ্বলিতেছে, মা ঘরের একটা কোণে মাত্বর পাতিয়া নিজিত; শুধু কিরণময়ী জ্ঞাগিয়া বদিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারও ব্যবহারে বা কণ্ঠস্বরে একবিন্দু শঙ্কা বা উদ্বেগের লক্ষণ খুঁজিয়া না পাইয়া তাহার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, দে যেন স্বামীর মৃত্যু অপেক্ষা করিয়াই বদিয়া আছে। মায়েরও কেমন যেন নির্কিবকার ভাব—নিজের রোগ ও ক্রগ্নদেহ লইয়াই অস্থির।

কাল রাত্রে উপেন্দ্র যেন অত্যস্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, শুধু যে মৃত্যুর বিভীষিকাই এই ছটি রমণীর মধ্যে আর ছিল না, তাহা নহে, বরফ হইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই যেন একটা বাঁধের মত হইয়া এই ক্ষুদ্র পরিবারটির স্থ-ছংথের প্রবাহকে আটক করিয়া আবর্জনা সঞ্চিত করিয়া ভিতরে অতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। যেমন করিয়া হৌক, এর অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলেই ইহারা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

উপেন্দ্র আজিও কিরণময়ীকে চিনিতে পারেন নাই—সে মুযোগই তাঁহার ঘটে নাই। কিন্তু সভীশ চিনিয়া লইয়াছিল। তাই প্রথম যেদিন ইহারা হারানের আহ্বানে এ-বাটাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিরণময়ীর সে-রাত্রির ব্যবহার সভীশ ত ভূলিয়া-ছিলই, অধিকন্তু নিজের রুঢ় আচরণের জন্ম শত অপরাধ স্বীকার করিয়া, সহস্র লজ্জা প্রকাশ করিয়া, তাহার ক্ষমা লাভ করিয়া, ভাইয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কি উপেন্দ্রর মনের মধ্যে সেই যে সেদিন কাটিয়া কাটিয়া দাগ বিদ্য়াছিল, তাহা ত ছিলই, বেশীর উপর কাল রাত্রির স্মৃতি সেই ক্ষতে কালির রেখাপাত করিয়া কোথাও অফুটতার অবকাশমাত্র রাথে নাই। এই ছটি নারী সম্বন্ধে এতদিন তাহার মনের ভাব ভিতরে কোন বিশেষ আকারে ছিল, তাহার নিজের কাছেও তিনি এ পর্যাস্ত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া লইতে চাহেন নাই। এ-কথা যতবার মনে উদয় হইয়াছে, ততবারই জ্বোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু গত নিশীথে ঘরে চুকিয়া নিজের সঙ্গে ওকালতি করিবার আর সময় রহিল না।

একমুহূর্ত্তেই তাহার অপ্রসন্ধ চিন্ত মায়ের বিরুদ্ধে বিভ্ঞা ও দ্রীর বিরুদ্ধে নিবিড় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তার ক্ষণকাল পরে কিরণময়ী গরম ছধ চায়ের বাটি লইয়া যখন ঘরে ঢুকিল, তখন উপেন্দ্র রোগীর উপরেই ছই চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে যখন বাটিটা তাহার সম্মুখে স্যত্নে রক্ষা করিল, তখন তাহা স্পর্শ করিতেও তাঁহার স্মস্ত অন্তঃকরণ হাত গুটাইয়া বসিল।

সকালে সতীশের আসা-যাওয়া অঘোরময়ী টের পান নাই। তথন তিনি নীচে নিজের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলের পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেন তাঁহাকে সাস্থমা দিল না, নিষেধ করিল না,—হঠাৎ তাঁহার চায়ের বাটির প্রতি চোখ পড়ায় কালার স্থরে প্রশ্ন করিলেন, কই বাবা, চা খেলে না যে?

উপেন্দ্র সংক্ষেপে কহিল, না—

অঘোরময়ী অত্যস্ত ব্যপ্ত হইয়া উঠিলেন,—না না, সে হবে না বাবা,—সারা রাত্রি জেগে আছ,—এর উপর আবার তোমার অসুখ-বিস্থুখ হয়ে পড়লে আমি আর বাঁচব না উপীন।

উপেন্দ্র কথা কহিল না, শুধু কেবল অঘোরময়ীর মুখের পানে একটা অত্যস্ত বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মুমূর্র পানে চাহিয়া রহিল। এই খর-দৃষ্টির অর্থ বোধ করা অঘোরময়ীর সাধ্য ছিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিতেই লাগিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল কিরণময়ী, এই ঘরে এই মৃতকল্প সন্তানের পার্শে পরের ছেলের জন্ম জননীর মুখের এই উৎকট ব্যাকুলতা-প্রকাশ কত যে বিশ্রী ও বিসদৃশ দেখাইল, তাহার তীত্র বুজির অগোচর রহিল না। কিন্তু সে যাই হোক, উপেন্দ্রও কেন যে এই একটা তৃচ্ছ অনুরোধের বিরুদ্ধে এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া শক্ত হইয়া বিসয়া রহিল, তাহারও কারণ কেহ অনুমান করিতে পারিল না। ইহার আচরণটাও কিরণময়ীর চোখে কম অসলত ঠেকিল না।

এই জেদাজেদি হুগিত হইল ডাক্তারের আগমনে। সাছেব

ভাক্তার মিনিট ছই-ভিন পরীক্ষার পরে তাঁহার শেষ জ্বাব দিয়া গেলেন, এবং সেইসঙ্গে ভরসাও দিয়া গেলেন যে, আগামী শেষ-রাত্রির এদিকে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বেলা তখন দশটা। কিরণময়ী একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া মৃত্স্বরে কহিল, আপনার একবার সেখানে দেখা দিয়ে আসাও ত দরকার।

উপেন্দ্র কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তেমন দরকার নেই। তাঁরা সমস্ত জানেন।

কিরণময়ী কহিল, তবুও একবার যান। এখন ত কোন ভয় নেই—ততক্ষণ স্নান করে একটু বিশ্রাম করে ফিরে আসতে পারবেন।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিরণময়ী মৃত্ব অথচ দৃঢ়কঠে কহিল, একটুখানি বুঝে দেখুন, স্নানাহার না করে উপোস করে এখন মুখোমুখি বসে থেকে কোন ফল নেই। গাড়ীতে এসেছেন, কাল সমস্ত রাত্রি জেগে বসে আছেন, তার উপর আজ সারাদিন-রাত্রি এমন করে বসে থাকলে অমুখ হয়ে পড়তে পারে। সভীশঠাকুরপোও নেই—এ সময় আপনি যদি—তা ছাড়া আপনাকে সত্যিই বড় ক্লান্ত দেখাছে। আমি বসে আছি—ততক্ষণ আপনি একটুখানি ঘুরে আমুন। কথা শুরুন—উঠুন।

সহসা উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিয়া ফেলিল এমন করিয়া এত কথা কিরণময়ী আর কখনো তাঁহার সাক্ষাতে কহে নাই। এ কণ্ঠস্বরে শুভাকাক্ষার আতিশয্য নাই, অথচ কি দৃঢ়! কি কোমল! উপেন্দ্রর কানের মধ্যে কিরণময়ীর এই প্রথম সম্নেহ অন্ধরোধ কি অপরূপ হইয়াই ঠেকিল! বহুদিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রে যে তীব্র কণ্ঠ, যে কঠিন ভাষা ইহারই কাছে সে শুনিয়া গিয়াছিল, ভাহার সহিত ইহার কি আশ্চর্য্য প্রভেদ!

উপেন্দ্র কোন দিকে না চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাদের আজ কি রকম হবে ? কিরণময়ী কহিল, সে কথা কেন জ্বিজ্ঞাসা করছেন ? আমাদের আজ্ব যে হুংখের দিন, তার ত কেউ ভাগ নিতে পারবে না। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না, এই বেলা উঠে পড়ুন।

সত্য কথা বলিবার এ কি অন্তুত শান্ত-কঠিন ভঙ্গী। মুহুর্ত্তের জন্ম উপেন্দ্র সমস্ত ভূলিয়া তাহার বিশ্বয়-বিফারিত হই চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি কিরণময়ীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। প্রথমেই চোখে পড়িল তাহার সিঁথার প্রোভাগে সিঁহুরের উজ্জ্বল রেখাটা—নারী-সোভাগ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—এ জীবনের পরম শ্রেয়: এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নাই—আয়তির সমস্ত গৌরব বহন করিয়া এখনও বিভামান আছে। প্রবল বাজ্পোচ্ছাুনে উপেন্দ্রর সর্ব্বশ্রীর একবার কাঁপিয়া নভিয়া উঠিল।

কিরণময়ী তাহা দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহার আভাসমাত্রও তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। কহিল, আপনি উঠুন, আমি একটু হুধ খাইয়ে দিই।

উপেন্দ্র সরিয়া বসিয়া কহিল, ওযুধটা —

কিরণময়ী ব্যথিতস্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আর ভাতে কাজ নেই। অনেক ওষ্ধই জোর করে খাইয়েছি, আর খাওয়াতে চাইনে।

উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না। ঔষধের অনাবশ্যকতা সে নিব্দেও
কম জানিত না। স্বামীকে হুধ পান করাইয়া সে পুনর্বার অন্ধরোধ
করিতেই উপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অতিশীঘ্র স্নানাহার করিয়া
ফিরিয়া আসিবে বলিয়া দ্বার পর্যান্ত অগ্রসর হইতেই কিরণমন্ত্রী মৃহ্কপ্তে প্রশ্ন করিল, আসবার সময় সতীশঠাকুরপোর বাসাটা হয়ে
আসবেন কি ?

উপেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেন ?

কিরণময়ী কহিল, আমার ত লোক নেই যে, তাঁর বাসায় একবার পাঠাব সেইজ্জে বলছিলুম, আপনি যদি একবার—

উপেন্দ্রর সহসা মনে হইল, এই ডাকিতে পাঠাইবার প্রস্তাবে

**চরিত্রহী**न २১২

দ্বারা তাহাকেই যেন বিশেষভাবে থোঁচা দেওয়া হইল। তাই তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তাকে কি আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার তাৎপর্য্য কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।
কিন্ধ, তাই বলিয়া নিজের কণ্ঠস্বরের দ্বারা আর তাহাকে সে
বাড়াইয়া তুলিল না। শুধু বলিল, এ তু:সময়ে ত আমার সকলকেই
প্রয়োজন উপীনবাব্। তা ছাড়া, কেন যে হঠাৎ তিনি আপনার ওপর
অমন রাগ ক'রে চ'লে গেলেন, তাও ত জানিনে। তাই ভাবছি,
একবার তাঁকে ডেকে আনবার চেষ্টা করা কি ভাল নয় ?

উপেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, আপনি সেজস্ম উদ্বিগ্ন হবেন না। সে ত আমারই বন্ধু, আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই স্থির ক'রে নিতে পারব। তবে, আপনার যদি বিশেষ কাজ থাকে ত—তার কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে পারি—আমার নিজের যাবার সময় হবে না।

কিরণময়ী মৃত্সবে কহিল, সেই ভাল। লোক পাঠিয়ে দেবেন। তার আসাই চাই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বোঝাপড়া যবে হোক, কিন্তু আমি তার বোন। আমার এত বড় বিপদের দিনে আমাকে শান্তি দিতে আপনাদের আমি দেবো না।

না না, তার আবশুক কি,—আমি খবর পাঠিয়ে দেব—বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। অবশু, ভাই-বোনের নৃতন সম্বন্ধ কোথায় কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহা স্থির করিয়া দিবার ভার তাহার উপরে নাই, একথা দে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু তথাপি যে আত্মীয়তার ধারা একদিন শুধু তাহার মধ্যে দিয়াই পথ পাইয়াছিল, দে যে আজ তাহাকেই অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এ সংবাদ তাহাকে আঘাত না করিয়া পারিল না। বন্ধুর প্রতি সে যা খুসি করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের এই ভাই-বোনের নিকটতম সম্বন্ধের মধ্যে কিরণময়ী কোন বন্ধুকেই যে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না, ইহা বুঝিবার পক্ষে সে অস্পষ্টতার লেশমাত্র স্থান রাখে নাই।

ক্ষুদ্র গলি জ্ঞতপদে পার হইয়া আসিয়া উপেন্দ্র বড় রাস্তায় গাড়ী ভাড়া করিল। অন্ধকার-শীতল মৃত্যুপুরীর বাহিরে, সহরের এই প্রথব সুর্য্যালোকদীপ্ত, জীবস্ত, কর্মচঞ্চল রাজপথের উপরে দাঁড়াইয়াও কিন্তু সে আরাম বোধ করিল না। মনের ভিতরটায় কেমন যেন এক রকম জ্ঞালা করিতেই লাগিল।

আবশ্যক হইলে কিরণময়ী যে কিরূপ উগ্রভাবে কঠিন হইয়া উঠিতে পারে, তাহা সে একদিন দেখিয়াছিল, কিন্তু, তাহার শাস্ত বিরুদ্ধতাও যে তাহা অপেক্ষা অল্ল কঠিন নয়, আজিকার এই গুটিকয়েক কথাতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল। সতীশের সহিত তাহার যে একটা বিবাদ ঘটিয়াছে, কিরণময়ী তাহা টের পাইয়াছে বুঝা গেল। কিন্তু কলহের কারণ যাহাই হোক, দোষ গুণের বিচার সেনিজেই করিবে আর কাহাকেও হাত দিতে দিবে না, এই কথাটাই ঘ্রিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল।

## চবিবশ

নারীর সম্বন্ধে উপেন্দ্রর মত পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের মধ্যে মস্ত ভুল ছিল। এমন নারীও আছে, যাহার সন্মুখে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। জ্ঞার খাটে না, মাথা অবনত করিতে হয়। এমনি নারী কিরণময়ী। সেই প্রথম পরিচয়ের রাত্রে ইহারই সম্বন্ধে উপেন্দ্র সতীশের কাছে, মুখে অক্যরূপ কহিলেও অন্তরে সকরুণ অবজ্ঞার সহিত ভাবিয়াছিল, ইহারা সেই সব উগ্র-স্থভাবা রমণী—যাহারা অতি সামান্ত কারণেই জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদের মত বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া ভয়কর কাণ্ড করিয়া বনে! আজ দেখিতে পাইল, না, তাহা নয়। ইহারা একান্ধ সক্রের মধ্যেও মাথা ঠিক রাখিতে জানে, এবং লেশমাত্রও

**চরিত্রহী**न २১৪

উগ্র না হইয়াও অবলীলাক্রমে আপন ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারে। এ বাটীতে সভীশের আসা-যাওয়া উচিত অমুচিত যাই হোক্, কিরণময়ী ডাকিতেছে, এ খবরটা সভীশকে দিতেই হইবে।

এই কথাটা পথে যাইতে যাইতে সে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন আক্ষেপে ভরিয়া উঠিল। কারণ সতীশকে অত ভালবাসিত বলিয়াই তাহার উপর আজ উপেন্দ্রের বিতৃষ্ণার যেন অস্ত ছিল না। সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার বিচার আর একদিন হইবে, কিন্তু, আজ যে সতীশ প্রকাশ্যে, তাহারি মুখের উপর তাহার চিরদিনের অধিকৃত অগ্রজের সম্মানিত আসনটি সদর্পে মাড়াইয়া গেল, কোন সঙ্কোচ মানিল না, সকল হুংথের চেয়ে এই হুংথই উপেন্দ্রের মর্ম্মে গিয়া বি'ধিয়াছিল।

কিছুদিন পূর্বের উপেন্দ্র বাড়ীতে বসিয়াই একখানা অনামা পত্রে সতীশের কথা শুনিয়াছিল। সে পত্র, রাখালের লেখা। যখন ছব্ধনের ভাব ছিল, তখন সতীশের নিজের মুখেই রাখাল তাহার এই পরম বন্ধুটির বহু অসাধারণ কাহিনী অবগত হইয়াছিল। উপীনদার অসামাস্থ্য বিভা-বুদ্ধি এবং তাহার তুষার-শুল্র-অকলঙ্ক চরিত্রের খ্যাভি এবং সকল গর্বের বড় গর্বে ছিল তাহার সেই উপীনদার অপরিমেয় স্নেহ। সেইখানে ঘা দেওয়ার মত মারাত্মক আঘাত যে সতীশের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, ধূর্ত্ত রাখাল তাহা ঠিক ব্বিয়া-ছিল।

কিন্তু, সে পত্র তথন কোন কাজই করে নাই। উপেন্দ্র চিটি
পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পত্র-প্রেরকের উদ্দেশে হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যেই হও এবং সতীশের যত গোপনীয় কথাই জানিয়া
থাক, আমি তোমার চেয়েও তাহাকে বেশী জানি, এবং দিন-ছই
পরে সতীশের পিতার প্রশ্নে সহাস্থে কহিয়াছিল, সতীশ ভালই
আছে। তবে, বোধকরি, কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়া
সাবেক বাসা ত্যাগ করিয়া অন্তত্র গিয়াছে। সে লোকটা একখানা
অনামা পত্রে তাহার সম্বন্ধে যা-তা লিখিয়া জানাইয়াছেন।

বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন-মুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি রকম যা-তা উপীন ? উপেন্দ্র জবাব দিয়াছিল, সে সকল মিথ্যা গল্প শুনিয়া আপনার সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। আমি ত সঙীশকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আমি জানি সে এমন কিছু করিবে না যাহাতে আত্মীয় কাহারও মাথা হেঁট হয়! আপনি নিশ্চিস্ত থাকুন।

তাহার সেই বিশ্বাদের শিরে বজ্রপাত হইল সাবিত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়া। সতীশের নির্জন কক্ষের মধ্যে প্রসাধননিরত। একাকিনী রমণী! তাহার সে কি স্থগভীর লজ্জা! এবং সমস্ত লজ্জা ছাপাইয়া সেই ছটি আয়ত চক্ষুর ব্যথিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে কি ত্রাসই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে কি ভূল করিবার ? এক মুহুর্ত্তেই উপেল্রের মনের মধ্যে রাখালের সেই বিশ্বত-প্রায় চিঠিখানির আগাগোড়া একেবারে যেন আগুনের অক্ষরে জ্লিয়া উঠিয়াছিল! প্রশ্ন করিবার, সংশয় করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন।ছল না।

সে চিঠিখানিকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে রাখাল চেষ্টার ক্রটি করে নাই। তাহাতে সাবিত্রীর নাম ত ছিলই, নানাবিধ বিবরণের মধ্যে তাহার ক্রর উপর একটি ছোট কাল আঁচিলের কথা উল্লেখ করিতেও সে ভুলে নাই। চিহ্নটি এতই স্কুম্পষ্ট যে, পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহা উপেক্রর লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল।

সতীশকে ডাকিয়া দিবার অপ্রিয় কাজটা যাইবার পথেই শেষ করিয়া যাইবে কি না, স্থির করিতে করিতেই ভাড়াটে গাড়ী জ্যোতিষ-সাহেবের বাটীর সম্মুখীন হইল এবং ফটকে প্রবেশ করিতেই তাহার উৎস্থক দৃষ্টি কিসে যেন বাড়ীর দক্ষিণ দিকের দোতসা কক্ষের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইল।

উপেন্দ্র মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যাহা নি:সংশয়ে প্রত্যাশা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই! উন্মুক্ত স্থণীর্ঘ বাতায়ন ধরিয়া একখানি স্তব্ধ
প্রতিমা এই পথের পরেই যেন সমস্ত প্রাণ-মন পাতিয়া দিয়া
দাঁড়াইয়া আছে। এতটা দূর হইতে ভাল করিয়া দেখা সম্ভব নহে,
তবুও তাহার মনশ্চক্ষে ওই বাতায়নবর্ত্তিনীর ওঠাধরের ঈষৎ

কম্পনটুকু হইতে চক্ষুপল্লব-প্রান্তের জলের রেখাটি পর্যান্ত এড়াইল না। তাহার এতক্ষণের চিন্তাজ্বালা, অভিমান ও অপমানের ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা মুছিয়া গিয়া শুধু কেবল এই একটা কথা মনে জাগিল, সুরবালার সারারাত্রি এবং এই সমস্ত সকালটা না জানি কি করিয়াই কাটিয়াছে। যে, সাধ্য থাকিলে হয়ত তাহাকে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না, সে যে এই অপরিচিত সহরের মধ্যে গভীর রাত্রে তাহার অসুস্থ স্বামীকে একাকী বাড়ীর বাহিরে যাইতে দিয়া এতটা বেলা পর্যান্ত কিরূপ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া একদিকে তাহার যেমন হাসি পাইল, অন্তদিকে তেমনি চোখের কোণে জল আসিয়া

সরোজিনী বোধ করি খবর পাইয়া সেইমাত্র ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইয়াছিল, উপেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহার চোখ মুখ হাসির ছটায় ভরিয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতেই বলিয়া উঠিল, বাইরে আর একদণ্ড নয়, একেবারে উপরে চলুন।

উপেন্দ্র যথাসাধ্য গন্তীর-মুখে হেতু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

সরোজিনী তখন সহাস্তে কহিল, বেশ মানুষ্টিকে কাল রাত্রে আমার জিম্মা ক'রে দিয়েছিলেন—না নিজে ঘুমিয়েছে, না আমাকে ঘুমুতে দিয়েছে। সারারাত্রি গাড়ীর শব্দ শুনেচে আর জানালা খুলে দেখেচে—ওকি, চিঠি লিখতে বসে গেলেন যে! না, না, সে হবে না—একবার দেখা দিয়ে এসে তারপরে যা ইচ্ছে করুন—এখন নয়।

বাহিরের বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের উপর লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল, উপেন্দ্র একখানা কাগজ্ব টানিয়া লইয়া কহিল, বরং চিঠি লিখে তার পরে যা বলুন, করতে পারি, কিন্তু তার পূর্ব্বে নয়। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না—ইচ্ছে হয় গিয়ে খবর পারেন।

সরোজিনী ভেমনি হাসিমুখে বলিল, আমার খবর দেবার

দরকার নেই—তিনিই আমাকে খবর দিতে বাইরে পাঠিয়েছেন! আচ্ছা, পাঁচ মিনিট আমি দাঁড়িয়ে রইলুম—আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তবে যাব।

উপেন্দ্র আর জবাব না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে তাহার মুখের উপর ব্যথা ও বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি যে অদ্রে দাঁড়াইয়া সরোজিনী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পত্র সমাপ্ত করিয়া তাহা খামে প্রিয়া ঠিকানা লিখিয়া উপেক্র মুখ তুলিয়া চাহিল। কোচম্যান আসিয়া সরোজিনীকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল, গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বেরুবেন নাকি ?

সরোজিনী কহিল, হাঁা। আমার ছোট পিয়ানোটা মেরামত করতে দিয়েছি, সেইটে একবার দেখে আসব।

উপেন্দ্র খুসি হইয়া কহিল, ঠিকানা লেখা আছে, একটু কণ্ট স্বীকার ক'রে এই চিঠিখানা সহিসকে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন।—বলিয়া উপেন্দ্র সরোজিনীর প্রসারিত হাতের উপর চিঠিখানি রাখিয়া দিল।

সরোজিনী কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার শিরোনামার প্রতি চাহিয়া রহিল। ঐ তুই ছত্র নাম ও ঠিকানা পড়িতে এতটা সময় লাগে না। তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, সতীশবাবু এবার আমাদের বাড়ীতে উঠলেন না কেন ?

সে ত আমাদের সঙ্গে আসেনি—সতীশ বরাবরই এখানে আছে।
সংবাদ শুনিয়া সরোজিনী চমকিয়া গেল। উপেন্দ্রের এ সকল
লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, থাকিলে সে আশ্চর্য্য
হইত।

সরোজিনী নিজের লজ্জা চাপা দিতে সহজ্বভাবে বলিবার চেষ্টা করিল, তিনি কখনো এদিক মাড়ান না—অথচ এতদিন এত কাছে রয়েছেন। **চরিত্রহী**न २১৮

উপেন্দ্র অক্সমনস্ক হইয়া আর একটা কিছু ভাবিতেছিল, কহিল, বোধ করি, আপনাদের কথা তার মনে নেই। কথাটা কত সহজ, কিন্তু কি কঠিন হইয়াই আর একজনের কানে বাজিল।

ভাল কথা, দিবাকর কৈ ? তাকে দেখছিনে যে ?

তিনি দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেড়াতে গেছেন। চলুন, আপনাকে সঙ্গে ক'রে আগে ভিতরে দিয়ে আসি; বলিয়া সরোজিনী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মিনিট-কুড়ি পরে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং আদেশমত গাড়ী সতীশের বাসার অভিমুখে রওনা হইল, তখন ভিতরে বসিয়া সরোজিনীর বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল এবং গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, হৃৎস্পান্দন ততই যেন ছর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঠিক মনে হইতে লাগিল, সে এমনই কি একটা গুরুতর কাজের ভার লইয়া চলিয়াছে—যাহার সিদ্ধির উপর তাহার নিজেরই যেন সমস্ত ভবিশ্বতের ভাল-মন্দ নির্ভর করিয়া আছে।

অনতিকাল পরে গাড়ী সতীশের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং সহিস পত্রখানি হাতে করিয়া নামিয়া গেল। সরোজিনী গাড়ীর একটা কোণ ঘেঁষিয়া আড়ন্ট হইয়া কান পাতিয়া দরজার উপর সহিসের করাঘাত শুনিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ এবং তাহার ভিতরে যাওয়া অনুভব করিল এবং তাহার পর প্রতিমূহুর্ত্তে কাহার স্থপরিচিত গন্তীর কণ্ঠম্বর কানে আসিবার আশক্ষায় ও আকাজ্জায় স্তর্ক কন্টকিত হইয়া বসিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, গাড়ী এবং গাড়ীর ভিতরে যে বসিয়া আছে, সহিসের কাছে তাহার পরিচয় অবগত হইয়া সতীশ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার একবারও মনে হইল না, যে ব্যক্তি এতকাল এত কাছে বাস করিয়াও এমন করিয়া ভূলিয়া থাকিতে পারে, এ সংবাদ তাহাকে হয়ত অণুমাত্রও বিচলিত না করিতে পারে।

আবার সহিসের কণ্ঠস্বর দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল—সে

দ্বার রুদ্ধও হইল এবং ক্ষণকাল পরেই সে চিঠি হাতে লইয়া একা ফিরিয়া আসিল। কহিল, বাবু বাড়ী নেই।

বাড়ী নেই ? মুহূর্ত্তকালের জন্ম সরোজিনী স্কুন্থ হইয়া বাঁচিল। মুখ বাড়াইয়া কহিল, চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে এলি কেন, রেখে আয়।

সহিস জানাইল, বাবু কলিকাতায় নাই, বেলা দশটার ট্রেনে বাজী চলিয়া গিয়াছেন।

কথাটা শুনিয়া কেন তাহার এই বাসাটা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া লইবার ছর্দ্দমনীয় স্পৃহা হইল, তাহার হেতু সে ঠিকমত নিজেও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু, পরক্ষণেই নামিয়া আসিল এবং আর একবার কবাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হিন্দুস্থানী পাচক জিনিষ-পত্রের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহার সাহায্যে সমস্ত ঘরগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া নীচে আসিবার পথে দড়ির আলনায় ঝুলানো একটা অর্দ্ধমলিন চওড়া পাড়ের শাড়ীর প্রতি সরোজনীর দৃষ্টি পড়িল। কোতৃহলী হইয়া প্রশ্ন করায় ব্রাহ্মণ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিল, এ বস্ত্রখানি মা'জীর।

সাবিত্রী অপরাহ্ন-বেলায় স্নান করিয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত বস্ত্র-থানি শুকাইতে দিয়াছিল, তাহা তথন পর্যান্ত তেমনই টাঙানোছিল। সরোজিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ দারা এ মা'জীর সম্বন্ধে যতটুকু অবগত হইল, তাহাতে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যে সকল ব্যাপার সচরাচর এবং সহজভাবে ঘটে না, এবং যাহার মধ্যে পাপ আছে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে না পারিলেও সকলেই নিজের বৃদ্ধি অমুসারে একরকম করিয়া বৃঝিতে পারে। এই হিন্দু-স্থানীটিও সন্ত্রীক উপেক্রের আসা এবং অমন করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া হইতে আজ সকালে মনিবের অক্সাৎ প্রস্থানের মধ্যে মা'জীটির যে সংস্রব ছিল, তাহা অমুমান করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ করিয়া সতীশের উদ্ভান্ত আচরণ কোন লোকেরই দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই সে সাবিত্রীর অমুখ প্রভৃতি অনেক কথাই কহিল এবং তাহাকে দেখান্তনা করিবার জক্তই যে তাহার

মনিবকে এমন ব্যস্ত ও ব্যাকৃল হইয়া অকন্মাং প্রস্থান করিছে হইয়াছে তাহাও সে একরকম করিয়া বৃঝাইয়া দিল। সরোজিনী এই একটি নৃতন তথ্য অবগত হইল যে, উপেন্দ্ররা সর্বপ্রথমে এই বাড়ীতেই আসিয়াছিলেন, মোট-ঘাট নামানো পর্য্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত তুলিয়া লইয়া সেই গাড়ীতেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। অথচ, তাহারা কেহই সতীশের নাম পর্য্যস্ত উল্লেখ করেন নাই। তাহার পরে আজ এই পত্র,—স্পষ্ট বৃঝা গেল, উপেন্দ্র তাহার বন্ধুর আকন্মিক প্রস্থানের কথাটা বিদিত নহেন। অধীর ঔৎস্কক্যে সে ক্রমাগত এই রমণীটির সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া ইহার বয়স এবং সৌন্দর্য্যের যে তালিকা পাইল, তাহা সভ্যকে ডিঙ্গাইয়াও বহু উর্দ্ধে চলিয়া গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়ীতে উপবেশন করিল, তখন তাহার পিয়ানো সারানোর স্থ চলিয়া গিয়াছে, এবং অজ্ঞাত গুরুভাবে বৃকের ভিতরটা ভারাক্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই রহস্তময়ী যে কে, এবং কি সূত্রে আসিয়াছিল, তাহা জ্বানা গেল না! কিন্তু একটা লুকোচুরির অস্তিত্ব তাহার মনের মধ্যে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া রহিল।

সতীশ ও কিরণময়ীর উপর বিরক্তি ও অভিমান উপেন্দ্রর যত বড়ই হৌক, তাহাকে প্রাধান্ত দিয়া কর্ত্তব্য অবহেলা করা তাহার স্বভাব নয়। তাই আহারাদির পর পাথুরেঘাটার বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়াই তাহার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু নিদারুণ প্রান্তি আজ্ব তাহাকে পরাস্ত করিল। অধিকন্ত স্থ্রবালা এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল যে, তাহা অবহেলা করিয়া যাওয়াও অসাধ্য হইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-কয়েক পরে তাহার উৎকণ্ঠিত নিজা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা আর নাই! ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই পাশের টিপয়ের উপর চিঠিখানার উপর চোখ পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র তেমনি বন্ধ রহিয়াছে—যে কারণেই হৌক, তাহা সতীশের হাতে পড়ে নাই। সাড়া পাইয়া স্থুরবালা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সভীশঠাকুরপো এখানে নেই, বেলা দশটার গাড়ীতে বাড়ী চলে গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া উপেন্দ্রর মুখ কালি হইয়া গেল। প্রথমেই মনে হইল, এই অপরিচিত সহরের মধ্যে হারানের আসন্ধ-মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য এখন একাকী তাহাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। উঃ, সে কত কাল্ল। এবং কি ভীষণ নিদারুণ! লোক ডাকা, জিনিষপত্র যোগাড় করা! সন্থা বিধবা ও জননীর কোলের ভিতর হইতে তাহার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ টানিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। এই মর্মান্তিক শোকের দৃশ্য কল্পনা করিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী ও সমস্ত চিত্ত পাথুরেঘাটার প্রতিকৃলে মুখ বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে ভিতরে ভিতরে সতীশের উপর কতখানি নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল, তাহা এইবার অভিমান ও অপমানের আবরণ ভেদ করিয়া দেখা দিল।

এই সকল কার্য্য উপেন্দ্রের নিতাস্থই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সাধ্যমত কোনদিন সে ইহার মধ্যে পড়িতে চাহিত না। কিন্তু সতীশের কাছে তাহা কতই না সহজ। দেশে এমন লোক মরে নাই, যেখানে সে তাহার কর্মপটু সুস্থ সবল দেহটি লইয়া সর্বাগ্রে উপস্থিত হয় নাই, এবং সমস্ত অপ্রিয় কার্য্য নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়া দেয় নাই। এ হঃসময়ে সকলেই তাহাকে থুঁজিত, এবং তাহার আগমনে শোকার্ত্ত ও বিপন্ন গৃহস্থ এই হঃখের মাঝেও সাস্থনা এবং সাহস পাইত। সে যখন একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন ক্ষণকালের জন্ম উপেন্দ্র কোন দিকে চাহিয়া আর পথ দেখিতে পাইল না।

সুরবালা স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হারানের অবস্থা জিজ্ঞাদা করিল, কিন্তু, দতীশের প্রদক্ষ উত্থাপন করিল না। সরোজিনী ফিরিয়া আদিয়া কথা বাহির করিবার জম্ম গল্পছেলে যাহা বিবৃত করিয়াছিল, তাহা হইতেই দে কাল রাত্রির ব্যাপারটা অনুমান চরিত্রহান ২২২

করিয়া লইয়াছিল; সতীশ যে তাহার স্বামীর কত বড় বন্ধু, তাহা জানিত বলিয়াই এই ব্যথাটা এখন এড়াইয়া গেল।

সুরবালার সাংসারিক বৃদ্ধির উপরে উপেব্রুর কিছুমাত্র আছা ছিল না বলিয়াই সে কোনদিন স্ত্রীর কাছে কোন সমস্তার উল্লেখ করিত না, কিন্তু এইমাত্র সে নিজেকে এতই বিপন্ন ভাবিতেছিল যে, তংক্ষণাৎ সমস্ত অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, সে যে আমাকে এই বিপদের মাঝে ফেলে রেখে চলে যাবে স্থরো, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একা এই অজানা জায়গায় আমি কি উপায় করি! বলিয়া উপেক্র যেন অসহায় শিশুর মত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, স্বামীর এত বড় বিপদের বার্ত্তা পাইয়াও স্কর-বালার মুখে লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। সে কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া পুনরায় বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া ধীরভাবে কহিল, তা অত ভাবছ কেন, এই কলকাতায় কারো জন্মেই কারো আটকায় না। তোমার চা তৈরি হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে তুমি চা খেয়ে নাও, ছোটঠাকুরপোকে সঙ্গে করে আমিও যাচ্ছি

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিল, তুমি যাবে ?

সুরবালা অবিচলিতভাবে কহিল, যাব বৈকি ! মেয়েমামুষের এ ছঃসময়ে কাছে থাকা মেয়েমামুষেরই কাজ—বলিয়া সে অমুমতির জন্ম অপেক্ষা মাত্র না করিয়া পাশের ঘর হইতে চা আনিয়া হাজির করিল এবং দিবাকরকে সংবাদ দিয়া নিজে প্রস্তুত হইবার জন্ম শীভ্র বাহির হইয়া গেল।

গৃহস্থের ঘরে ঘরে যখন সবেমাত্র সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে,
ঠিক এমনি সময়ে তাহারা পাথুরেঘাটার বাড়ীতে প্রবেশ করিল।
সদর দরজা খোলা, কিন্তু নীচে কোথাও কেহ নাই। অন্ধ্বকার,
ভাঙা বাড়ী, শাশানের মত স্তব্ধ। উভয়কে সাবধানে অনুসরণ
করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপেক্স নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া হারানের রুদ্ধ

কবাটের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকালের জ্বস্তু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।
ভিতর হইতে শুধু একটা মর্মভেদী দীর্ঘধাস কানে আসিয়া বাজিল।
কম্পিত-হস্তে দ্বার ঠেলিয়া চাহিতেই আঁধার শ্যাতলে আপাদমস্তক বন্ত্রাচ্ছাদিত হারানের মৃতদেহ চোখে পড়িল। তাহার ছই
পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া স্তা বিধবা উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল—সে
একবার মাথা উচু করিয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই বিহ্যদ্বেণে উঠিয়া
দাঁড়াইয়া আর্ত্তকণ্ঠে 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়াই উপেজ্বর
পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই মুহুর্ণ্ডেই চক্ষের
নিমিষে স্থ্রবালা উদ্লান্ত হতবৃদ্ধি স্বামীকে একপাশে ঠেলিয়া
দিয়া ঘরে চুকিয়া কিরণময়ীর মুখখানি কোলের উপর তুলিয়া
লইল।

## পঁচিশ

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা-রক্তে গঠিত এই মানব-দেহে সমস্ত বস্তুরই একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। মাতৃম্নেহও অসীম নহে, তাহারও পরিমাণ আছে। গুরুভার অহর্নিশ অবিচ্ছেদে টানিয়া ফিরিয়া রক্ত-চলাচল যথন বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে, তথন সেই সীমারেখার একাস্তে দাঁড়াইয়া জননীও আর সন্তানকে বহন করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা স্নেহের অভাবে কিংবা ক্ষমতার অভাবে সে মীমাংসার ভার অন্তর্থামীর হাতে, মায়ের হাতে নয়। তাই সেদিন যথন হারানের মৃতদেহ মাতৃ-অন্ধচ্যুত হইয়া শাশানে চলিয়া গেল, তথন অঘোরময়ীর বক্ষ ভেদিয়া যে দীর্ঘ্যাস সেই অসীমেরই পদপ্রাস্থে এই মৃত্যুর বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা আরও কিছু সঙ্গে লইয়া গেল কি না, সে অনুমান করিবার সাধ্য মায়ুবের নাই।

ভাঁহার অত্যস্ত জ্বরের উপরেই হারানের মৃত্যু ঘটে। ভার পরে

আট-দশ দিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

শ্রাদ্ধটা কোনমতে শেষ হইয়া গেলে তিনি উপেক্সকে ধরিয়া পড়িলেন, ৰাবা, পাশের বাড়ীর মল্লিকদের বড়বৌ কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ বেড়াতে যাবেন, আমার কি সেই সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না?

কেন হতে পারবে না মাসি, স্বচ্ছন্দে হতে পারে। কিস্ত,— বলিয়া সে একবার কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

কিরণময়ী বৃঝিতে পারিয়া কহিল, আমার জন্মে চিস্তা নেই ঠাকুরপো, আমি ঝিকে নিয়ে বেশ থাকতে পারব।

উপেন্দ্র কিন্তু ইহাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল কিংবা এও ত স্বচ্ছন্দে হ'তে পারে। দিবাকর ঠাকুরপো ত কলকাতায় থেকেই বি-এ পড়বেন স্থির হয়েছে, তাঁকে কেন আমার কাছেই রেখে দাও না ? একটা অজানা বাসায় থাকার চেয়ে আমার চোখের উপর থাকা ত ঢের ভাল। যত্নও হবে, কলকাতায় একলা রাখার যে সব ভয় আছে, সে ভয়ও থাকবে না।—বলিয়া সে উপেন্দ্রর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

অঘোরময়ী একেবারে পূর্ণ সম্মতি দিয়া বলিলেন, সে হ'লে ত আর কোন কথাই নেই উপীন—তাই কর বাবা, তাই কর। সে ছেলেটারও যত্ন হবে, এ হতভাগীও যা হোক একটু নাড়াচাড়া ক'রে বাঁচবে। তিনি কোন গতিকে একটু বাহির হইয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচেন। এত শীঘ্র এমন সোজা পথ আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া তিনি নিশ্চিস্তভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু উপেন্দ্র কিরণময়ীর সাহস দেখিয়া একেবারে স্তন্তিত হইয়া গেল। এমন একটা অভাবনীয় প্রস্তাব সে মুখ দিয়া বাহির করিল যে কি করিয়া, ইহাই ত সে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না। দিবাকর যাই হৌক, সে শিশু

নহে,—দেও প্রাপ্ত-যৌবন পুরুষ। অথচ ঠিক যেন শিশুর মতই এই সর্বব্যপা-যৌবনা রমণী একাকিনী এই নির্জ্জন গৃহমধ্যে তাহাকে লালন পালন ও মান্থ্য করিয়া দিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে উত্যত দেখিয়া উপেল্রর মুখ দিয়া ভালমন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। এই রমণী যে কিরপে অসাধারণ বৃদ্ধিমতী, তাহা জানিতে তাহার বাকি নাই। সে যে সঙ্গত অসঙ্গত সাংসারিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সবিশেষ জানিয়া বৃঝিয়াই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে তাহাতেও সংশয় নাই—তবে, এ কি কথা ? কেমন করিয়া কহিল ?

নিমিষের মধ্যে সে তাহার সংশয়োত্তেজিত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি জাগ্রত ও একত্র করিয়া এই অনস্ত সৌন্দর্য্যময়ীর অস্তরের মধ্যে প্রেরণ করিতে চাহিল, কিন্তু কোনখানে তাহারা প্রবেশের পথ পাইল না। বরঞ্চ কোথায় যেন সবেগে প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু, এই যে মুহূর্ত্তকালের জন্ম উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল, ইহাতে ছজনের মধ্যে যেন একটা নৃতন পরিচয়ে চেনাশুনা হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এমন শুদ্ধ, শাস্ত ও একান্ত আত্মসমাহিত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই। সেদিন রাত্রে ইহার বেশের পরিপাট্য দেখিয়া সভ্যসমাগত তাহার ও সতীশের দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, ইহার ছলনা নাই—এমন করিয়া সাজিতে না পারিলে বুঝি কাহারও সাজাই হয় না, আজ আবার তাহারই এই রুক্ষ শিধিল অসংবদ্ধ কেশপাশ ও বিধবার সাজ দেখিয়া মনে হইল, এমন বুঝি আর কোন দিন ইহাকে দেখায় নাই। অত্যন্ত অক্সাৎ নবলব্ধ চেতনার মত এই একটি কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল যে, সৌন্দর্য্যের এই যে অপরিসীম সমাবেশ, ইহা ঠিক যেন অগ্নিশিখার মতই তরঙ্গিত হইয়া উর্দ্ধে উথিত হইতেছে—ইহাকে ছই চক্ষ্ ভরিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্পর্শ করিতে নাই—যে করে, সে মরে।

এই তীব্র শিখারূপিণী বিধবা যে অসঙ্কোচে অকুতোভয়ে দিবাকরকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে, সে ইহার সত্যকার অধিকারের গর্ব্বেই করিয়াছে। তুঃসাহস বা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে নাই।

উপেন্দ্র তখনও কথা কহিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে এই বিধবার কাছে দিবাকর একেবারে নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুর মতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল; এবং, সেদিন কেন সতীশকে ছোট ভাইটির মত কাছে পাঠাইয়া দিতে অমুরোধ করিয়াছিল তাহাও আজ্ব একেবারে স্মুস্পষ্ট হইয়া গেল। পরিতৃপ্ত মন তাঁহার নিঃশব্দ করযোড়ে এই মহামহিমময়ীর সম্মুখে নিজের অপরাধ বারম্বার স্বীকার করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইল। তিন জনেই নির্বাক। কিরণময়ী প্রথমে কথা কহিল। তাহার ছই চক্ষের করুণ দৃষ্টি তেমনই উপেন্দ্রর মুখের প্রতি নিবদ্ধ রাথিয়া অমুনয়ের কঠে কহিল, দিবাকরকে আমার কাছে কি রাথতে পারবে না ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র মন্ত্রমুগ্নের মত বলিয়া উঠিল, কেন পারবো না বেঠিন !
আপনি যদি তার ভার নেন সে ত তার পরম ভাগ্য। এতকাল
পরে, উপেন্দ্র আজ প্রথম তাহাকে আত্মীয়ের মত সম্বোধন করিল।
কহিল, দিবাকর আমার সঙ্গেই ত এসেছিল, কখন একলা চলে
গেছে বুঝি, নইলে এখনই তাকে ডেকে বলে দিতাম।

কথা শুনিয়া কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল। এবার তাহারই মৃথ দিয়া কথা ফুটিল না। অকস্মাৎ, আনন্দের বস্তায় তাহার তুই কূল যেন ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া তুলিল। তাই সে ক্ষণকালের জন্ত অন্তত্র মুখ ফিরাইয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইডে লাগিল। এইটুকু আত্মীয় সম্বোধন! তা' কতটুকুই বা! কিন্তু ইহারই জন্ত সে যেন কত যুগ হইতে তৃষ্ণার্ভ হইয়াছিল, তাহার এমনি মনে হইল। সতীশ এই বলিয়া ডাকিয়াছে; দিবাকর তাহাই বলিয়া ডাকে, কিন্তু তাহাতে ইহাতে কি অপরিমেয় ব্যবধান! এই আহ্বানটুকুর দারা এভদিন পরে উপেক্স যে তাহাকে কাছে

আকর্ষণ করিল, হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল ইহার প্রচণ্ড বেগ সে বুঝি বা সহ্য করিতেই পারিবে না।

কিন্তু, ইহাদের এই আকস্মিক মৌনতায় অঘোরময়ী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একজন যদি বা রাজী হইল, আর একজন মুখ ফিরাইয়া রহিল। তিনি আর থাকিতে পারলেন না, কহিলেন, বাবা উপীন, তা হ'লে আমার যাবার ত কোন বিম্নই নেই। কিন্তু সে ত আর দেরী নেই, আমি কেন এখনি গিয়ে মল্লিক-গিন্নীকে ব'লে আসিনে ?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কছিল, আমি ত বলেছি মাদীমা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তোমার বৌমা দক্ষত হলেই হ'ল। তাঁরও যখন মত আছে, তখন তোমার তীর্থ-যাত্রার কোন বাধাই ত আমি দেখিনে।

ভবে যাই বাবা, আমি এখনি গিয়ে তাকে ব'লে আসি। জেনেও আসি, কবে তাঁদের যাওয়া হবে; বলিয়া অঘোরময়ী আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝিকে ডাকিয়া লইয়া প্রফ্লুমুখে নীচে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার এই ত্রাটুকুতে উপেন্দ্র মনে মনে তৃপ্তি বোধ করিয়া কহিল, ভালই হ'ল। যেমন ক'রে হোক, এখন দিন-কতক ওঁর বাইরে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

কিরণময়ী কিছুই বলিল না। এই সময়টুকুর মধ্যে সে কেমন যেন একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব না পাইয়া উপেন্দ্র পুনরায় কহিল, আপনার যথার্থ সম্মতি আছে ত বৌঠান ?

উপেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে দে ক্ষণকাল অবোধের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সহসা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। কহিল, আছে বই কি ঠাকুরপো, নিশ্চয় আছে। এ যে কি অন্ধকুপ, দে শুধু আমরাই জানি। যান্ যান্, দিন-কতক এই ছংখের গণ্ডী থেকে ম্ব্যাহতি পেয়ে বাঁচুন।

তাহার কথাগুলি এমন করিয়াই তাহার মুখ দিয়া বাহির হুইয়া

**চরিত্রহী**न २२৮

আসিল যে, উপেন্দ্র ব্যথা অন্থভব করিল। পীড়িত-চিত্তে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ হুংখের গণ্ডী থেকে শুধু তাঁর নয় বৌঠান, আপনারও বার হওয়া উচিত।

কিরণময়ী কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আমার কে আছে ঠাকুরপো, কার কাছে যাব ?

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, আপনার বাপের বাড়ীতে কি কেউ নেই ?
করিণময়ী হাদিল। কহিল, বাপের বাড়ী যে কোথায়, তাই ভ
জানিনে, মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলুম, তাঁদের খবরও আট-দশ
বছর জানিনে। দশ বছর বয়দে বিয়ে হয়ে দেই যে এ বাড়ীতে
ঢুকেছি, মরণ না হলে বোধ করি আর বার হতেই পারব না।

উপেন্দ্র অধিকতর ব্যথিত হইল। একটু চিস্তা করিয়া কহিল, তবে আপনিও কেন মাসীমার সঙ্গে পশ্চিমে যান না। বেড়ানোও হবে, তীর্থ করাও হবে, বলিয়া, সে কিরণময়ীর ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ, এমন প্রস্তাবে সে কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করিল না। তেমনি নিরুৎসাহ-মুখে নীরবে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্রর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, সে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। কহিল, আপনি এই বাড়ীর জ্বস্তে ভাবছেন ত ় কোন চিস্তা করবেন না। আমি দেখবার শোনবার বন্দোবস্ত করতে পারব। কোন জিনিষ নষ্ট হবে না।

এইবার কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। কহিল, ভূমি আমার সেই প্রথম রাত্রির পাগলামি স্মরণ ক'রে বুঝি এ কথা বললে ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, না না, ত নয়। কিন্তু, তাও যদি হয়, তাকেই বা পাগলামি বলছেন কেন। ও-অবস্থায় ও-রকম সতর্ক হওয়া ত সকলেরই উচিত।

কিরণময়ী সহাস্তে কহিল, ঐ অতথানি সতর্ক হওয়া ঠাকুরপো ? উপেন্দ্র কহিল, নয় কেন ? নিজের ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মমতা কার নেই ? ভবিয়তের ছশ্চিন্তা কার হয় না ? না, না, অমন কথা আপনি বললেন না। তাতে অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না।

না থাকলেই ভাল। কিন্তু আমি ত তথন সেটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনে; এবং হঠাৎ গন্তীর হইয়া কহিল, তোমাকেও সন্দেহ! ছি, ছি, কি কটুকথাই না বলেছিলুম। মনে হ'লে এখন নিজেই লজ্জায় ম'রে যাই।—বলিতে বলিতেই তাহার স্বভাব-স্থন্দর মুখখানি সক্বত্ত অমুতাপে যেন বিগলিত হইয়া গেল। উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, কিন্তু সেমমতা এখন কৈ ঠাকুরপো? একটিবারও ত মনে হয় না, এ বাড়ী-ঘর আমার থাকবে কি যাবে। থাকে থাক, না থাকে যাক! ভাবি, পথের গাছতলা ত কেউ ঘুচাতে পারবে না। আমার সেই চের হবে।

উপেন্দ্র ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। স্বাচ-বিধবার বৈরাগ্যের এই কটি কথায় তাহার হৃদয় শ্রান্ধায় করুণায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

কিরণময়ী কহিল, বাড়ীর জন্মে নয় ঠাকুরপো, কিন্তু মায়ের সঙ্গে তীর্থে গিয়েই বা আমি কি শান্তি পাব ? সে সকল স্থান মাত্রেই ত বহু লোকের ভীড শুনি ?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তীর্থস্থানে লোকের ভীড় ত হয়ই বৌঠান, কিন্তু, আপনার আর কিছু না হোক, তীর্থ করা ত হবে। দেও-ত একটা কাজ।

আবার কিরণময়ী উপেজ্রর মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, কিছু বলিল না। সে কেন যে হাসিল, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া উপেজ্র কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিছ হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, পাশের ঘর হইতে দিবাকর বাহির ইইল।

তুই কি এভক্ষণ ও-ঘরেই ছিলি নাকি রে ?

কিরণময়ী কহিল, দিবাকর ঠাকুরপো দয়া করে আমার বইগুলি শুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কত বই কি হয়েই আছে বৌদি। কিন্তু খুলে দেখলে জানা যায়, তিনি কি যত্ন করেই সমস্ত পডেছিলেন।

কিরণময়ী সায় দিয়া কহিল, সত্যিই তাই। যাকে পড়া বলে, তিনি তেমনি করেই পড়তেন। তোমার হাতে ওখানা কি বই ঠাকুরপো ?

দিবাকর সলজ্জ-ভাবে কহিল, আমি সংস্কৃত জানিনে, তবু একবার পড়বার চেষ্টা করব। এখানি কঠোপনিষং।

কিরণময়ী কহিল, এত বই থাকতে পছন্দ হ'ল কঠোপনিষ্ণ

দিবাকর প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন বৌদি, এর চেয়ে ভাল বই সংসারে আর কি আছে? তবে আমার পক্ষে হয় ত অনধিকার-চর্চ্চা! বুঝতে পারব না। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা ত উচিত।

কিরণময়ী মৃত্ হাসিয়া কহিল, যা মনে করেছ ঠাকুরপো, তা নয়।
অমন করে চেষ্টা করবার কোন মূল্য এর নেই। তবে স্থানে স্থানে
মন্দ লাগে না বটে। হাতে কাজ-কর্ম না থাকলে আত্মা-টাত্মার
নানারপে আজগুবি গল্প পড়লে সময়টা কেটে যায়। এই
প্র্যাস্থা।

তামাসা শুনিয়া দিবাকরের মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, বলেন কি বৌদি, শুনেছি উপনিষৎ যে বেদ! এর প্রতি-অক্ষর যে অভ্রাস্ত সত্য!

তাহার বিশ্বয়ের পরিমাণ দেখিয়া কিরণময়ী আবার হাসিল। কহিল, কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রাস্ত সত্য হতে পারে না! বেদও ধর্মগ্রন্থ। স্থতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই।

দিবাকর ছই কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেদ মিথ্যা! আর বলবেন না! বলবেন না! শুনলেও

পাপ হয়—বেদ মিথ্যা! লোকে কথায় বলে বেদ-বাক্য। এ-কি মানুষের তৈরি যে মিথ্যা হবে ? এ যে বেদ!

তাহার কাণ্ড দেখিয়া কিরণময়ী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।
দিবাকর কান হইতে আঙ্গুল খুলিয়া লইয়া নিজের উত্তেজনায়
লজ্জিত হইয়া কহিল, সত্যি পাপ হয় বৌদি। বেদ কখনও মিথা
হয় ? এ কি বাজে ধর্মগ্রন্থ যে, শিবের উক্তি বলে লোকে তুটো
প্রক্ষিপ্ত রচা-শ্লোক, দশটা বানানো উপকথা চুকিয়ে দেবে ? বেদ
মানেই যে সাক্ষাং সত্য।

কিরণময়ী মুখের হাসি চাপিয়া হঠাৎ গন্তীর হইয়া কহিল, কি জানি ঠাকুরপো, ওঁর কাছে যা শুনেছিল্ম তাই বলল্ম। কিন্তু ত্নিও ত এইমাত্র স্বীকার এরলে, ধর্মগ্রন্থ যার নাম, তাতেও শিবের উক্তি ব'লে মিথ্যা উক্তি ঢোকানো আছে।

দিবাকর মানিয়া লইল। কিছুদিন পূর্বে পুরাণ সম্বন্ধে সে মাসিক-পত্রিকার সমালোচনা পড়িয়াছিল, কহিল, অত্যন্ত অভায়, কিন্তু উপকথা, মিথা ক্লোক যে আতে, এ কথা অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু, সে ভ বেশি দিন চলে না বৌদি। যা মিথাা, তা ছদিনেই ধরা পড়ে যায়।

কি ক'রে ধরা পড়ে ঠাকুরপো ?

দিবাকর কহিল, দে আমি ঠিক জানিনে বৌদি। কিন্তু যা মিথ্যা, তার খুঁটিনাটি আলোচনা করলেই পণ্ডিতেরা টের পান কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা, কোন্টা খাঁটি, কোন্টা প্রক্ষিপ্ত; কিন্তু, তাই ব'লে আপনি বেদ সত্য ব'লে স্বীকার করতে চান না, এ অক্সায়, বড় অক্সায়!

উপেন্দ্র এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। কিরণময়ীর এই সমস্ত উগ্র পরিহাসের তাৎপর্য যে কি, তাহা ঠিক অনুমান করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বাক্বিতণ্ডা শুনিতেছিল। কিরণময়ী তাহার পানে একবার কটাক্ষে চাহিয়া বোধ করি একটু হাসি গোপন করিল। পরে গম্ভীর হইয়া দিবাকরকে কহিল, কি জ্ঞান ঠাকুরপো, আমি

একবার একটা ধর্মশাস্ত্রে পড়েছিলুম যে, এক ব্রাহ্মণের ছেলে কোন কারণে যমের সঙ্গে দেখা করতে যায়। যম তখন বাড়ী ছিলেন না,— বোধ করি বা শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন—তিন দিন পরে ফিরে এসে, বাড়ীর লোকের কাছে শুনতে পেলেন, ব্রাহ্মণ-বালক উপোস ক'রে আছে। কিচ্ছুটি খায়নি। একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি! যম ত বড় হুঃখিত হয়ে পড়লেন। শেষে অনেক বিনয় ক'রে বললেন, তুমি বাপু তিন দিনের উপোসের বদলে তিনটি বর নাও। আচ্চা—

কথাটা শেষ করিবার পূর্কেই দিবাকর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ কোন্ উপস্থাস স্থুক্ত ক'রে দিলেন বৌদি ?

কিরণময়ী নিরীহভাবে কহিল, কি করব ঠাকুরপো, যা পড়েছিলুম তাই বলছি। আচ্ছা এমন কাণ্ড হ'তে পারে ব'লে কি তোমার বিশাস হয় ?

দিবাকর জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয় না। অসম্ভব। কেন অসম্ভব ? ধর্মশাস্ত্রেই ত আছে। থাক ধর্মশাস্ত্রে। এ প্রক্ষিপ্ত—উপস্থাস! উপস্থাস কি ক'রে টের পেলে ঠাকুরপো ?

বৌদি, সকলেরই একটু আধটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। আমি বেশী কিছু জানিনে বটে, কিন্তু এ যে মিথ্যা ঘটনা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এমন হ'তেই পারে না।

কিরণময়ী কহিল, ঠাকুরপো, এমনি ক'রে সবাই নিজের বিছে, বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই সত্য-মিথ্যা ওজন করে। এ ছাড়া আর মানদণ্ড নেই। কিন্তু এ জিনিষ সকলের এক নয়—তৃমি যাকে সত্য ব'লে বুঝতে পার, আমি যদি না পারি ত আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।

দিবাকর তৎক্ষণাৎ কহিল, নিশ্চয় না।

কিরণময়ী কহিল, তবেই দেখ ঠাকুরপো, এতেই যখন অমিল হলে দোষ দেওয়া যায় না, তখন, যে জ্বিনিষ বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা হয়েরই বাইরে, তার সম্বন্ধে মতের কত অনৈক্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের গরমিল নেই। আমরা ছজ্বনেই মনে করি, এ ঘটনা আমাদের বৃদ্ধির বাইরে, ভাই, এটা উপন্যাস, না ঠাকুরপো ?

কিরণময়ী যে তাহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দিবাকর সংক্ষেপে কহিল, হাা।

কিরণময়ী পুনর্কার হাসিয়া উঠিয়া ব**লিল,** বেশ বেশ। কিন্তু আমার এই উপন্যাসটির শেষ-ভাগটা ভোমার হাতের ঐ বইখানিতেই পাবে।

দিবাকর চকিত হইয়া কহিল, এই উপনিষদে ?

কিরণময়ী তেমনি কোতৃকভরে কহিল, হাঁা, ওতেই পাবে, বেশী খোঁজাথুঁজি করতে হবে না। কিন্তু, যদি পাও, তখন তোমার প্রতি বর্ণটি অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হবে না ত গ

দিবাকর জবাব দিল না। হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। কিরণময়ী উপেন্দ্রর নির্ববাক মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার কি মত ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র শুধু একটুথানি হাসিল, কিছুই বলিল না। দিবাকর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এটা রূপক হতেও পারে।

কিরণময়ী কহিল, তা পারে। কিন্তু রূপক ত সত্য ঘটনা নয়। ওই বইখানি যে আগাগোড়াই মিথ্যা, তা'না হতে পারে; কিন্তু আগাগোড়া যে সত্য নয়, সে কথা বৃদ্ধির তারতম্য হিসেবে বেছে নিতে হবে না ? তাই, তোমার বৃদ্ধিতে যদি বারো আনা সত্য বলে ঠেকে, আমার বৃদ্ধিতে হয় ত পনের আনা মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। তাতেও ত আমার অস্থায় হবে না ঠাকুরপো!

দিবাকর হাতের বইখানির প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ীর কথাগুলা তাহার বুকে বেদনার মত বাজিতে লাগিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বৌদি, যাকে আপনি মিথাা ঘটনা বলছেন, তার হয়ত কোন গৃঢ় অভিসন্ধি থাকতে পারে। তাই—

তাই মিধ্যার অবতারণা ? তুমি যা আন্দান্ধ করছ, তা হতে পারে, আমি মেনে নিচ্ছি। তবুও সেটা আন্দান্ধ ছাড়া আর কিছু নয়; আর অভিসন্ধি যাই থাক, পথটা সাধু-পথ নয়। এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। তবেই মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বুঝতে পারে। আজ না পারে ত কাল পারে। সে না পারে ত আর একজন পারে। না-ও যদি পারে, তবুও তাকে মিথ্যার ভূমিকা দিয়ে মুখরোচক করার চেষ্টার মত অন্তায় আর নেই। ঠাকুরপো, মিথা পাপ, কিন্তু মিথ্যায়-সত্যে জড়িয়ে বলার মত পাপ সংসারে অল্লই আছে।

দিবাকর বিমর্থ মলিন মুখে চুপ করিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব স্পান্ত বুঝিছে পারিল। কোমল-স্বরে কহিল, এতে ছঃখিত হবার ত কিচ্ছু নেই ঠাকুরপো। যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মৃল্যু নেই। জিদের বশে হোক, মমতায় হোক, স্থদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই। একটু-খানি চুপ করিয়া কহিল, তাই বলে এমন কথাও মনে ভেবো না যে, আমি অসত্য বলে বুঝেছি বলেই তা অসত্য হয়ে গেছে। আমার মোটা কথাটা এই যে, সত্য মিথা যাই হোক, তাকে বুজিপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। চোখ বুজে মেনে নেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। তাতে তারও গৌরব বাড়ে না, তোমারও না।

দিবাকর অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা বৌদি, যে বস্ত বুদ্ধির বাইরে, তার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা বুদ্ধিপূর্বকি কি করে স্থির করবেন !

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, করব না ত। যা বৃদ্ধির বাইরে, তাকে বৃদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব,

অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জ্ঞানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যিনি করবেন. তাঁকেও আমি কোনমতে সহ্য করব না। তুমি এই সব বই পড়নি ঠাকুরপো, পড়লে দেখতে পাবে, সর্বত্র এই চেষ্টা, আর এই জিদ। কেবল গায়ের জোর আর গায়ের জোর। যে-মুখে বলছেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলছেন, যেন এইনাত্র সমস্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোনমতে উপলব্ধি করা যায় না. তাকেই উপলব্ধি করবার জন্মে পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেন ? যে লোক জীবনে রাঙা রঙ দেখেনি, তাকে কি মুখের কথায় বোঝান যায় রাঙা কি ? আর তাই না বুঝলে, না মানলে রাগারাগি, শাপ-সম্পাং আর ভয় দেখানোর সামা-পরিসীমা থাকে না। কেবল বড বড কথাব মার-পাঁচ। নির্ন্তর্ণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার—এসব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই। যদি কিছু থাকে ত দে এই যে, যাঁরা এ সকল কথা মাবিষার করেছেন, তাঁরাই প্রকারান্তরে বলেতেন. এ সম্বন্ধে কেউ চিন্তামাত্র করবে না—সব নিক্ষন, সমস্ত প্ওশ্রম।

দিবাকর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, বৌদি, আপনি আত্মা মানেন না গ

না ৷

কেন গ

মিথ্যে কথা বলে। তা ছাড়া এমন দম্ভ আমার মনে নেই যে সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই মহামূল্য আমি-টির কোন দিন ধ্বংস হবে না। এমন কামনাও করিনে যে, আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমি-টি বেঁচে থাকুক।

আচ্ছা, ঈশ্বর ? তাঁকেও কি আপনি স্বীকার করেন না ? কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, অত ভয়ে ভয়ে বলছ কেন ঠাকুরপো ? এতে ভয়ের কথা কিছু নেই; না, আমি অস্বীকারও করিনে।

দিবাকর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলোর রেখা

দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁকে আপনি কি করে চিস্তা করেন?

কিরণময়ী কহিল, যে বস্তুকে অজ্ঞেয় বলে নিশ্চয় বুঝেছি, তাকে চিন্তা করাও যায় না, করিওনে। বস্তুতঃ অচিন্তনীয়কে চিন্তা করব কি দিয়ে? তাই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেন্তা কোনদিন আমার নেই। একটা জিনিষকে বাড়িয়ে বড় করা যায়, আরও বাড়ালে আরো বড় করা যায় তাও জানি, কিন্তু তাকে টেনে টেনে অনম্ভ করে তোলা যায়, এ ভুল আমার কখনো হয় না।

তবে কি তাঁকে ভাবাই যায় না ?

যায় ঠাকুরপো, ছোট করে নিয়ে ভাবা যায়। মানুষের দোষ-গুণ জড়িয়ে নিয়ে, ছোট-খাটো ঠাকুর-দেবতা করে নিয়ে, নিরক্ষর লোকে যেমন করে ভক্তি দিয়ে ভাবে, তেমনি করেই শুধু যায়। নইলে জ্ঞানের অভিমানে ব্রহ্ম করে নিয়ে যারা ভাবতে চায়, তারা শুধু নিজেকে ঠকায়। কিন্তু, আজ আর না। এ-সব কথা আর একদিন হবে। উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, কিন্তু, তুমি ঠাকুরপো, ভারি সেয়ানা। আমরা যখন ঝোঁকের উপর তর্কাতর্কি করে নিজেদের ফাঁকা করে ফেললুম, তুমি তখন মুখ বুজে নিজেকে একেবারে গোপন করে রাখলে। আমি জানি, তুমি সমস্ত জানো, কিন্তু নিজের মনের একটি কথাও কাউকে জানতে দিলে না।

উপেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। কহিল, না বৌঠান, আমি এ সম্বন্ধে একেবারে মহামূর্থ। আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধু আপনার কথাই শুনছিলুম।

কিরণময়ীও হাসিয়া বলিল, বিদ্রূপ করছ বৃঝি ঠাকুরপো ? না বৌঠান, সভ্যি কথাই বল'ছি। কিন্তু ভাবছি, আপনার এই-টুকু বয়সের মধ্যে এত পড়লেন বা কবে, এত ভাবলেন বা কবে ?

প্রশংসা শুনিয়া কিরণময়ীর অস্তঃকরণ পুলকে, গর্কে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা দমন করিয়া বিনয়ের সহিত কহিল, না ना, ७-कथा वरना ना ठीकूत्रां जामि अशमूर्थ। किছूरे जानित । তবে শুধু এইটুকু জেনেছি বটে যে, কিছুই জানবার জো নাই। তাই এই সমস্ত শান্তের জবরদন্তি আর দান্তিক উক্তি দেখলেই আমার গা জালা করে ওঠে—কিছুতেই যেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। কেবলই মনে হয়, তুমিও জান না, আমিও জানিনে। ভবে বাপু, ভোমার এভ গায়ের জোর, এভ বিধি-নিষেধের ঘটা, এভ মিথ্যে দিয়ে ঝুড়ি ভর্ত্তি করা কেন ? সমস্ত কাজেই যেন ভগবান তাঁদের মধ্যস্থ রেখে কাজ করেছেন, এমনি দান্তিক অমুশাসনের বহর! খেতে, শুতে, বসতে ভগবানের দোহাই, আর ধর্মের দাঁত-খিচুনি! কেন বাপু? কেন এমন করে হাঁচব, আর তেমন করে কাসব ? অথচ, এত তেজ যে, কোথাও এতটুকু কারণ পর্যান্ত কেউ দেখাবার দরকার মনে করেন নি। শুধু জবরদস্তি! তোমার গো-হত্যার ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে, তুমি উচ্ছন্ন যাবে, তোমার চৌদ্দ-পুরুষ নরকে যাবে। কেন যাবে ? কে তোমাকে বলেছে ? ঞ্তি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ—সমস্তই এই গায়ের জ্বোর আর চোখ-রাঙানি। বাস্তবিক, এত অক্যায় জোর সহা হয় না ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিন্তু দিবাকর তাহার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, কিন্তু, সে-জোর হয় ত আমাদের মঙ্গলের জন্মই তাঁরা করেছেন।

কিরণময়ী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, অৃত ভালয় কাজ নেই ঠাকুরপো। যেন তাঁরাই শুধু মানুষ হয়ে দেশশুদ্ধ গরুর পাল লাঠির গুঁতো দিয়ে ভাল পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জ্বস্তেই অবতীর্ণ হয়েছেন! নিজের ভাল কে চায় না? বৃঝিয়ে বললেই ত হয় বাপু, এইজন্মে এই তোমার ভাল—তাই, এই সব বিধি-নিষেধ তৈরি ক'রে দিলুম। আমাকেও ত ব্ঝতে দেওয়া চাই, কেন এই পথে আমার মঙ্গল। ভাতে ত এত চোখরাঙ্গানি, এত মিধ্যে উপত্যাস রচনা করবার আবশুক হ'ত না'।—বলিতে বলিতে তাহার ভিতরের ক্রোধটা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উপেব্রুর অকস্মাৎ সেই প্রথম রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল।

এ সেই মূর্ত্তি! পিঞ্চরাবদ্ধ বক্ত-পশুর সেই মর্ম্মান্তিক গর্জন। কিন্তু
কি চায় এ? কিসের বিরুদ্ধে ইহার এত আক্রোশ! শাস্ত্র এবং
শাস্ত্রকারের কোন্ অনুশাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া এই বিধবা মুক্তি
প্রার্থনা করে?

তাহাকে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উপেন্দ্র সবিনয় হাস্তের সহিত কহিল, আমরা হজনে ত আপনার জবাব দিতে পারলাম না বৌঠান ; কিন্তু একজন আছে—যার কাছে আপনাকেও তর্কে হেরে আসতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

কিরণময়ী নিজের উত্তেজনা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অবশেষে মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সেও হাসিয়া কহিল, এমন কে বল ত ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র গন্তীর হইয়া কহিল, আপনি তামাসা মনে করবেন না।
সত্যিই বলছি, সেখানে তাকে জিতে আসা ভারী কঠিন। তার
পড়াশুনা যে বেশী আছে তা নয়, কিন্তু তর্কের বৃদ্ধি অতি সৃক্ষ্ম।
সেও এ সমস্ত বিশ্বাস করে—তাকে নিরুত্তর ক'রে দিয়ে আসতে
পারেন, তবে ত বৃঝি।

কিরণময়ী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা না পারি, অন্ততঃ কিছু শিখেও আসতে পারব ত ? হাসিয়া কহিল, কে তিনি ঠাকুরপো ? আমাদের ছোটবৌ নয় ত ?

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, সে-ই। বাস্তবিক বৌঠান, তার বিচার করবার শক্তি অভুত। তর্কের বুদ্ধি দেখে সময়ে সময়ে আমি যথার্থ ই মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি কি জবাব দেব, কি প্রশ্ন করব, তা যেন খুঁজেই পাই না! হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকি।

উপেন্দ্রর মূথে স্থরবালার এই উচ্ছুসিত প্রশংসায় কিরণময়ীর মূখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। অথচ, ইহাতে যোগ দেয়, তাহাও ইচ্ছা করিল, কিন্তু ঈর্ষার বেদনা সর্ব্বাঙ্গে বেড়িয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। সহসা সে কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু, উপেন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, তার সঙ্গে আপনার বোধ করি এ প্রসঙ্গে আলোচনা কোন দিন হয়নি ?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। মোটে ছটি দিন ত সে এখানে এসেছিল। সেও আবার এমন সময় নয় যে কোন কথাবার্তা হয়। চল না ঠাকুরপো, আজ একবার তোমার তর্কবীরকে দেখে আসি।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, না বৌঠান, সে তার্কিক একেবারেই নয়। বস্তুতঃ এই বিষয়টা ছাড়া সে তর্কই করে না—যা বলবেন, তাই মেনে নেবে। দিন-তিনেক পরে সে বাড়ী ফিরে যাবে—অমুমতি করেন ত এইখানেই নিয়ে আসি।

কিরণময়ী এস্ত হইয়া কহিল, না ঠাকুরপো, না, এখানে এনে তাকে কণ্ট দিতে চাইনে। যে ছটি দিন ক্লেশ স্বীকার করে এসেছিল, সেই আমার বহুভাগ্য। আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, এত বড় তার্কিক গুরু থাকতেও তোমরা ছটি ভাই আমার জ্বাব দিতে পারলে না কেন?

কথাগুলি কিরণময়ী সরল পরিহাসের আকারেই বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার বেদনার ভারে শেষ কথাগুলি ভারী হইয়া প্রকাশ পাইল।

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান, দে-সব যুক্তি তার শেখা যায় না। কতবার ত শুনেছি, কোন মতেই আয়ন্ত করতে পারলাম না। যারা ভগবান মানে, তারা বলবে, এ তাঁরই ডানহাতের সর্ববিশ্রেষ্ঠ দান। সত্যি বলছি বৌঠান, আমার অনেকবার ঈর্ষ্যা হয়েছে যে, এর সহস্র-ভাগের একভাগও যদি আমি পেতাম, তা হ'লে ধন্য হ'য়ে যেতাম।

কিরণময়ী ঠিক ব্ঝিতে পারিল না, কি এ! তথাপি তাহার সমস্ত মুখ কালো হইয়া গেল; এবং ইহা নিজেই সে স্পষ্ট অমুভব করিয়া কোনমতে এক টুকরা শুষ্ক হাসি দিয়া পুরোবর্তী এই ছুই পুরুষের দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে আবৃত করিয়া ফেলিতে চাহিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখে হাসি ফুটিল না।

সহসা সে একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, চল ঠাকুরপো, আজই আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। তোমারও যার জন্মে হিংসা হয়, এ হর্লভ বস্তু কি, তা না দেখে আমি কোন মতেই স্বস্থি পাব না।

তাহার এই আগ্রহাতিশয্যে উপেন্দ্র কোন মতেই আর হাসি
চাপিতে পারিল না। কিরণময়ী ঈর্য্যায় এত আচ্ছন্ন না হইয়া
পড়িলে তাহার এতক্ষণের ছন্ম গাস্তীর্য্য চক্ষের পলকে ধরিয়া
ফেলিতে পারিত। কিন্তু, সেদিকে তাহার দৃষ্টিই ছিল না। কহিল,
না ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া ছই হাত মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ছি, ছি, অমন কথা মূখে আনবেন না বৌঠান। আপনি বয়সে ছোট হলেও আমার পৃজনীয়া। বেশ ত, মাসীমা ফিরে আস্থন, চলুন আজই আপনাকে নিয়ে যাই।

## ছাব্বিশ

প্রায় অপরাহ্ন-বেলায় কিরণময়ী জ্যোতিষবাবৃদের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরণে মোটা থানের কাপড়, গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই, সুদীর্ঘ ক্লক কেশরাশি বিপর্যস্তভাবে মাথায় জড়ানো, তুই একটা চূর্ণকুন্তল কপালে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; চোখে তাহার শ্রান্ত উদাস দৃষ্টি। যেন বৈধব্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। সে মুখের পানে চাহিলেই চক্ষু আপনিই যেন তাহার পদপ্রাস্থে নামিয়া আসে। সরোজিনী বাহিরের বারান্দায় একটা চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিল, চোখ তুলিয়া অকস্মাৎ এই আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া

গেল। সে কিরণময়ীকে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহার নাম এবং সৌন্দর্য্যের খ্যাতি স্থরবালার মুখে শুনিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যে এই প্রকার, তাহা কল্পনাও করে নাই।

উপেন্দ্র তাহার পরিচয় দিল, আমাদের বৌঠাকরুণ—সরোজিনী। সরোজিনী কাছে আসিয়া নমস্কার করিল।

কিরণময়ী তাহার হাত ধরিয়া সহাস্থে কহিল, তোমার নাম আমি সকলের কাছে শুনেছি ভাই, তাই আজ একবার চোখে দেখতে এলুম।

প্রত্যন্তরে সরোজিনী কি বলিবে, তাহা তখনও খুঁজিয়া পাইল না। অপরিচিত নরনারীর সহিত নিশিতে, আলাপ করিতে সে শিশুকাল হইতেই শিক্ষিত এবং অভ্যন্ত, কিন্তু এই আশ্চর্য্য বিধবা-নারীব সম্মুখে সে নির্কাক হইয়া রহিল।

উপেন্দ্রর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়া কিরণময়া কহিল, কিন্তু আজ ত আর বেলা নেই। বেশীক্ষণ থাকবার সময় হবে না—চল ঠাকুবপো, একেবারে ছোটবৌয়ের ঘরে গিয়ে বিদিগে; বলিয়া সে সরোজিনীর করতলে একটু চাপ দিয়া ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু, যে ঝোঁকের বশে কিরণময়ী আজ এই অসময়েও সুরবালার সহিত সাক্ষাং করিতে আসিয়াছিল, সেই উত্তেজনার স্পষ্ট চেহারাটা আর তাহার অগোচর ছিল না। পথে আসিতে আসিতেই তাহার অনেকবার মনে হইয়াছিল, যাহার সহিত মাত্র ছটি দিনের পরিচয়, সেই সুরবালার বিশ্বাস এবং বিভাবুদ্ধি যাহাই হৌক, অকারণে তাহার ঘর চড়িয়া আক্রমণ করিতে যাওয়ার মত অভূত হাস্তকর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। স্কুতরাং ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য, ইহাতেও তাহার সন্দেহ ছিল না। অথচ কিছুতেই ফিরিতে পারে নাই। কিসে যেন তাহাকে ক্রমাগত টানিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিল। অভায়! অসকত! এ কথাও সে মনে-মনে বার বার বলিল, কিন্তু, প্রেয়সী ভার্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্যাকে উপেক্রে স্পরের সর্ব্বপ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতেও লক্ষা বোধ করে

নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে চক্ষের নিমিষে পরাস্ত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার অদম্য আকাজ্ঞা তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কোন মতেই সে ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। অথচ, গোড়া হইতেই তাহার এই খটকা বাজিয়াছিল যে, সতীশের কাছে উপেন্দ্রর যে পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মন বার বার বলিতেছিল, উপেন্দ্র জ্বাব দিতে পারিত। কিন্তু কথাটি কহে নাই, শুধু মৃত্ মৃত্ হাসিয়াছে। কেন? কিসের জন্ত ? সে কি শুধু মূরবালার কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ করিয়া দিবার জন্ত ? কিন্তু সুরবালা যদি কোন উত্তর না দেয় ? স্বামীর মত অমনি মৃথ টিপিয়া হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে ? কি করিয়া সে তাহার বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিবে ?

এমনি ভাবিতে ভাবিতে যখন সে সরোজিনীর পিছনে পিছনে সুরবালার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন মেঝের উপর বসিয়া কাশীদাসী মহাভারত হইতে ভীত্মের শরশয্যা পড়িয়া সুরবালা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অকস্মাৎ কিরণময়ীকে দেখিয়া শশব্যস্তে বই মুড়িয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ছটি ধরিয়া পরম সমাদরে কহিল, দিদি এস।

সেইখানে কার্পেটের উপর বসাইয়া বলিল, আমি কাল তোমার ওখানে যাব মনে করেছিলুম দিদি।

কিরণময়ী কহিল, আমিও তাই আজ এলুম ভাই।

উপেন্দ্র অক্রে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়াই কহিল, কাল্লা হচ্ছিল—ওটা মহাভারত বুঝি ?

সুরবালা মহা লজ্জায় আঁচল দিয়া নিজের চোখ ছটি ক্রমাগত মুছিতে লাগিল।

উপেন্দ্র কহিল, কেন যে তুমি ঐ মিথ্যে রাবিশ বইখানা নিয়ে

প্রায়ই সময় নষ্ট কর, আমি ত ভেবে পাইনে। তার উপর কারাকাটি চোখের জলের—

কথাটা শেষ হইল না। স্থুরবালা চোথ মোছা ভূলিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিল, একশ বার কি তুমি বলবে যে—

উপেন্দ্র কহিল, বলি যে ওর আগাগোড়া মিথ্যে। আর কিছু না।

এ সকল বিষয়ে তাহাকে রাগাইতে বেশি বিলম্ব হইত না। সে

তাহার ক্ষষ্ট আরক্ত চোখ ছটি স্বামীর মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল,

মহাভারত মিথ্যে ? অমন কথাটি তুমি কখনো মুখে এনো না। এ

তামাসা নয়—এতে অপরাধ হয় তা জান ?

উপেন্দ্র বলিল, জানি, কিচ্ছু হয় না। আচ্ছা, ওঁদের জিজ্ঞাসা কর—ওঁরাও বিশ্বাস করেন না।

এবার স্থরবালা কিরণময়ীর মুখের পানে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, শোন কথা দিদি! তোমরা মহাভারত বিশ্বাস কর না, ওঁর ঐ রকম কথা! যা হোক্ একটা ব'লে দিলেই হ'ল!

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রীর এই অন্তুত বাক্-বিতগুার সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, ইহা একটা অভিনয় এবং তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া ইহার অন্তরালে কি একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

উপেন্দ্র সরোজিনীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনি মহাভারতের গল্পগুলো সত্য মনে করেন ?

সরোজিনী সরলভাবে বলিল, কিছু সভ্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আগাগোড়াই সভ্য কেউ মনে করে না, আমিও করিনে!

সুরবালা প্রথমে অবাক হইল, তাহার পর তামাসা মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু সরোজিনীর আরও ছই-চারিটি কথায় এবং উপেন্দ্রর ব্যঙ্গ-বিজ্ঞাপের খোঁচায় অধিকতর বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং দেখিতে দেখিতে তিন জনের তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিন্তু, তখন পর্যান্ত কিরণময়ী একটি কথাও কহে নাই। কারণ এই সকল বাদামুবাদ পরিহাস ভিন্ন যে আর কিছু হইতে পারে

চরিত্রহীন ২৪৪

তাহা মনে করিতেই পারিল না। যাহার সহিত সে দর্শন লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সে যথন সমস্ত মহাভারতটাই অখণ্ড সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছে—এমন অচিন্তনীয় ব্যাপারটা সত্য বলিয়া সে কেমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করিবে! এদিকে তর্ক এবং কথা-কাটাকাটি অবিরাম চলিতে চলিতে লাগিল। কিন্তু কিরণময়ী শুধু তীক্ষ্ণষ্টিতে স্থরবালার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সন্দেহের ঘোর বাষ্পের মত মিলাইয়া গেল। দেখিল, স্থরবালার কর্পম্বর, চোমের চাহিনি, সমস্ত মুখখানি, এমন কি সর্বাঙ্গ হইতে সংশয়-লেশহীন দৃঢ় প্রত্যয় যেন ফুটিয়া পড়িতেছে! এই বিপুল বিরাট গ্রন্থখানি তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। এ ত কোতৃক নয়, এ যেন জীবন্ত বিশ্বাস! তাহার পর কিছুক্ষণ জন্ম কে কি বলিতে লাগিল, সেদিকে তাহার চেতনা রহিল না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত এই স্থরবালার মধ্যে একটা অপরিচিত ভাবের আকৃতি দেখিতে লাগিল। তাহা অস্পষ্ট এবং অদৃষ্টপূর্বব!

কিন্তু, এরূপ কতক্ষণ থাকিত বলা যায় না, সহসা সে উপেন্দ্র ও সরোজিনীর সমবেত উচ্চ হাসির শব্দে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল। দেখিতে পাইল, হাসির ছটায় স্থরবালা বিত্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বেচারা একা। তাই, সে কিরণময়ীকে হঠাৎ মধ্যস্থ মানিয়া ক্ষ্বস্বরে কহিল, আচ্ছা দিদি, এ কি মিথ্যে কখনও হতে পারে ?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়া হাসি দমন করিয়া কহিল, বোঠান, তর্কটা এই, সরোজিনী বলছেন, ভীত্মের শরশয্যার সময় অর্জুন যে বাণ দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে গঙ্গা এনেছিলেন, সে মিথ্যে কথা। কখনো আনেননি।

সুরবাল। স্বামীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি আনেননি, তবে শোন বলি। ভীম্মদেব শরশয্যায় শুয়ে জল খেতে চাইলেন। ছর্য্যোধন সুবর্ণ-ভূঙ্গারে জল আনলে তিনি খেলেন না এ ত আর মিথ্যে নয়। গঙ্গা যদি না এলেন, তবে তাঁর পিপাসা মিটল কিসে ?

সরোজিনী অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, কিসে! যদি বলি পিপাসা মিটল তাঁর সেই ভৃঙ্গারের জলে। তিনি ছুর্য্যোধনের সেই ভৃঙ্গারের জলই থেয়েছিলেন।

এবার স্থরবালা ভয়ানক উত্তেজিত ও রুপ্ট হইয়া কহিল, তবে লেখা আছে কেন খান্নি ? আর তাই যদি তিনি ভূঙ্গারের জলই খাবেন, তা হ'লে অর্জুনের অত কপ্ট ক'রে বাণ দিয়ে পৃথিবী বিদার্গ ক'রে গঙ্গা আনবার কি দরকার হয়েছিল ! তা বল ? দিদি, তুমিই বল, এ ত আর কিছুতেই নিথ্যে হ'তে পারে না ? বলিয়া সে ক্রুজ অথচ করুণ তুই চক্ষুর দ্বারা কিরণময়ীকে আবেদন জানাইল । মুহূর্ত্ত্র-মধ্যে উপেন্দ্রর উচ্চহাস্থে ঘর ভরিয়া গেল। সরোজিনীও থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপেজ কহিল, নিন বৌঠান, জবাব দিন। গঙ্গা যদি না এলেন, দবে পিপাদা মিটল কিদে ? আৰু পিপাদা যখন মিটল, তখন গঙ্গা আদবেন না কেন ? বুলিয়া আৰু একবাৰ উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল।

কিন্ত আশ্চর্যা! কিরণময়ী এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। সে বিস্মান্তর-নেত্রে কণকাল স্থারবালার মুখপানে চাহিয়া ছির ইইয়া গহিল। তারপর অকস্মাৎ বিপুল আবেগে তাহাকে বংফ টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল, মিথো নয় বোন,—কোথাও এর মধ্যে এভটুকু মিথো নেই! গঙ্গা এসেছিলেন বৈ কি! ভূমি যা বুঝেছ, যা পড়েছ, সব সভ্যি। সভ্যি ত স্বাই চিনতে পারে না দিদি, তাই ঠাট্টা-তামাসা করে। বলিতে বলিতেই তাহার ছই চকু অঞ্জলে প্লাবিত হইয়া গেল।

সরোজিনী এবং উপেক্র উভয়েই বিশ্বয়ে হতবৃদ্ধি হইয়া গ্রাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিরণমগ্রী সেদিকে ক্রক্ষেপ মাত্র করিল না। তাহাকে তেমনি বৃকে চাপিয়া রাখিয়া চোখ মুছিয়া ধারে ধারে কহিল, বোন, যারা অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছে, তারা জানে, আজ তুমি যেমন ক'রে বিচার ক'রে দিলে, এর চেয়ে বেশি বিচার কোন ধর্ম-প্রান্থে, কোন পণ্ডিত কোন দিন করতে পারেননি। তাঁদের সবাইকে এমনি করেই নিজেদের মনের কথা বলতে হয়েছে। এ কথা যে জানে, তার সাধ্য নেই, আজ তোমার মূথের কথা কয়টি শুনে হাসে। বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, তুমি বোধ করি, ভাই, আমার কাণ্ড দেখে আশ্চর্যা হয়ে গেছ। হবারই কথা। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কিন্তু সর্কাপেক্ষা অধিক হতবৃদ্ধি হইয়াছিল উপেন্দ্র নিজে: বস্তুতঃ কিরণময়ীর এই অভুত ভাব পরিবর্তনের হেতু সে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। যে, মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন অত্য কোন প্রকার তুলাদুওই সে গ্রাহ্য করে না, এবং যে বস্তু ইহার বাহিরে, ভাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করে না, সে. সুরবালার এই একান্ত সরল ও ছেলেমানুষিতে বিচলিত হইল কি প্রকারে! তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া যে কথাগুলি এইমাত্র কহিল, সে ত মন-রাথা কথা নয়। তা ছাড়া সে নিশ্চয় জানিত, যাহ। বলিয়াছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা স্থুরবালার সাধ্য নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বয়কর তাহার আকস্মিক উল্গত অঞ্চ। সে আসিল কি প্রকারে! এতদ্বাতীত আর একটা কথা। উপেক্র নি:সংশয়ে জানিত, এই প্রকার তীক্ষবৃদ্ধি নর-নারী আবেগ প্রকাশ করিতে কিছুতেই চাহে না। কোনমতে প্রকাশ পাইলেও তাহাদের লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কিন্তু, লেশমাত্র লজ্জাও দে যে নিজের ব্যবহারে অনুভব করিয়াছে, সে লক্ষণ ত সম্পূর্ণ অপরিচিতা সরোজিনীর কাছেও ধরা পডিল না।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিরণময়ী সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে আসিয়া উপবেশন করিল।

দিবাকর বাড়ী ছিল না; সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। স্থুতরাং ইতস্ততঃ করিয়াও উপেন্দ্রকে একাই ভিতরে গিয়া বসিতে হইল। কিন্তু কিরণময়ী আর তাহাকে যেন লক্ষ্যই করিল না। গাড়ীর একটা কোণে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অমন চুপ-চাপ বসিয়া থাকাও অপ্রীতিকর। তা ছাড়া উপেন্দ্র নিশ্চয়ই বৃঝিতেছিল কিরণময়ী কিছু ভাবিভেছে। কিন্তু কিন্তু কি ভাবিতেছে, তাহাই যাচাই করিবার জন্ম কহিল, দেখে এলেন ত! এই বৃদ্ধিমতীটিকে নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়। কিন্তু, এমনই ত তাকে আঁটবার জো নেই, তাতে আপনি আজ তামাসা ক'রে যে সার্টিফিকেট দিয়ে এলেন, এবার আর তার নাগাল পাওয়াই যাবে না।

কিরণময়ী ইহার কোন উত্তর করিল না। একট্থানি অপেক্ষা করিয়া উপেত্র হাসিয়া কহিল, কিন্তু এইথানেই এর শেষ নয়, বোঠান। ও এত বড় বোকা যে জন্মাবধি কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

কির্ণম্য়ী ভেমনি নিস্তর হইয়া রহিল।

উপেন্দ্র কহিল, কেন জানেন ? একে ও তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা তাকে চতুদ্দিকে ঘিরে দিবরাত্রি পাহারা দিয়ে আছে,—তা ছাড়া, যা ঘটেনি, সেইটুকু যে নিজে বৃদ্ধি খরচ ক'রে বানিয়ে বলবে সেক্ষনতাই ওর নেই।

কিরণম্যী রুদ্ধকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিল, ভালই ত।

উপেন্দ্র কহিল, অতটাই যে ভাল, তা আমার মনে হয় না বৌঠান। সংসার করতে গেলে একট্-আধট্ মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। যাতে কারো কোন ক্ষতি নেই, অথচ একটা অশান্তি, একটা উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাতে দোষ কি ? আমি ত বলি বরং ভালই।

বেশ ত, শেখাতে পার না ?

শিখবে কি ক'রে বৌঠান ? একটি অতি ছোট মিথ্যের জক্ত যুধিচিরের তুর্গতি হয়েছিল সে যে মহাভারতে লেখা আছে। দেব-দেবতারা যে রকম হাঁ ক'রে তার পানে চেয়ে বসে আছে, তাড়ে জেনে শুনে মিথ্যে কথা বললে আর কি তার রক্ষা আছে! তারা হিড় হিড় ক'রে টেনে ওকে নরকে ডুবিয়ে দেবে। একটু থামিয়া কহিল, বৌঠান, ঠাকুর দেবতার চেহারা ও চোখ বুজে এমনি স্পষ্ট দেখতে পায় যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেউ ঢাল খাঁড়া নিয়ে, কেউ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে, কেউ বাঁশী হাতে ক'রে এমনি প্রত্যক্ষ হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ান যে, শুনে আমার গা পর্যান্ত শিউরে ওঠে। আর কারো মুখ থেকে ও-রকম শুনলে আমি মিথ্যা বানানো গল্প ব'লে হেসেই উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে এ অপবাদ ক্র্যুণ আনবার জো নেই।—বলিয়া শ্রেজায়, প্রেমে, গর্ব্বে বিগলিত্ব উপেন্দ্র সম্বেহ কৌতুকের স্বরে কহিল, তাই দেখে শুনে ওকে মান্তুয না ব'লে একটি জানোয়ার বললেও চলে। বলিহারি তাঁর বৃদ্ধি—যিনি ছেলেবেলায় ওর পশুরাজ নাম রেখেছিলেন—ও বি

গাড়ী মোড় ফিরিতেই পথের উজ্জল গ্যাদের আলোক সহসঃ কিরণমহীর মুখের উপর আদিহা পড়ায় অত্যন্ত চমকিয়া দেখিল, ডাহার সমস্ত মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

উপেন্দ্র লজ্জায় স্কর্ম অধোবদনে বসিয়। রহিল। না জানিফা যেখানে সে আনন্দে মাধুর্য্যে মগ্ন ছইয়া ক্রেছে সম্রুমে পরিহাসের উপর পরিহাস করিয়া চলিতেজিল, আর একজন সেইখানে ঠিক জাহাবই মুখের সম্মুখে বসিয়া কি জানি কিসের বেদনায় নিংশক বোদনে বহুদ্বিদীণ করিয়া ফেলিভেছিল।

পাথুরেঘাটার বাটীতে উভয়ে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পথটাই কিরণময়ী মৌন হইয়া ছিল; কিন্তু ভিতরে পা দিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আ আমার পোড়া কপাল! কেবল ঘুরিয়ে নিয়েই ত বেড়াচ্ছি। কিন্তু এতক্ষণ পর্যান্ত এককোঁটা জলটুকু যে খেতে পেলে না ঠাকুরপো, তা আর এ হতভাগীর চোখে পড়ল না। হাত মুখ ধোবে ? তবে থাক গে। আমার সঙ্গে রালাঘরে এস, তু'খানা লুচি ভেজে দিতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। তুই কাঠের উন্নটা জ্বেল দিয়ে তবে বাড়ী যাস্ ঝি! যা মা, চট্ ক'রে যা। লক্ষ্মী মা আমার!

ঝি কবাট খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল এবং অমনি ঘরে যাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু আদেশ পালন করিতে আবার তাহাকে উপরে যাইতে হইল। সদর দরজা বন্ধ করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিন্তু এই লুচি ভাজার প্রস্থাবে উপেন্দ্র একবারে শশব্যস্ত চইয়া উঠিল। ভাব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সে কিছুতেই হ'তে পারবে না, বৌঠান! আজ আপনি অত্যন্ত প্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি ফিরে গিয়েই খাব—-আমার জকো কোনমতেই কট্ট করতে পারবেন না।

পারব না কেন ?

উপেজ কহিল, না না, সে কিছুতেই হবে না—কোন মতেই না। কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল, হাসিমুখে বলিল, তুমি ঠাকুরপো বড্ড বশের কাঙাল। এত যশ নিয়ে রখিবে কোথায় বল ত ?

সহসা এরূপ মন্তব্যের হেতু বুঝিতে না পারিয়া উপেজ্র কিছু বিস্মিত হইল।

কিরণময়ী কহিল, তা বই কি ঠাকুরপো! তোমার পরোপকারের যশ এমন নিঃস্বার্থ, এমন নিলিপ্ত হওয়া চাই, যেন স্বর্গে মস্ত্যে রাথাও তার জোড়া না থাকে। আমাদের জ্ঞে তুমি যা করেছ ঠাকুরপো, তাতে আমি বুক চিরে পাধুইয়ে দিতে গেলেও ত তোমার আপত্তি করা সাজে না। আর এই ত্টো থাবার তৈরী ক'রে দেওয়ার কথাতেই ঘাড় নাড়ছ? ছি, ছি, কি আমাদের তুমি ভাবো বল ত ? মানুষ নই আমরা ? না, মানুষের রক্ত আমাদের দেহে বয় না!

উপেন্দ্র অত্যস্ত লজ্জিত ও কুষ্টিত হইয়া বলিল, বলিল, এ সব কোন কথা ভেবেই আমি আপত্তি করতে যাইনি বৌঠান। আমি শুধু— শুধু কি ঠাকুরপো? তবে বুঝি ঘরে ফেরবার তাড়ায় কি বলছি না বলছি ছঁস ছিল না।

উপেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। পরিহাস আবার সহজপথে ফিরিয়া আসায় সে খুসি হইয়া সহাস্তে কহিল, ও বদনামটা আমার আছে বটে বৌঠান, সে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু এখন সে জক্ত নয়। যথার্থ-ই আমি ভেবেছিলুম, আজ আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? হলুমই বা! বলিয়া কিরণময়ী পুনরায় একটু হাসিল। তার পরে সহসা গন্তীর হইয়া কহিল, হায় রে! আজ যদি আমার সতীশ ঠাকুরপো থাকতেন! তা হ'লে নিজের কথা আর নিজের মুখে বলতে হ'ত না। তিনি সহস্র-বদন হথে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিতেন। না ঠাকুরপো, আমার নিজের ত ও-সংশ্রান্তি-ক্লান্তির স্থ করবার অবস্থাই নয়, তা ছাড়া, বাঙালীর ঘরের কোন মেয়ের পক্ষেই ও বদনামটা বোধ করি খাটে না! আত্মীয়ই হোক, আর অনাত্মীয়ই হোক, পুরুষ মানুষের থাওয়া হয়নি শুনলে বাঙালীর মেয়ে মরতে বসলেও একবার উঠে দাড়ায়। তা জানো গ

উপেজ্রও এবার হাসিয়া কহিল, জানি বই কি বৌঠান, বেশ জানি। স্বীকার করছি অপরাধ হয়েছে—আর না। ক্ষিদেও পেয়েছে, চলুন কি খেতে দেবেন।

এসো, বলিয়া কিরণময়ী পথ দেখাইয়া রান্নাঘরের অভিমুখে চলিল। শাশুড়ীর ঘরের স্থুমুখে আসিয়া দোর ঠেলিয়া উকি মারিয়া দেখিল, তিনি অকাতরে ঘুমাইতেছেন।

রান্নাঘরে আদিয়া সতীশকে যেমন পিঁড়ি পাতিয়া বসাইত, তেমনি করিয়া উপে<u>ল</u>কে বসাইল।

ঝি উন্থন জালিয়া দিয়া অস্থান্য আয়োজন করিতে বাহির হইয়া গেলে কিরণময়ী তাহার এই নৃতন অতিথিটির প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার কষ্ট হবে ব'লে না খেয়ে চলে যাবার এই যে প্রস্তাবটি করেছিলে, সেটি যদি আর কোথাও আর কারে। সামনে ক'রে বসতে আজ তা হ'লে তোমাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হ'ত জান ?

উপেন্দ্র বলিল, জানি। কিন্তু এখানে ত আর সে শাস্তি ভোগের ভয় ছিল না বৌঠান!

ঝি ময়দার থালাটা রাখিয়া চলিয়া গেল। কিরণময়ী স্থমুখে টানিয়া লইয়া নতমুখে মৃহস্বরে কহিল, বলা যায় না ঠাকুরপো, কপালে শান্তি লেখা থাকলে কিসে যে কি ঘটে, কোথায় এসে কোন্ ভোগ ভুগতে হয়, আগে থাকতে তার কোন হিসেবই পাওয়া যায় না। অদৃষ্টের লেখা কি এড়ানো যায় ? যায় না ঠাকুরপো, ভারা আপনি এসে ঘাড়ে পড়ে।

উপেন্দ্র রহস্থটা ঠিক ব্ঝিতে পারিল না। শুধু কহিল, তা বটে। কিরণময়ীও তখনই আর কোন কথা কহিল না। একবার শুধু উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়াই চোখ নত করিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল। বোধ হইল, সে যেন চুপি চুপি হাসিতেছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময়ে চোথ না তুলিয়াই কহিল, আচ্ছা, আজ এত ঘটা ক'রে বৌ দেখাতে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়টা কি ছিল এখন বল দেখি ?

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ঘটা-পটা ত কিছুই করিনি বৌঠান!

কিরণময়ী বলিল, তবে বুঝি আমার বলতে ভুল হয়েছে। বলি, এত রকমের ছল-চাতুরী ক'রে যাওয়া হ'ল কেন?

উপেন্দ্র কহিল, ছল-চাতুরীই বা কি করলুম ?

কিরণময়ী কহিল, এই যেমন বোকা-টোকা নানা রকম কথার বাঁধুনি করে। কিন্তু মিছে কতকগুলো কথা কাটাকাটি ক'রে আর কি হবে ঠাকুরপো গ সে বৌটিকে বোকা বলেই যদি জানতে পেরে থাক, এ বৌঠানটিরও ত অনেক পরিচয় পেয়েছ। অত সহজে ভোলাতে পারবে বলেই কি মনে কর ?

না, তা করি না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। কারণ, যেমন লঘু করিয়া উপেন্দ্র জবাব দিতে চাহিয়াছিল, তেমনি করিয়া পারে নাই। অনিচ্ছাদত্ত্বেও তাহার কঠস্বর গস্তীর হইয়াই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিরণময়ী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, জানিতে দিল না। তেমনি সহজে পরিহাদের সরে কহিল, তবে গ

উপেন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের গান্তীর্য্য অন্নভব করিয়া মনে মনে লজা পাইয়াছিল, এই অবকাশে সেও নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, বোঠান, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ কাজ ? কিন্তু ছল-চাতুরী না করলে ত আপনি যেতেন না আমি যে কত বড় নির্কোধকে নিয়ে ঘর করি সে ত দেখতে পেতেন না।

কিরণময়ী কহিল, সে দেখে আমার লাভ!

উপেন্দ্র বলিল, লাভ আপনার নয়, লাভ আমার। সবাই নিজেব হুঃখ জানিয়ে ছুঃখটা কম করে ফেলতে চায়। নালুষের স্বভাবই এই। তাই ছল-চাতুরী করে যদি কিছু ক্লেশ দিয়েই থাকি ত স্ক্রোপনার দ্যা পাবার জন্মেই। আর কোন কারণে নয়।

কিরণন্থী কিছুক্ষণ চূপ কবিয়া রহিল। তার পরে কথা কাঞ্জ, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না, কাইল, আর যে পারিনে ঠাকুরপো, এই ব্যাজস্তুতির পালাটা এইবার বন্ধ কর না। তোমার নির্ক্রোধটিকে নির্ক্রোধ বলে যদি কিছু কম ভালবাসতে, তা হলেও না হয় অর কিছুক্ষণ শোনা যেতে পারত। একটু দয়াও হয়ত পেতে। কিন্তু সতীশঠাকুরপোর কাছে যে আমি সব শুনেছি। বেশ ত, ভাল না হয় তাকে খুবই বাসো, কিন্তু তাই বলে কি এমন করে ঢাক পির্টে বেড়াতে হয় ? একটু বাধ-বাধও কি করে না ?

কথা শুনিয়া উপেন্দ্র স্থান্তিত হইয়া গেল। সে যে কি বলিবে, কি ভাবিবে, ঠাহর করিতে পারিল না এ কি বলিবার ভঙ্গী! এ কি কণ্ঠস্বর! পরিহাস ইহা কিছুতে নয়—কিন্তু কি এ ? বিজ্ঞপ ? ঈর্ষ্যা ? বিছেষ ? এ কিসের আভাস এই বিধবা রমণী এই রাত্রে ২৫৩ চরিত্রহীন

এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে আজ অকস্মাৎ তাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়া বসিল!

আর কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ পর্য্যস্ত উভয়েই নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

ঝি দরজার বাহির হইতে একবার কাসিল। তার পরে একট্-খানি মুখ বাড়াইয়া কহিল, আর ত আমি থাকতে পারিনে বৌমা, সদরটা একটু বন্ধ না করে দিলেও ত যেতে পারচিনে।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, যাবি ? তবে একটুখানি বসো ঠাকুরপো, আমি সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইবামাত্রই এই ঘরের মধ্যে একাকী বিসিয়া উপেন্দ্রর সমস্ত অস্তঃকরণ এমন এক অভূত লজাকর বিতৃষ্ণ, র ভরিয়া উঠিল—যাহা জীবনে কখনো সে অন্তভব করে নাই। তাহার উদার উন্মুক্ত চরিত্র চিরদিন ক্ষটিক স্বচ্ছ প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে। কোথাও কখনও বাধা পায় নাই। কোথাও কোনদিন বিন্দুমাত্র কলঙ্কের বাষ্প আসিয়াও তাহাতে ছায়া কেলিয়া যায় নাই। কিন্তু আজ এই আবদ্ধ কক্ষের মধ্যে সেই একান্ত নির্মালতা যেন মলিন হইয়া উঠিল।

## সাতাশ

দাসীকে বিদায় দিয়া কিরণময়ী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন বিসল, উপেন্দ্র ঘাড় তুলিয়া একবার চাহিতে পর্যান্ত পারিল না। কিরণময়ীর তাহা দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু, সেও কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

মিনিট-দশেক এই ভাবে যখন গেল, তখন কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের এই রকম চুপ-চাপ বসে থাকতে দেখে, কি মনে করে বল দেখি ? বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

এ হাসি উপেন্দ্র চোখে না দেখিলেও অস্তরে অমুভব করিল। কহিল, হয়ত ভাল মনে করে না।

তবে ?

কি করব বৌঠান, কোন কথাই যেন খুঁজে পাচ্ছিনে।

কিরণময়ী সহাস্থে কহিল, পাচ্ছ না ? আচ্ছা, আমি খুঁজে বার করে দিচ্ছি। কিন্তু মাঝখানে একটা খবর দিয়ে রাখি যে, আমার খাবার তৈরী থেকে ভোমাকে খাইয়ে বিদায় করা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। এই সময়টুকুর জন্মে তুমি একটুখানি প্রসন্নমুখে কথা কও, অমন মন ভারী করে বসে থেকো না।

উপেন্দ্র জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ, বলুন।

কিরণময়ী আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, তবু ভাল, বৌঠানের মান রেখে একটু হেসেছ। তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয় ঠাকুরপো; কিন্তু শুনে আবার উল্টো বুঝে রাগ করে বসবে না ত ?

না, রাগ কিসের ?

কি জানো ঠাকুরপো, ভাল ভাল কাব্যে পড়া যায় ত,—তা' আমাদের দেশেরই বল, আর বিদেশেরই বল, প্রথম চোথের দেখাতেই একটা প্রগাঢ় ভালবাসা—আচ্ছা, এ কি সম্ভব ব'লে মনে করো?

উপেল্রের সমস্ত মুখ, চক্ষের পলকে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, ভাল মন্দ কোন কাব্য সম্বন্ধেই আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই বৌঠাকরুণ, এ সব আমি জানিনে।

কিরণময়ী বলিল, সে কি কথা ঠাকুরপো? এত লেখাপড়া শিখেচ, এতগুলো পাশ ক'রে কত টাকার জলপানি আদায় করেচ, আর কাব্য সম্বন্ধে কিছুই জান না? শকুস্তলা, রোমিও-জুলিয়েট, এ ছুটোও কি ভোমাকে পড়তে হয়নি?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু প'ড়ে পাশ করতে ত সন্তব অসন্তব স্থির করতে হয়নি। বইয়ে যা লেখা আছে, মুখস্থ করে করে লিখে দিয়ে এসেছিলুম। আপনার মত কোন পরীক্ষক কখনো প্রশ্ন করেননি— তা হয়, কি হয় না। আমাকে মাপ করতে হবে বৌঠান, এ সব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে পারব না।

কিরণময়ী বিষণ্ণ হইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, শুনে রাগ করবে না ত ?

কিন্তু রাগ ত করিনি।

না করলেই ভালো, বলিয়াই কিরণময়ী জ্বলম্ভ উনানের উপর ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিল।

খান তিন-চার লুচি নীরবে ভাজিয়া তুলিয়া কিরণময়ী সহসা বলিল, যে কথা আমি জানতে চেয়েছিলুম, সে আলোচনাই তুমি করতে চাইলে না। আমার কপাল! কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, প্রণয়কে লোকে অন্ধ বলে কেন ?

উপেন্দ্র কহিল, বোধ করি চোথ থাকলে যে-পথে মানুষ যায় না—এতে তেমন পথেও তাকে নিয়ে যায়।

কিরণময়ী উৎস্ক হইয়া প্রশ্ন করিল, যায় কি ? কথাটা কি সভ্যি, ভালবাসা অন্ধ ?

সত্যি বই কি। অনেকের অনেক অভিজ্ঞতাই ত প্রবাদ-বচন। কিরণময়ী কহিল, বেশ কথা। তা যদি হয়, কানা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়। তার জন্যে ছুংখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্ত্তে পড়ে, কেউ ত তুলে ধরতে ছুটে আসে না। বরং আরও তার হাত-পা ভেঙে দিয়ে সেই গর্ত্তেই মাটি চাপা দিতে চায়। যেসভ্য মানুষ নিজেই প্রচার করে, প্রয়োজনের সময় সে সভ্যের কোন মর্য্যাদাই রাখে না। আমার কথাটা বুঝতে পারছো ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারছি বৈকি ?

কিরণময়ী কহিল, পারবে বলেই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। কিস্তু তা হলেই দেথ, অপরের বেলায় অনেক জিনিষ জেনেও জোর করে ভুলতে চায়। অন্ধকে চক্ষুমানের শাস্তি দিয়ে আপনাকে চরিত্রহীন ২৫৬

বাহাত্বর মনে করে। পরকে বিচার করবার সময় এ কথাটা তার মনেও পড়ে না যে, চোখ হারালে তার নিজেরও খানায় পড়বার সম্ভাবনা ওই লোকটার চেয়ে একটুও কম থাকে না।

উপেন্দ্র একটুখানি অপ্রসন্ন বিশ্বয়ের সহিত কহিল, তা না হতে পারে, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনে বৌঠান, এ সব আলোচনা কেন করছেন ? সত্যি হোক মিথ্যা হোক আপনার জীবনের সঙ্গে এ মীমাংসার কোন সম্বন্ধ নেই।

কিরণময়ী উপেন্দ্রর অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়াও হাসিল, কহিল, অন্ধ আলোচনা করে খানায় পড়ে না ঠাকুরপো, পড়ে আলোচনা করে। আমিই যে পড়িনি কিম্বা পড়বার জন্মে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিনে, সেই বা কি করে জানলে ?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু আপনি ত অন্ধ নন। আমি যে আপনার বড় বড় ছটো চোখ দেখতে পেয়েছি বৌঠান।

কিরণময়ী বলিল, ঐথানেই ত মুক্ষিল ঠাকুরপো, ত্রকমের অন্ধ আছে কি না। যারা চোথ বুজে চলে, তাদের সম্বন্ধে ত ভাবতে হয় না—তাদের চেনা যায়! কিন্তু যারা ত্রচোথ চেয়ে চলে, অথচ দেখতে পায় না, তাদের নিয়েই যত গোল! তারা নিজেরাও ঠকে, পরকেও ঠকাতে ছাড়ে না।

উপেন্দ্র কৃষ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাছে উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী সহসা অত্যন্ত উৎস্ক হইয়াই যেন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমার যে বড় বড় হটো চোখ দেখেছিলে বললে ঠাকুরপো, সে কবে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

উপেন্দ্র বলিল, সে আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরেই। সেদিন আপনাকে যে দেখেছে তার কোন দিন আপনাকে ভুল হবে না। কেন যে আপনি নিজেকে অন্ধ বলে ভয় করছেন, সে আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি একথা সত্য নয়। সেদিন আপনার ছটি চোখে যে জ্যোতি আমি দেখতে পেয়েছিলুম, তাতে নিশ্চয় জানি যত অন্ধকারই আপনার চারি পাশে ঘনিয়ে আসুক, আপনাকে ভুলোতে

২৫৭ চরিত্রহীন

পারবে না। আপনি ঠিক পর্ণটি দেখে চির-জীবন চলে যেতে পারবেন।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা এভক্ষণে বোধ হয় বুঝেছি ঠাকুরপো। সেদিন যেমন করে আমি চৈতক্ত হারিয়ে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে গিয়েছিলুম, তাই দেখে বোধ করি তোমার এ ধারণা জন্মছে।

উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেও পারে, কিন্তু সে দেখা কি ভুল করবার বৌঠান ?

শুনিয়া কিরণময়ী একটুখানি হাসিল। তার পরে অসক্ষোচে একাস্ত সহজ্বতে কহিল, ভূল বলেই ত মনে হয়। আমি ত আমার স্বামীকে ভালবাসতুম না।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁকে কোন দিন ভালবাসিনি। আর শুধু আমিই নয়, তিনিও আমাকে বাসেননি। তবে কি সে-দিনের সেটা আমার শুধু ছলনা ? তাও নয় ঠাকুরপো, সেও সত্যি। সত্যিই সে-দিন জ্ঞান হারিয়ে-ছিলুম,—বলিয়া উপেন্দ্রর স্তম্ভিত মুখ দেখিয়া সে একটুখানি থমকিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা জ্ঞার করিয়া কাটাইয়া বলিল, না, ভয় পেলে আমার চলবে না। তোমার কাছে আমার সব কথা আজ বলতেই হবে।

উপেন্দ্র কটে মুখ তুলিয়া কহিল, চলবে না কেন ? আমি শুনতে চাই নে, তবু আমাকে শুনতেই হবে কেন ?

কিরণময়ী বলিল, তার কারণ তুমি আমার গুরু। তোমার কাছে সমস্ত স্বীকার না করে আমি কোন মতেই শাস্তি পাবনা।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী দৃঢ় অথচ মৃত্ব স্বরে বলিতে লাগিল,—আমার মধ্যে যে গভীর অন্তদৃষ্টি দেখেছিলে ঠাকুরপো, সে চোথের ভুল নয়, সত্যি; কিন্তু সে বড় ক্ষণিকের। স্বামীকে আমি কোনদিন ভালবাসিনি, কিন্তু কায়মনে ভালবাসতে **हित्रबहीन** २**८**৮

চেষ্টা করতে সুরু করেছিলুম। কিন্তু, তিনি বাঁচলেন না, আমারও সে চেষ্টা স্থায়ী হ'ল না। বইয়ে এ সব কথা পড়ে কখনো বা মনে ভাবতুম মিছে কথা, কখনো বা ভাবতুম কবির কল্পনা, কখনো বা মনে করতুম হয় ত আমার মধ্যে ভালবাসার শক্তি নেই বলেই এ রকম মনে হয়। এ শক্তি আমার আছে কিনা আজও জানিনে ঠাকুরপো, কিন্তু ভালবাসার সাধ যে আমার কত বেশি, সে কথা প্রথমে টের পাই তোমাকে দেখে। তাই তুমিই গুরু। একটুখানি থামিয়া কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কহিল, ছদিন পরে তোমরা চলে যাবে। আবার যখন দেখা হবে, তখন নিজের কথা বলবার মত মনের অবস্থা হয় ত থাকবে না। হয় ত এই বলার জন্যে তখন লজ্জায় মরে যাব। না ঠাকুরপো, সে হবে না, আজকেই তোমাকে আমার সমস্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে তবে আমি নিরস্ত হব।

উপেন্দ্র কাতর হইয়া বলিল, বেঠিান, আজ নানা কারণে আপনার মন অত্যস্ত উত্তেজিত হয়ে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় কি বলা উচিত, কি উচিত নয়, ভাবতে না পেরে—না না, বেঠিান, আমি অমুরোধ করছি আর একদিন এসে আপনার সমস্ত কথা শুনে যাব, কিন্তু আজ নয়।

কিরণময়ী কহিল, ঠিক এই জন্মই ত আজই সমস্ত কথা শুনাতে চাই ঠাকুরপো। পাছে সেদিন লজ্জা এসে বাধা দেয়, সাংসারিক ভাল-মন্দর বিচার-বৃদ্ধি মুখ চেপে ধরে। আজ আমার রেখে-ঢেকে, ব্ঝে-সমঝে, সাজিয়ে-বাঁচিয়ে বলবার সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই—আজই ত বলবার দিন। এর পরে হয়ত তুমি ইহজন্মে আর আমার মুখ দেখবে না,—তব্ প্রার্থনা করি আরো কিছুক্ষণ এই তুর্ব্দ্ধি, এই উন্মাদ মন আমার থাক ঠাকুরপো, আমি তোমার কাছে সমস্ত যেন খুলে বলতে পারি!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্রর নির্দাল শুদ্ধ সদস্তঃকরণ অজ্ঞানা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শেষবারের মত বাধা দিয়া বলিল, বৌঠান, মানুষ মাত্রেরই গোপনীয় কথা থাকে। সে ত কারো কাছে খুলে দেবার আবশ্যকতা নেই। বরঞ্চ প্রকাশ করাতেই বেশী অমঙ্গল। শুধু তোমার আমার নয়, আরও দশজনের।

কিরণময়ী কোন উত্তর করিল না। লুচিগুলি ভাজা শেষ হইয়া-ছিল, একটি থালায় পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল, তুমি খাও, আমি বলাটা শেষ করে ফেলি।

নাই না বললেন বৌঠান।

কিরণময়ী কহিল, আমি হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছি ঠাকুরপো, আর আমাকে বাধা দিয়ো না। সমস্ত শুনে তোমার ইচ্ছা হয় আমার শাশুড়ীর সঙ্গে আমারও ভার নিয়ো, না ইচ্ছে হয়, আমার নিজের পথ আমি খুঁজে নেব। আমি অনেককে ঠকিয়েছি ঠাকুরপো, কিন্তু তোমাকে ঠকাতে পারব না।

তবে বলুন, বলিয়া উপেন্দ্র একখণ্ড লুচি ছিঁড়িয়া মূখে পুরিয়া দিল।

করণময়ী কহিল, তোমাকে বলেছি ত ঠাকুরপো, স্বামীকে আমি ভালবাদিনি; ভালবাদা পাইনি। দেজন্ম আমাদের কোন খেদ ছিল না। বাড়ীর মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক— তিনি আমাকে প্রাণপণে পড়িয়েই খুদি, আর একজন ঘোর স্বার্থপর— তিনি প্রাণপণে আমাকে খাটিয়ে নিয়েই খুদি ছিলেন। এমনি করেই দিন কেটেছিল, এবং কেটেও যেত বোধ করি, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে সব উল্টে পাল্টে গেল। স্বামী অমুখে পড়লেন। তাঁর কাছে আমি বই পড়েছি অনেক। নাটক নভেলও কম পড়িনি, কিন্তু ছজনেই পড়ে পড়ে শুবু হাসতুম, ভালবাদার নাম-গন্ধও আমাদের বাড়ীতে ছিল না, তাই এক একজন লোক যেমন থাকে জন্মবধির, জন্মান্ধ, আমার স্বামীও ছিলেন তেমনি জন্ম-নীরস। কিন্তু, আমার মধ্যে যে কত রস ছিল তা তখনও জানতে পারিনি বটে, কিন্তু এটা একদিন হঠাৎ টের পেয়ে গেলুম যে, ভালবাদার এবং তা ফিরিয়ে পাবার তৃফাটা আমারও কোন মেয়ের চেয়েই কম,—না না, —এর মধ্যেই ও-গুলো অমন করে ঠেলে রাখলে চলবে না—

চরিত্রহীন ২৬•

উপেন্দ্র বিরসমূখে কহিল, কেমন যেন খেতে ভাল লাগছে না বৌঠান।

কিরণময়ী একটা দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া ক্ষণকাল মৌন হইয়া কি যেন চিস্তা করিয়া লইয়া কহিল, আমি জানি ঠাকুরপো, আর একট্ পরেই লুচি-তরকারীর স্বাদ ভোমার জিভের উপর বিষিয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো ত তার দেরী ছিল। আর একখানা খেতে পারতে।

উপেন্দ্র আরও মলিন হইয়া গেল। কিরণময়ী তাহার প্রতি চাহিয়াই কহিতে লাগিল, যদি বলি, তোমার এই না-খাওয়ার হুংখটা আমার নিজের এই ডান হাতটা নই হওয়ার চেয়েও আমার কাছে বেশী, সে ত তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু, কর আর না কর, আমি ত জ্বানি এ সত্যি! তবু থামবার জ্বো নেই ঠাকুরপো
—আমাকে বলতেই হবে।

বেশ বলুন।

বলি। আমার স্বামীর পীড়ায় শুধু আমার গহনাগুলা ছাড়া সঞ্চিত যা কিছু ছিল যখন সব একে একে গেল, তখন এলেন একজন টাটকা পাশ করা ডাক্তার—আচ্ছা ঠাকুরপো, অনঙ্গ ডাক্তারকে ভোমরা দেখেছিলে না ?

উপেন্দ্র কহিল, হাঁ ?

কিরণময়ী বিষের মত একট্থানি হাসিয়া কহিল, তিনিই ! হায় রে পোড়া কপাল ! এ-ঘরে স্বামী মর-মর, ও-ঘরে গেলুম তাঁকে নিয়ে ভালবাসার সাধ মিটোতে।

উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কথা কহিতে গেল, কিন্তু কে যেন গলাটা তাহার চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠরোধ করিল। খানিকক্ষণ প্রবল চেষ্টার পরে শুক্ষম্বরে বলিয়া উঠিল, শুনেই ভোমার ঘাড় হেঁট হয়ে গেল ঠাকুরপো, তবু ত সেই অনঙ্গ ডাক্ডারকে তুমি চেন না। চিনলে ব্ঝতে পারতে, কত বংসরের তুর্দান্ত অনার্ষ্টির জালা আমার এই বুকের মাঝখানে জ্মাট বেঁধে ছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হ'তে পেরেছিল। কি

জানো ঠাকুরপো, যে তৃঞ্চায় মামুষ নর্দ্দমার গাঢ় কালো জ্বলও অঙ্গলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু দে-খবর পেলুম সেই জল গলায় ঢেলে দিয়ে। তার পরে—উ:, সে কি গা-বমি-বমির দিনগুলোই কেটেছে!—বলিতে বলিতেই তাহার আপাদমন্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। একটা উৎকট হুর্গদ্ধময় বিষাক্ত উদগার যেন তাহার কণ্ঠ পর্যান্ত উচ্চুসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কিরণময়ী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু বমি করতেও পারলুম না ঠাকুরপো, শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধরলেন। অনঙ্গ তখন সংসারের অর্জেক ভার নিয়েছিল।

উপেন্দ্র সেই একভাবে পাথরে-গড়া মূর্দ্তির মত বিদিয়া রহিল। তাহার নির্বাক নত মুখের দিকে একবার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কিরণময়ী বলিল, তার পরে আসক্তি-ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সর্ঘযে যে গরল অহরহ উঠতে লাগল ঠাকুরপো, দেবদানবের নিষ্ঠুর আকর্ষণে মন্দার-পীড়িত বাস্থ্যকিও বোধ করি, ততখানি বিষ তার অত বড় মুখ দিয়ে ছড়াতে পারেনি। আমার মনে হয়, এ বাড়ীর প্রত্যেক ইট-কাঠ, দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা পর্যান্ত বিষে নীল হয়ে আছে।

একট্খানি থামিয়া কহিল, কত দিনে কেমন ক'রে যে এর শেষ হত, আমি জানিনে। কত ভেবেছি, কিন্তু কোন দিকে কোন কূল-কিনারাই চোখে দেখিনি। কিন্তু কি অমৃত হাতে করেই তুমি উদয় হ'লে ঠাকুরপো, কোথায় বা গেল বিষের জালা, আর কোথায় বা রইল বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা। চোখের পলকে এ সব এমনি তৃচ্ছ হয়ে গেল যে, অনলকে বিদায় দিতে আমার একটা মিনিটও লাগল না। তৃমিই যেন এসে আমার কানে কানে উপায় বলে দিয়ে গেলে। জান ত ঠাকুরপো, মেয়েমালুষ গহনা কত ভালবাসে। আমার বড় হৃঃখের গহনাগুলি ছিল যেন আমার বুকের পাঁজর। ওই যেখানে মাথা হেঁট করে তৃমি এখন বসে আছ, ঠিক এখানেই সেই

চরিত্রহীন ২৬২

পাঁজরগুলো খসিয়ে তার পায়ে ঢেলে দিলুম। আমার প্রতি আসন্তি তার যত বড়ই হোক, এতগুলো গহনা হাতে পেলে সে যে আর কখনো মুখ দেখাবে না, জন্মের মত রেহাই দিয়ে সে যে চলে যাবে, এ মন্ত্রটা তুমিই যেন আমাকে শিখিয়ে দিলে। উ:—কত ভয়, কত ভাবনাই ছিল আমার, পাছে এই ছর্দ্দিনের চাপে একদিন সেই গহনাগুলোই আমার গুঁড়া-নাড়া হয়ে যায়। তাই ত গেল—কৈ ধ'রে রাখতে তাদের ত পারলুম না। কিন্তু, আঃ—সে কি তৃপ্তি, সে কি আশ্চর্য্য আনন্দ ঠাকুরপো, এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যায় যখন সেইগুলোর লোভে শে তার বীভংগ পুচ্ছপাশ আমার সর্ব্বাঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে চোরের মত নিঃশকে স'রে গেল। মনে হল বাচলুম ছামি বাঁচলুম।

উপেজ্র মনে পভিল তাহার এবং সভীশের মাঝখান দিয়া এক-দিন সকালে চোরের মভ অনম ডাক্তার সরিয়া গিয়াছিল। িত্র লোন কথা না কহিয়া চপ করিয়া রহিল।

করণময় কহিতে লাভিল, তোমান মনে পড়ে ি ঠাকুরপে। আমায় সেরাতের উপ্রমৃত্তি ? সে দিন কত কাওই করেছিলুন আড়ি পেতে ভোমাদের কথাবার্তা শোনা, নীতে গিয়ে ভোমাদের চোথ রাজিয়ে কত ভয় দেখান, তার পরে ভোমরা চলে গেলে। নিজের বিষের সে কি জালা! কিন্তু তার বদলে যে ছা জিনিষ পেলুম, ঠাকুরপো, সে আমার স্বর্গ—সে আমার অমৃত। শ্রীরামচন্দ্রের পাদম্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হয়েছিলেন, আমিও যেন তেমনি বদলে গেলুম। অহল্যা মানুষ হয়ে কি পেয়েছিলেন জানিনে, কিন্তু আমি যা পেলুম, তার তুলনা নেই। আমার ভাই ছিল না, সতীশকে পেলুম আমার মায়ের পেটের ভাই, আর পেলুম তোমাকে—ছিঃ। অমন মলিন হ'য়ে। না ঠাকুরপো, পুরুষমানুষের কি অত লজ্জা সাজে ?

উপেন্দ্র জোর করিয়া মাথা দোজা করিয়া দৃঢ়ম্বরে কহিল, যা লজ্জার বস্তু, মেয়ে-প্রক্রষের উভয়েরই সমান বৌঠান। আমি এ সব শুনতে চইনে—হয় আপনি চুপ করুন, না হয় আমি এই মুহুর্ত্তেই উঠে যাব।

কিরণময়ী কহিল, জোর করে নাকি ? উপেন্দ্র কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী কহিল, তা হ'লে আমিও জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু বলে রাখছি ঠাকুরপো, এই জোরের পরীক্ষায় আমার লাভ ছাড়া লোকদান নেই।

এই উত্তরের পর উপেত্র ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই গো ভয় নেই— তোনাব অনিচ্ছায় গায়ে পড়ে তোনার গায়ে হাত দেব এত উন্মাদ এখনো হয়নি। ইচ্ছা হয় উঠে যাও—আমি বাধা দেব না।

উপেল্ল আধামুখে স্তন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মেঘে-ঢাকা চাঁদ চোখে দেখা না গেলেও চারিদিকের ঝাপ্সা জ্যোৎস্নার ইপিতে আসল বস্তুটা যেমন জানা যায়, এই ছুটি নর-নারীর গোপন সম্ব্বনাও এতক্ষণ পর্যন্ত তত্টুকু মাত্রই আড়ালে ছিল। কিন্তু হাওয়া উঠিয়ছে, মেঘ জ্বত সরিয়া যাইতেছে, অন্তরের মধ্যে উপেল্ল তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়াই এমন করিয়া পলাইবাব চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বিফল হইয়া গেল। সহসা একটা দমকা বাতাদে সমস্ত আবরণ ছিড়িয়া দিয়া যতদ্র দেখা যায়, সম্মুখের আকাশ অনাবৃত্ত হইয়া গেল।

কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, যাক, তোমাকে যে ভালবাসি তা জানিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম! এখন তোমার যা খুসি করো, আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু মনে ক'রো না ঠাকুংপো, আমি অন্ধ আশায় ভুলে একথা জানালুম। আমি তোমাকে চিনি, আমি জানি এ নিক্ষল! একেবারে নিক্ষল! রক্ষক হয়ে এসে যে তুমি ভক্ষক হতে পারবে না, কোন মতেই না, এ আমি জানি।

এতক্ষণে উপেন্দ্র কথা কহিল, মৃত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ শ্রদ্ধা যদি আমার 'পরে আছে, তবে জানালেন কেন ! কিরণময়ী কহিল, তার ছটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, না জানালে আমি পাগল হয়ে যেতুম। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে স্বকথা না ব'লে তোমার আশ্রয় নেওয়া আমার অসম্ভব। তা হ'লে আমার কেবল মনে হত স্থরবালাই আমাকে যেন খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে,—কিন্তু এখন যদি এর পরও তুমি আমার ভার নাও—মনে হবে, এ শুধু তোমারই খাচ্ছি পরছি, আর কারো নয়। আচ্ছা, স্থরবালাকে আমার কথা বলবে ত ?

উপেন্দ্র কহিল, না।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিল, না কেন ? শুনলে সে কষ্ট পাবে ?

উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান, কণ্ঠ সে পাবে না। সে ভারী বোকা। ভদ্রলোকের মেয়ে স্বামী ছাড়া আর কোন লোককে কোন অবস্থাতেই ভালবাসতে পারে, এ কথা হাজার বললেও তার মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু অনুমতি করেন ত এখন উঠি।

কথাটা কিরণময়ীকে তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, সে সহজকপ্ঠে কহিল, অনুমতি না করে ত উপায় নেই, করতেই হবে। কিন্তু আর একটু বসো। তোমাকে যে ভালবেসেছিলুম সেইটেই শুধু বলা হল, কিন্তু ভূলতে যে চেয়েছিলুম, আজ সে কথাটাও ত তোমার জানা চাই। কিন্তু তাতে কে আমার গুরু জান ঠাকুরপো ? সেই যে নির্কোধের অগ্রগণ্য মেয়েটি ছোটবৌ হয়ে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছেন তিনিই।

উপেন্দ্রর মুখে বিশ্বয়ের একটুখানি আভাস দেখিয়া কিরণময়ী কহিল, হাঁ তিনিই—তোমরা যাকে পশুরাজ বলে তামাসা কর, সেই স্থরবালাই আমার গুরু। তুমি যা শিথিয়েছিলে, তিনি তাই ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তোমরা হৃদ্ধনেই আমার নমস্য।

উপেন্দ্র মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কহিতে লাগিল, তোমাকে বার বার বলছি ঠাকুরপো, আজ যে তোমার পায়ে আমার লজ্জাসরমের সমস্ত জঞ্জাল জলাঞ্চলি দিলুম, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই! আমি জানি তোমার স্থরবালা আছে। আর আছে ভোমার নিষ্ঠ্র কঠিন পবিত্রতা। সে ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্রের মত শক্ত। তার গায়ে একবিন্দু দাগ দিতে পারি, সে আমার মত সহস্র কিরণময়ীরও সাধ্য নয়। কিন্তু জান ত ঠাকুরপো, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব, যা তার সাধ্যাতীত, তাতেই তার সবচেয়ে লোভ। ভগবানকে পাওয়া যায় না বলেই মানুষ এমন করে সব দিয়ে তাঁকে চায়। তাই আমার মনে হয়, তুমি আমার এত বড় অপ্রাপ্য বস্তু না হলে বোধ করি তোমাকে এত ভাল আমি বাসতুম না। কিন্তু যাক সে কথা।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী কহিল, একলব্যের যেমন ডোণ গুরু, আমার গুরু তেমনি সুরবালা। কিন্তু কেমন ক'রে হল, সেই কথাটি জানিয়ে তোমাকে আজ ছুটি দেব। ঐ যেখানে তুমি খেতে বদেছ ঠাকুরপো, একদিন রাজে সতীশ ঠাকুরপোও তেমনি খেতে বসেছিলেন। কিসে মনে নেই. হঠাৎ তোমাদের কথা উঠে পড়ল। জ্ঞান ড, ভাইটি আমার ভোমাদের কথায় একেবারে মেতে ওঠেন। তখন তাঁকে সামলানোই শক্ত। আমার নিজেরও তখন প্রায় সেই দশা। ভালবাসার মদ তখন সবেমাত্র পাত্র ভরে খেয়ে তোমার নেশায় তখন আমার হাত-পা অবশ, তৃই চক্ষু ঢুলে ঢুলে আসছে, এমনি সময়ে সতীশ-ঠাকুরপো কত নজির কত দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, তুমি তোমার সুরবালাকে কত ভালবাসো। কবে তুমি তার পান-বসস্ত হলে আহার-নিজা ত্যাগ করেছিলে, কবে সে তোমার একটুখানি মাথা ধরা নিয়ে সারারাত্রি পাখা হাতে শিয়রে বসে কাটিয়েছিল— এমনি কত দিনরাতের কত ছোটখাটো কাহিনী। তাঁর ত সে-সব শোনাকথা। হয় ত বা কোনটা মিথ্যে, না হয় ত বাড়ানো, কিন্তু ভাতে আমাদের হুজনের কারো কোন ক্ষতি হল না। ভোমাদের ন্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে প্রেমের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আমরা ছটি ভাই-বোনে দেখতে দেখতে যেন ভাতে ভূবে তলিয়ে গেলুম। ভার পর অনেক রাত্রিতে সতীশ-ঠাকুরপো বাসায় চলে গেলেন, আমি কিন্ত

এই রাল্লা ঘরেই বলে রইলুম। কতক্ষণ জানিনে, বেরিয়ে দেখি স্থ্যুথেই শুকতারা। আমার হঠাৎ মনে হ'ল স্থরবালার মুখখানি যেন এমনি। এমনি মধুর, এমনি উজ্জেল। ঠিক এমনি ধারাই বৃঞ্চি তার মুখ থেকে চোথ ফেরান যায় না। মনে মনে তাকে বল্লুম. ভোমাকে ত দেখিনি তুমি কেমন, কিন্তু যেমনই হও, আজ থেকে তুমি হলে আমার গুরু। তোমাদের কাছ থেকেই আমি আনি-প্রেমের পাঠ নিলুম। ভালবাদার স্বাদ আমি পেয়েছি—এ আ : আর ছাড়তে পার্ব না। ভালবাসা আমার চাই-ই—ভাল আমার বাসতেই হবে। তবে, অক্সকে ভালবেসে কেন এ ব্যর্থ করি: আজও ত আমার স্বামী বেঁচে আছেন, এখনো ত বিধবা হইনি---তবে, কেন এ ভুল করি ? তোমার মত আজ থেকে আমিও আমার স্বামীকেই ভালবাসব—আর কারুকে নয়। বলাঘাত্রই আমার হন যেন তার সমস্ত শক্তি এক করে সায় দিয়ে বললে, 'ভালহান, ফিরে প্রাবার ভোষার আশা নেই সত্যি, কিন্তু তবুও তোম তাঁকেই ভালবাসকে হবে।' কিন্তু আমার এমনি পোড়া খন্ত ঠাকুরপো, তিনি বঁচলেন না। আমার বড় সাধের সাধনা অঙ্কুরেই গুকিয়ে গেল। ভাই তাঁর মৃত্যুর দিনে আনার যে-চেহারা ভোকন দেখতে পেয়েছিলে, তার মধ্যে একবিন্দু ছলনা ছিল না—বলিঃ বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যে করুণ এবং আর্জ্র হইয়া উঠিয়াছিল, উপেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কথা কহিল না। কিরণময়ী নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, যারা মুর্থ, যারা গোঁড়ে তারা বুঝবে না বটে, কিন্তু তুমি ত জানো সংসারে সমস্ত জিনিবের প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সে নিয়ম অগ্রাহ্য করে স্বামী-স্ত্রীর 💠 🗉 কখনো তাদের দেই চির-মধুর সম্বন্ধে পৌছুতে পারে না। বিয়ের মন্ত্র কর্ত্তব্যবৃদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেও পারে, কিন্তু মাধুর্য্য দেওয়ার শক্তি ত তার নেই। সে শক্তি আছে শুধু ঐ প্রকৃতির হাতে। তাঁর দেওয়া নিয়ম পালনের মধ্যে যখন সময় ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন তৃজনেই তৃপায়ে সে নিয়ম

মাড়িয়ে গেছি, তার কোন সম্মানই রাখিনি; আজ অসময়ে, স্বামী যখন মৃতকল্প, তখন প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে যাব আমি কোন্পথে? কিন্তু তব্ও হাল ছেড়ে আমি দিইনি ঠাকুরপো। আশা ছিল একটা পথ বুঝি তখনও খোলা ছিল। সে তাঁর সেবা। ভেবেছিলুন আমরণ স্বামীদেবা দিয়েই হয়ত বা একদিন তাঁকে পাবো, কিন্তু এমনি হতভাগিনী আমি—সেটুকু অবসরও আমার মিলল না, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

উপেক্র সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, কিরণমন্ত্রীর হুই চক্ষু অফ্রজলে ভাগিতেছে। কহিল, গুনেছি, আপনি যেমন তাঁর সেবা করেছেন, তেমন মান্তুষে পাবে না। সেদিকে, স্ত্রার কর্ত্রের আপনার লেশমাত্র ক্রটি ঘটেনি।

কিরণময়ী বলিল, তা হয় ত ঘটেনি, কিন্তু মান্তবে না পারলে আমিই বা কি করে পারলুম ঠাকুরপো ? তা নয়,—তেমন সেবা প্রীলোক মাত্রেই পারে। কিন্তু আমি ত কর্ত্তবা বলে কিন্তুই কবিনি। আমার অল সমস্ত পথ বন্ধ ছিল বলে আমি চেন্তেইলুম আনার দেবার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেভে। তাই সেদিকে পার্যানত কখনো অবহেলা করিনি। তেবেছিলুম একবার যদি তাঁকে যুকের মধ্যে গাই, যতদিন বাঁচি, যেখানে যে ভাবেই থাকি, ভরভাবে জাবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সমস্ত চেন্তা আমার নিজ্ ল হযে গেল। তাঁকে পেতে স্কুক করেছিলাম বটে কিন্তু পেলুম না। প্রথম থেকে সেই যে তুমি আমার বুক জুড়ে রইলে, কোন মতেই দেখান থেকে তোমাকে আর নড়াতে পারলুম না,—আমার স্বামাকেও আমার অন্তরের মধ্যে পেলুম না।

উপেন্দ্র উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল, অনেক রাত্রি হয়েছে বৌঠান, আমি চললাম।

কিরণময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, চল ভোমাকে দোর পর্য্যন্ত পৌতে দিয়ে সদরটা বন্ধ করে আদি। কাল দেখা হবে ?

না, কাল আমি বাড়ী যাবো।

আর কোন দিন দেখা হবে ?

হওয়াই ত সম্ভব। নমস্কার বৌঠান।

নমস্বার ঠাকুরপো! দিবাকরকে এখানে পাঠাবে কি ?

পাঠাব বৈকি বৌঠান! তার বাপ-মা নেই, আমিই তাকে এতদিন দেখে এসেছি। আজ থেকে তাকে মানুষ করবার ভার আপনি যখন নিতে চেয়েছেন, সে ভার আপনার হাতেই সঁপে দিলুম।

কিরণময়ীর চোখে জল আদিয়া পড়িতেছিল। কহিল, এত কথা শোনার পরও তুমি এতবড় বিশ্বাদের ভার আমার উপর কি করে দেবে ঠাকুরপো? তুমি যে দিবাকরকে কত ভালবাদ দে ত আমি জানি।

উপেন্দ্র দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িয়া কহিল, সেই জন্মেই ত দিলাম বোঠান। আমি যাকে ভালবাসি, তার অমঙ্গল আপনার দ্বারা কখনো হবে না এই ত আমার ভরসা—বলিয়া ক্রতপদে অগ্রসর হইল।

কিরণময়ী অন্ধকার গলির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আর একটা কথা বলে যাও ঠাকুরপো, সতীশ কি কলকাতায় নেই ?

উপেন্দ্র হইতেই জবাব দিল, না।

কিরণময়ী পুনরায় প্রশ্ন করিল, সে যখন আমাকে না জানিয়ে চলে গেছে, তখন অনেক ছঃখেই গেছে ঠাকুরপো। তাকে কি তুমি এ বাড়ীতে চুকতে নিষেধ করে দিয়েছিলে ?

উপেন্দ্র কহিল, দেবার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু দিইনি। কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইচ্ছাই ছিল দিলে না কেন ? উপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী কহিল, এমন ইচ্ছে কেন হয়েছিল তাও কি জানতে পারিনে ?

উপেজ কহিল, আমার ভূল হয়ে থাকতেও পারে। যাই হোক,

কোধায় সে আছে খোঁজ করে আপনার কাছে আসতে তাকে চিঠি লিখে দেব। তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন—বলিয়া উপেক্র দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই ক্রতবেগে অন্ধকার গলি পার হইয়া গেল।

## আটাশ

যে পাকা রাস্তাটা বরাবর সাঁওতাল পরগণার ভিতর দিয়া বৈজনাথ হইতে ছমকায় গিয়াছে, তাহারই ধারে বাগানের মধ্যে বৈছ্যনাথ হইতে ক্রোশ-তুই দুরে একটা বাঙলো ছিল। কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া সতীশ থোঁজ করিয়া এই বাডীটা ভাডা লইয়া বাস করিতেছিল। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জ্ঞাই সে এই নিরালায় অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছিল। স্বতরাং যখন দেখিতে পাইল, ইহার আশেপাশে গ্রাম নাই, সম্মুথের রাস্তাটায় লোক চলাচলও নিতান্ত বিরল, তখন খুসি হইয়াই বলিয়ছিল, 'এই আমার চাই। এমনি নির্জন নীরবতাই আমার প্রয়োজন।' কলিকাতা হইতে সে যে অপযশ ও ছঃখের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল, বিরলে বসিয়া একটা একটা করিয়া এইগুলারই হিসাব নিকাশ করা তাহার মনোগত অভিপ্রায়। প্রথম দফায় সাবিত্রীকে তাহার যারপরনাই ঘূণা করা প্রয়োজন, দিতীয় দফায় পাথুরেঘাটার বৌঠাকরুনকে ভুলা চাই এবং তৃতীয় দফায় উপীনদার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেই হইবে। এই সমস্ত কঠিন কাজ এই বনের মধ্যে বসিয়া শেষ করাই ভাহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে ছিল বেহারী এবং একজন এদেশী পাচক-ব্রাহ্মণ। বেহারীর কাজ ছিল বাবুর সেবা করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু পাচকের সহিত বাদান্ত্বাদ করিয়া ভাহাকে মূর্থ এবং আনাড়ী প্রভিপন্ন করা, আর অন্তের কাব্দ ছিল ভাত ডাল সিদ্ধ করিয়া বাকি সময়টুকু বেহারীর সহিত কলহ করিয়া সে যে বাজারের পয়সা হুই হাতে চুরি করিতেছে ইহাই সাব্যস্ত করা। অতএব এ পক্ষের দিনগুলাত একরকম করিয়া কাটিতে লাগিল, কিন্তু প্রভূ যিনি, তিনি অফুক্ষণ কেবল তত্ত্বচিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনই যে সকল অনর্থের মূল, বৈরাগ্যই যে পরম বস্তু, পাখীর ডাকই যে চরম সঙ্গীত, বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতই যে সৌন্দর্য্যের নিখুঁত আদর্শ, এই সত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার সম্প্রতি সাধনার বস্তু। স্ক্রোং, বারান্দার উপর একখানা ভাঙা আরাম-কেদারায় সতীশ সারাদিন গাছের ডালে পাখীর কিচিমিচি কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল, মহুয়া রক্ষে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ কোন্ রাগ-রাগিণীতে পূর্ণ চিন্তা করিতে লাগিল, আকাশে যা-তা মেঘ দেখিয়া উচ্ছুসিত হইয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং দূরে পাহাড়ের গায়ে শুষ্ক বাঁশ-পাতায় আগুন ধরিলে সারা রাত্রি জাগিয়া চাহিয়া রহিল। এদিকে মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়া সাত্ত্বিক আহার ধরিল এবং

এদিকে মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়া সান্ত্রিক আহার ধরিল এবং কোথা হইতে একটা সাদা পাথর-মুড়ি কুড়াইয়া আনিয়া দিনের বেলা পূজা এবং রাত্রে আরতি করিতে স্থক্ত করিয়া দিল।

অথচ, এই নব প্রণালীর জীবনযাত্রার সহিত তাহার কোন কালেই পরিচয় ছিল না। ইতিপূর্ব্বে চিরকাল তাহার কাছে পাখীর শব্দের চেয়ে সেতারের শব্দই মিষ্ট লাগিয়াছে বাতাসের মধ্যে রাগ-রাগিণীর অন্তিত্ব কথনো সে স্বপ্লেও কল্পনা করে নাই এবং আকাশের গায় মেঘোদয় কোন দিনই তাহাকে বিচলিত করে নাই। বস্তুতঃ, প্রকৃতি-দেবীর এই সকল শোভা-সম্পদ, তা যতই থাক, খবর লইবার ফুরসৎ সতীশের কোন কালে ছিল না। যেখানে গান-বাজনা, যেখানে থিয়েটার কনসার্ট, যেখানে ফুটবল ক্রিকেট সেই-খানেই সতীশ দিন কাটাইয়াছে। কোথায় মারপিট করিতে হইবে, কোন্ আসরে প্রেক্ষ বাঁধিতে হইবে, কার বাড়ীর মড়া পোড়াইতে হইবে, কার হুঃসময়ে দশটা টাকা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে, এই ছিল তাহার কাজ।

পাথীর গানে মাধুর্য্য আছে কি না, কোকিল পঞ্চমে ডাকে কি

ভাকে না, আকাশপটে কার তুলি রঙ ফলায়, নদীর জল কুল্-কুল্-শব্দে কোন বাণী ঘোষণা করে, কামিনী-কাঞ্চন সংসারে কভখানি অনর্থের মূল—এ সব সুক্ষতত্ত্ব কোন কালেই তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই এবং সেজন্ম ছঃখ করিতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। সে সোজা মানুষ, সংসারের কারবার সে সোজা করিয়াই করিতে পারে। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে নির্কিচারেই ভালবাসে এবং তাহাতে ঘা পড়িলে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। পৃথিবীতে ছটি লোককে সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিল। একজন সাবিত্রী আর একজন ভাহার উপীনদা। সাবিত্রী ভাহাকে ফাঁকি দিয়া কদাচারী বিশ্বাস-ঘাতক বিপিনকে সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, উপীনদা কোন প্রশ্ন না করিয়াই একটা অন্ধকার রাত্রে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শুধু দাঁড়াইবার একটা জায়গা ছিল সে কিরণময়ীর কাছে। কিন্তু সে দ্বারটাও রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার আর তাহার সাহস হইল না। তাই দে এই নির্জ্জনে আসিয়া আকাশ-বাতাস গাছপালা পশু-পক্ষীর সঙ্গে জোর করিয়া একটা নৃতন সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া বৈরাগ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু চিরকাল যে লোক আমোদ-প্রমোদ বন্ধু-বান্ধব লইয়া হৈ চৈ করিয়া কাটাইয়াছে, ভাহার এই অভিনব চেষ্টায় বুড়া বেহারীর চোথে যথন তখন জল আসিতে माशिम ।

সে-ই হয় ত কোনদিন আসিয়া বলে, বাব্, ছজন ভদ্দর বাঙালী স্মুথের রাস্তা দিয়ে বোধ করি ত্রিকৃট দেখতে যাচ্ছেন—

কথা শেষ না হইতেই সতীশ 'কই রে ?' বলিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই 'যাক গে' বলিয়া বিমর্থ-মুখে তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়ে।

বেহারী বলে, ডেকে একবার আলাপ-টালাপ---

সতীশ কহে, কিসের জন্মে ? তার পরে একট্থানি উচ্চ ধরণের শুক্ষ হাসি হাসিয়া বলে, আমার আর ওসব আলাপ-টালাপ দরকার নেই—ভালই লাগে না। জ্ঞানিস বেহারী, বনের পাখীরা আজ্ঞকাল আমাকে গান শোনায়, গাছপালা কথা কয়, বাভাস হু হু করে আমার কানে কভ রাজ্যের গল্প বলে যায়, আমার কি আর বাজে লোকজনের সঙ্গে হাসি-ভামাসায় সময় নই করতে ইচ্ছে হয় রে ? আমার যথার্থ বন্ধু যদি বলতে হয় ত এরাই—বুঝলিনে বেহারী ? বেহারী নিরুত্তর ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর এই বেদনা-বিদ্ধ কঠম্বর ভাহার কানের মধ্যে রি বি করিতে থাকে।

বৈহারীর একটা স্বভাব ছিল, সে কথা দিয়া কথা ভাঙিতে পারিত না। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা যে লোভ সামলাইডে পারে না. এই ছোটলোক বেহারীর সে শক্তি ছিল। সে মনে মনে এক প্রকার করিয়া বৃঝিতে পারিত সাবিত্রী সে রাত্রে কি একটা জুয়াচুরি করিয়া গিয়াছিল। সে যে সতীশের অশেষ মঙ্গলাকাজ্ফিণী এবং সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত, বেহারীর তাহাতে সংশয় ছিল না। কেন যে সে, যে-দোষ করে নাই তাহাই স্বীকার করিয়া এবং যে-পাপ কোনদিন ছিল না তাহারই বোঝা স্বহস্তে নিজের মাথায় তুলিয়া তাহার প্রভুকে এত ব্যথা দিয়া গেল—এই কথাটা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও সে মীমাংসা করিতে পারিত না। তবে কি না সাবিত্রীর উপর বেহারীর অসীম ভক্তি ছিল। তাহাকে মা বলিত এবং শাপভ্রষ্টা দেবী মনে করিত। তাই নিজের বৃদ্ধিতে কুল-কিনারা না পাইয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে. শেষকালে একটা কিছু ভালই হইবে ; এবং এই ভালর আশাতেই সে ও-সম্বন্ধে একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিল। প্রভুর মুখ দেখিয়া সাবিত্রীর আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে মাঝে মাঝে যখন তাহার ভারী একটা আবেগ উপস্থিত হইত, তখন এই বলিয়া সে আত্মাংবরণ করিত যে, আমার মা'র চেয়ে বাবুকে ত আর আমি বেশি ভাল-বাসিনে, তিনি নিজেই যখন এ ছঃখ দিয়ে গেলেন, তখন আমি কেন ব্যাঘাত ঘটাই ? তিনি না বুঝে ত আর আমাকে মাধার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে যাননি।

এমনি করিয়াই ইহাদের নির্জ্জনবাসের দিনগুলা কাটিতেছিল ৷

এবং বোধ করি আরও কিছুকাল কাটিতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধা পড়িল।

যাহাকে বলে কাল-বৈশাখী, সেদিন সময়টা ছিল তাই। সমস্ত দিনমানটায় যদি চ ছুর্য্যোগের কোন লক্ষণ ছিল না, কিন্তু অপরাহের কাছাকাছি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আকাশে প্রবল ঝড় উঠিল। ক্ষণকালেই সতীশ অশ্ব-পদশব্দে চকিত হইয়া গলা উচু করিয়া দেখিল একটা ভাল ঘোড়া পিঠের ওপর সাজ্ত-সজ্জা লইয়া ঝড়ের সঙ্গে উন্মন্ত বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। সতীশ ডাকিয়া কহিল, বেহারী, ও কার ঘোড়া ছুটে পালাল জানিস্ রে?

বেহারী ঘরের মধ্যে বাতি পরিষ্কার করিতে করিতে কছিল, কোন বাবু-টাবুর হবে বোধ হয়!

সতীশ প্রশ্ন করিল, এদিকে বাব্-টাব্ আবার কে আছে রে ? বেহারী কহিল, এদিকে নাই থাকলো, দেওঘর থেকে প্রায়ই ড বাব্-ভায়ারা গাড়ী করে ত্রিকৃট দেখতে, তপোবন দেখতে আসে। তাদেরই কারো হবে। ঝড়ের ভয়ে ছুট্ মেরেচে।

তা হলে ত তার ভারী মৃদ্ধিল, বলিয়া সতীশ পুনরায় তাহার আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু কথাটা সে মন হইতে তাড়াইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে-ই হোন, সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে বিপদ ত সোজা নয়। এ জায়গায় গাড়ী পাল্কি ত দ্রের কথা, একটা লোকের সাহায়্য পাওয়াও কঠিন। তা ছাড়া সন্ধ্যারও বিলম্ব নাই, সম্ভবতঃ বৃষ্টিও নামিবে। সতীশ থাকিতে পারিল না, লাঠিটা বারান্দার কোণ হইতে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া দেখিল, পাথরের কৃচিগুলো ঝড়ের বেগে ছর্রার মত গায়ে বিঁধিতেছে এবং সমস্ত পথটা ধূলা-বালুতে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেই অন্ধকার হইতে ঝড়ের মুখে একটা হো হো চীৎকার ভাসিয়া আসিল। হোলির দিনের ছুটি পাইয়া হিন্দুস্থানী দরওয়ানের দল যে-ধরণের চীৎকার-শন্দে পথে বাহির ছইয়া পড়ে—এ সেই। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্ম সতীশ

সেই ধূলার মধ্যে কতকটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল, পথের উপরে একটা টমটম; এবং সেটাকে বেষ্টন করিয়া আট-দশব্দন লোক আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। কাহারও মাথায় টুপি, কাহারও মাথায় পাগড়ি—সকলেরই হিন্দুস্থানী পোষাক।

আনন্দটা কিসের জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে সতীশ আরও কয়েক পা আগাইয়া আদিতেই দেখিতে পাইল, টমটমের একটা হাতল ধরিয়া একটি স্ত্রীলোক মাথা গুঁজিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া লোকগুলা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহা হিন্দুস্থানী জিহ্বা ছাড়া উচ্চারণ করিতে পারে এত বড় জিভ পৃথিবীর আর কোন জাতের নাই। সতীশের প্রথমে মনে হইল, ইহারা এই দিকে কোথাও এই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া আমোদ করিতে আদিয়াছিল, এখন ঘোড়া পলাইয়া যাওয়ায় এ আর এক প্রকারের আমোদ করিতেছে। একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়, কিন্তু কি জানি কেন আজ সে কোনমতেই কোতৃহল দমন করিতে পারিল না। ঠিক এমনি সময়ে তাহার সবিশ্বয় দৃষ্টি পড়িল মেয়েটির পোষাকের উপর। সন্ধ্যা ও ধূলাবালির আধারেও মনে হইল, তাহার পরণের কাপড়খানা যেন পার্শি শাড়ী এবং তাহা বাঙালীমেয়ের মত করিয়া পরা। পায়ে জুতা, কিন্তু সে জুতা লক্ষ্ণোয়ের লপেটা নয়—ইংরেজ রমণীরা যাহা পায়ে দেয়, তাই।

অকস্মাৎ মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, মশাই, আমাকে বাঁচান।

'বাঁচান!' এক মুহূর্ত্তে সভীশের বৈরাগ্যের নেশা ছুটিয়া গেল। কামিনী-কাঞ্চন যে একাস্ত হেয় এ তত্ত্ব ভূলিয়া গেল—বাঘের মত 'লাফ দিয়া সে একেবারে মেয়েটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি হয়েছে!

মেয়েটি এভক্ষণ পর্য্যস্ত একাকী অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়া-ছিল, এইবার মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সভীশ ব্যগ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি ? হয়েছে কি ?

এরা আমাকে বড় অপমান করছে। অপমান করছে ? কে এরা ? জানিনে ?

জান না ? সভীশ একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কে ? কোথা থেকে এখানে এলে ? ভোমার সঙ্গের লোক কই ? গাড়ী কার ?

মেয়েটি চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, আমার সহিস ঘোড়া ধরতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে—আর কেউ নেই। আমি ত্রিকৃট দেখতে এসেছিলুম—প্রায়-ই আসি—সেখান থেকে এরা আমাকে বিরক্ত করতে করতে আসছে।

সতীশ কুদ্ধ হইয়া কহিল, বেশ করেছে। আপনি কি মেমসাহের যে টমটম হাঁকিয়ে এত দূরে এসেছেন! আপনি কি
ইংরেজের মেয়ে যে যেখানে ইচ্ছে একলা গেলেও কোন ভয় নেই!
আমাদের দেশী লোক অসহায় দেশী মেয়ে পেলেই তাকে অপমান
করবে—অত্যাচার করবে—এই এ এদেশের নিয়ম, একি আপনার
বাপ-মায়েরা জানেন না! বলিয়া হিন্দুস্থানীদের যেটি সকলের বড়
তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, তুম্লোক খাড়া
কাহে হ্যায়!

তাহাদের চোখের পানে চাহিলেই বুঝা যায় তাহারা হয় ভাঙ্, না হয় গাঁজা, না হয় হুই-ই সেবন করিয়াছে।

সতীশ হাত তুলিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া সংক্ষেপে কহিল, যাও—উত্তরে লোকটা মুখখানা অতি বিকৃত করিয়া কহিল, আরে, যাও রে—প্রত্যুত্তরে সতীশ তাহার গালের উপর এমন একটা চড় বসাইয়া দিল যে, সে ঐ 'রে' শব্দটাই আর একট্খানি টানিবার অবসর পাইলমাত্র, তারপরে অজ্ঞান হইয়া পথের উপরে ঘুরিয়া শুইয়া পড়িল; এবং সেই মুহুর্ত্তেই তাহার পাশের নিরীহ গোছের রোগা ছোক্রাটা বিনা-দোষে সতীশের বাঁ হাতের চড় খাইয়া প্রথমে টমটমের সহিসের বিস্বার জায়গায় এবং তাহার পরে চাকার তলায়

চোথ বৃদ্ধিয়া বসিয়া পড়িল। বাকি ছয়জন কতক বা নেশার গুণে, কতক বা চড়ের কল্যাণে হতবৃদ্ধির মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সতীশ স্থমুথের লোকটাকে আহ্বান করিয়া বলিল, অব তুম আও—

প্রত্যুত্তরে সে বিহ্যুদ্বেগে সকলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সতীশ তথন মেয়েটিকে কহিল, উঠুন—

মেয়েটি নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশ কহিল, জ্বল এলো বলে—আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি কি টাউন পর্য্যস্ত হাঁটতে পারব ?

সতীশ বলিল, টাউনে নয়, আমার বাসায়! ঐ বাগানের মধ্যে। জল আসছে, আর দাঁড়িয়ে ভাবলে হবে না। না যান ত এইখানেই দাঁড়িয়ে ভিজুন—আমি চললুম।

মেয়েটি কহিল, চলুন না। আপনার সঙ্গে যাৰ ভার আর ভাবব কি ?

কোঁটা কোঁটা জল পড়িতে স্থক করিয়াছিল এবং ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইলেও থামে নাই। ছইজনে কিছুক্ষণ নীরবে আসিয়া বাগানের গেটের সম্মুখে সতীশ সহসা থামিয়া কহিল, আমার বাসায় কিন্তু স্ত্রীলোক নেই—আমি একা থাকি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে আ্পনার রাঁধা-বাড়া ঘরকরার কাজ করে কে ? নিজে ?

না, চাকর আছে। কিন্তু তারাও স্ত্রীলোক নয়।

নাই হল। কিন্তু আপনি দাঁড়ালেন কেন? যেতে যেতে বলুন না।

সতীশ কুণ্ডিত হইয়া কহিল, তাই বলছি যে আমার ওখানে স্ত্রীলোক নেই। এই রাত্রে ভিতরে যাবার পূর্ব্বে আপনাকে স্থানানো উচিত।

মেয়েটি কহিল, যদি উচিভ, ভবে ওখানেই জানালেন না কেন!

আমি কিন্তু আর দাঁড়তে পারছিনে—আমার হাত-পা কাঁপছে। তা ছাড়া আমার বড় তেষ্টাও পেয়েছে ?

আসুন আসুন, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া অন্ধকার বাগানের মধ্যে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইল। এই সমস্ত বিঞ্জী ঘটনার পরে মেয়েটি যে কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ভাহা মনে মনে অমুভব করিয়া সতীশ লজ্জা পাইল। একটু পরেই সে ধীরে ধীরে কহিল, আপনার গলা যেন কোথায় শুনেছি মনে হয়।

মেয়েটি তাহার জবাব দিল না। কিন্তু বুঝিতে পারিল, সতীশ অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। বারান্দায় উঠিয়া সে সতীশের ভাঙা আরাম-চেয়ারের উপর গিয়া বসিয়াই কহিল, সঙ্গে বেহারী আছে ত? বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, বেহারী, আমার জন্তে এক গেলাস জল আন ত?

বেহারী ওদিকের ঘরে ছিল। ডাক শুনিয়া জল লইয়া উপস্থিত হইল। বারান্দার দেওয়ালের গায়ে মিট মিট করিয়া একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জলিতেছিল, সেই ক্ষীণ আলোকেও সে মেয়েটিকে দেখিবামাত্র চিনিয়া সবিশ্বায়ে কহিল, দিদিমণি, আপনি যে ?

সে অনেক কথা, বলিয়া মেয়েটি নিজে উঠিয়া বেহারীর হাত হইতে জলের গেলাস লইয়া সমস্তটা এক নি:খাসে পান করিয়া বেহারীর হাতে গেলাস ফিরাইয়া দিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিতে হবে যে বেহারী। ঠিকানা বলে দিলে, এই রান্তিরে তুমি বাড়ী খুঁজে বার করতে পারবে কি ?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিমণি, আমি ত সহরের কিছুই চিনিনে। তা ছাড়া বুড়োমান্ত্য, এই জল-ঝড় অন্ধকারে পথ চলতে পারব না।

তা হলে কি হবে বেহারী ? ঘোড়াটা যদি গিয়ে আন্তাবলে ঢুকে থাকে, দাদা ভেবে সারা হয়ে যাবেন। কোন উপায়ে তাঁকে জানাভেই হবে যে ভয় নেই, আমি নিরাপদে আছি। বেহারী চিস্তা করিয়া কহিল, আমাদের বাম্নঠাকুর এই দেশের লোক, পথ-ঘাট সব চেনে। জ্যোতিষসাহেবের বাসা বলে দিলে নিশ্চয় যেতে পারবে। তাকে গিয়ে ডেকে আনি, বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সভীশ চিনিল, মেয়েটি কে। কহিল, দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দিন।

মেয়েটি কহিল, সে ত দিতেই হবে।

সভীশ বলিল, অমনি লিখে দেবেন, বোনকে মেমসাহেব করে তোলবার ফলটা আজ কি হয়েছিল, সাহেব-মানুষ শুনলে হয় ত খুসিই হবেন।

খোঁটা খাইয়া সরোজিনী ক্রুদ্ধ হইল। তাহার আজিকার আচরণ দৈব-বিজ্ञ্বনায় অত্যস্ত বিশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, এবং সেজন্ত তাহার নিজেরও অন্থশোচনা কম হয় নাই, কিন্তু, আর একজন তাই বিস্থা বারস্বার মেমসাহেবের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রাপ করিজে সহা যায় না। সে তিক্তম্বরে জবাব দিল, দাদাকে আপনিই লিখে দিন, তাঁর বোনকে কি বিপদে আজ একাকী রক্ষা করেছেন।

তাহার বিরক্তির হেতুটা সতীশ বুঝিল। কিন্তু নিজে এই সকল সাহেবিয়ানা সে একেবারে দেখিতে পারিত না। বলিল, লেখাই উচিত। তবু যদি আপনাদের সমাজের একটু চেতনা হয়।

সরোজিনী কহিল, আমাদের সমাজের প্রতি আপনার খুব ঘুণা—না ? ধারণা এই যে আমরা মানুষ নই ?

সতীশ বলিল, আমার ধারণা যাই হোক, নিজেদের ধারণা আপনারা ছাড়া বাঙ্গালাদেশে আর মানুষ নেই, এই না ?

সরোজিনী কহিল, অস্ততঃ আমাদের মধ্যে এ ধারণা যাঁদের আছে, আমি তাঁদের দোষ দিইনে।

সতীশ বলিল, সে জানি। সেই জম্মেই আজ আপনার শাস্তি আরো ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল। ওখানে আপনাকে চিনতে পারলে আমি চুপ করে চলে আসতাম—কথা কইতাম না। সরোজিনী কহিল, শাস্তিটা কি শুনি? অপমান আর অত্যাচার—এই ত?

সতীশ কহিল, তাই।

সরোজিনী কহিল, তাহলে এতক্ষণে ব্ঝতে পেরেছি, কেন বলছিলেন অসহায়া দ্রীলোকের অপমান করাটাই আপনাদের দেশী লোকের চরিত্র। আপনার উচিত ছিল আমার বাকি অপমানটা বাড়ীতে এনে নিজেই করা। এখন চেনা লোক বলে বাধচে বলেই আপনার রাগ।

সরোজিনীর কথার ঝাঁঝে সতীশ রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, ঠিক তাই। আপনাকে অপনান করতে না পেরেই আমার যত রাগ। আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। আপনাদের সাহেব-মেমের অভিধানে সে কথাটাও হয় তলেখা নেই।

সরোজিনীর ওঠাধরে একটা চাপা হাসির ছটা নেঘার্ভ বিছ্যতের মত খেলিয়া গেল। তব্ও সে ক্রোধের স্বরেই জবাব দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর এত বেশী কৃত্রিন যে তাহা অতি বড় অমনোযোগী শ্রোতার কানেও ঠেকে। সরোজিনী বলিল, না নেই। এই সাহেব-মেমগুলো যেমন অকৃতজ্ঞ, তেমনি পায়ন্ত। আপনি দলে না এলে তাদের পরিত্রাণের উপায় নেই। আস্বেন তাদের দলে গ

প্রত্যন্তরে সতীশ হাসি চাপিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমনি সময়ে বেহারী হনুমান পাঁড়েজীকে আনিয়া হাজির করিল। সরোজিনী হাতের ব্যাগটা খুলিয়া গোটা-পাঁচেক টাকা বাহির করিয়া চেয়ারের হাতার উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার বক্শিশ পাঁড়েজী, যদি এখনি সহরে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে পার—বলিয়া সে নাম ধাম যথাশক্তি নির্দেশ করিয়া দিল।

পাঁড়েজী তাহার এক মাসের আয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এক মুহূর্ত্তে রাজী হইয়া পত্রের জন্ম হাত বাড়াইল। তাহার প্রসারিত করকমলে সরোজিনী টাকা কয়টি অর্পণ করিয়া চিঠি লিখিবার জক্ত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লিখিবার টেবিল স্মৃথেই ছিল। অনভিকাল পরে সে পত্র আনিয়া পাঁড়েজীর হাতে দিল। পাঁড়েজী সাবধানে তাহা মেরজাইয়ের মধ্যে রক্ষা করিয়া বাম-হস্তে হারিকেন লগ্ঠন এবং ডান-হস্তে স্থদীর্ঘ বংশ-যৃষ্টি গ্রহণ করিয়া বাহিরের মৃ্যলধার-বারিপাতের মধ্যে চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বেহারী কুণ্ঠিতভাবে কহিল, বাবু, ঠাকুর কখন যে ফিরবে তার ঠিক নেই—রান্নার কি হবে ?

সতীশ সরোজিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কথাটাকে চাপা দিবার জম্ম তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, ও:—সে হবে তখন।

বেহারীর উদ্বেগ ভাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। বলিল, কি ক'রে হবে আমি ত ঠাউরে পাইনে বাবু।

সতীশ অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, তোর ঠাওরাতে হবে না, বেহারী, তুই যা না। সে-সব আমি ঠিক করে নেব। তা ছাড়া, আজ আমার ক্ষিদেও নেই।

বেহারী এক পাও নড়িল না। কারণ কথাটা সে একেবারে বিশ্বাস করিল না। কারণ, একে ত সাধারণ পাঁচজনের অপেক্ষা মনিবের ক্ষ্ধার পরিমাণ বেশী, তা ছাড়া এতদিনের চাকরীর মধ্যে সে তাঁহার এই বস্তুটার অভাব একটা দিনও লক্ষ্য করে নাই। সংক্ষেপে কহিল, সে কি হয় বাবু!

সতীশ তিরস্কার করিয়া বলিল, এই তোর দোষ বেহারী, তুই সব কথায় তর্ক করিস। বলচি সে-সব ঠিক করে নেব, তুই যা, তা নয়, মুখের ওপর দাঁড়িয়ে সমানে জবাব করচিস্।

বেহারী ক্ষুক্রচিত্তে চলিয়া যাইতেছিল, সরোজিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিল, আজ আমার জন্মেই তোমাদের যত বিপদ বেহারী। রান্নার যোগাড় কি কিছু হয়নি ?

বেহারী কহিল, হবে না কেন দিদিমণি, কিন্তু রাঁধবে কে? ঠাকুরের ফিরে আসতে যে কত দেরী হবে তার ত ঠিকানা নেই।
—বলিয়া অপ্রসন্ধন্ধ চলিয়া গেল।

সরোজিনী কহিল, মেমসাহেব বা যাই হই, তবু আপনার সঙ্গে একই জাত ত। তার হাতে খেলে কি কারো জাত যাবে ?

প্রশ্ন শুনিয়া সভীশ হাসিল। কহিল, জাত যাবে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু, মেমসাহেবের হাতের রান্না গলা দিয়ে যাবে কি না সেইটেই আসল কথা।

ইস্! তাই বই কি ? মেমসাহেবের হাতের রান্না থেলে তিনি ভূলতে পারবেন না, বলিয়া সরোজিনী হাসি ও এসেন্সের গন্ধে সমস্ত স্থানটা যেন তরঙ্গিত করিয়া থরিংপদে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার পানে চাহিয়া সতীশ ক্ষণকালের জ্বন্থ মুগ্ধ হইয়া রহিল।

জুতো-মোজার পরিবর্ত্তে পা-ছখানি খালি, রেশমের জ্ঞামা কাপড়ের বদলে শুদ্ধমাত্র শেমিজের উপর সতীশের একখানি সাধা-সিধে লালপেড়ে ধুতি পরা। দেখিয়া সতীশের ছ'চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে উচ্ছুসিত আবেগে বলিয়া ফেলিল, কি চমংকারই আপনাকে মানিয়েছে। যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটি।

কথা শুনিয়া সরোজিনীর শিরার মধ্যে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। কিন্তু, দারুণ লজ্জায় মাথা হেট করিয়া কহিল, যান—ঠাট্টা করলে রাধ্ব না বলে দিচ্ছি। তখন উপোস করতে হবে।

কিন্তু এই লজার প্রকাশটাকে সে তংক্ষণাং দমন করিয়া ফেলিল। কারণ সে জানিত, লজাকে প্রশ্রা দিলে তাহা উৎকট হইয়া উঠে। তাই মাথা তুলিয়া সহাস্তে কহিল, সুখ্যাতি পরে হবে। এখন রান্নাঘরটা কোন্ পাড়ায়, দেখিয়ে দিতে বলে দিন।
—বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেল।

রাঁধা এবং খাওয়া শেষ হইয়া গেল, বারান্দায় হ্থানা চেয়ারে হুজনে মুখোমুখী বসিয়াছিল।

সরোজিনী কহিল, একটা কথা আমাদের কারো মনে হ'ল না যে, দাদার বাড়ীর ঠিকানা ঠাকুর যদি খুঁজে না পায় ত নিজেই একটা গাড়ী ডেকে আনবে। কিন্তু, তা না হ'লে কি হবে সতীশবাবু ?

সতীশ কহিল, কথাটা মনে হ'লেও বিশেষ কোন কাজ হ'ত না। এত রাত্রে, এত দূরে কোন গাড়ীওয়ালাই বোধ করি আসতে চাইত না। হয় আপনাকে এখানেই রাত্রিবাস করতে হবে, না হং হাঁটতে হবে। এ ছাড়া তৃতীয় উপায় নেই।

আমি হাঁটতে পারি, কিন্তু আপনি ছাড়া কারো সঙ্গে নয়।
তার মানে ? আমার সঙ্গে গেলেই কি বিপদের সন্তাবনা
নেই ?

নেই কেন, আছে। কিন্তু তার সব ভার আপনার উপরে: জবাবদিহি আপনাকেই করতে হবে, আমাকে নয়।

সতীশ কহিল, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন? আমার অপরাধ ?

আর কারো কাছে না করুন, নিজের কাছে ত করতে হবে।
—বলিয়া হঠাৎ সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

সতীশ আর তাহাব প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু স্পষ্ট অমুভব করিল, তুজনের ক্ষণিক নীরবতার মাঝখান দিয়া লজ্জার একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

কে আসছে না ?—বলিয়া সরোজিনী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যস্ত বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া অন্ধকার বাগানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক পরে সে যখন 'কেউ না' বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল

এবং কাপড়-চোপড় আর একবার বেশ করিয়া সামলাইয়া লইয়া উপবেশন করিল, তখন সতীশ কোন কথাই কহিতে পারিল না।

অতঃপর উভয়েই চুপ করিয়া বিসিয়া রহিল। তখন বাহিরে ঝড় থামিলেও, বৃষ্টি থামে নাই। মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ এবং চারিদিকে মহুয়ার বনের মধ্যে সে অন্ধকার দশ গুণ গভীর হইয়া-ছিল। তাহারই একান্তে স্বল্লালোকিত বারান্দার উপর এই ছটি তরুণ-বয়স্ক নর-নারী মুখোমুখী বিসিয়াও কথার অভাবে যখন নীরব হইয়া রহিল, তখন আর একটি অন্ধ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিশ্চয়ই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন; এবং সেই চাপা হাসির দীপ্তি কালো মেঘের আড়ালে রহিয়া রহিয়া থেলা করিতে লাগিল।

বাহিরের প্রকৃতি তাহার আকাশ-বাতাস-আলো-অন্ধকারের লীলায় মানুষের মনোভাব ও হাদয়বৃত্তিকে যে কেমন করিয়া টানিয়া লইতে পারে, সতীশ কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন রাত্রে তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। সেদিন বেহারীর মুখে বিপিনের সহিত সাবিত্রীর গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাহার সমস্ত ভবিদ্যুং ছঃখের সাগরে ভৃবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে যখন দিখিদিক জ্ঞানশৃত্য হইয়া একাকী ছুটিয়া গিয়া কেল্লার জনহীন নীরব প্রান্তরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তখন, এমনই কালো আকাশ তাহার শীতল হাতখানি দিয়া সতীশের সমস্ত জ্ঞালা মুছাইয়া দিয়া, সেই সাবিত্রীকেই ক্ষমা করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। আবার আজিকার এই উদ্দাম-চঞ্চল বহিঃপ্রকৃতি তাহার সমস্ত সজীবতার স্পর্শ দিয়া, সতীশের নিরাশা-পীড়িত চিত্তকে আজ আবার আর এক পথে ছুর্নিবার-বেগে ঠেলিতে লাগিল।

সরোজিনী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আপনার এই বনবাসের অর্থটা কি ?

সতীশ কহিল, অর্থ একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।
তা ত আছে। কিন্তু, কাউকে না বলে পালিয়ে এলেন কেন ?
কিন্তু পালিয়ে এসেছি এ খবর কে দিলে ?
সরোজিনী একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ খবর আমি নিজেই

্র্রাইইটে করেছি! আপনি যেদিন সকালে চলে এলেন, আমি নিজেই সেদিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম।

সতীশ বিশ্বিত হইয়া বলিল, বুঝেছি। উপীনদা বোধ করি আমাকে থুঁজতে গিয়েছিলেন, আর আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে যাবেন সে আমি জানতাম, কিন্তু আমি নেই দেখে কি বললেন তিনি ?

সরোজিনী কহিল, নিশ্চয়ই কিছু বলেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। কারণ, তিনি নিজে সেখানে যাননি, আমাকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে ?

সরোজিনী বলিল, আমি গিয়ে শুনলুম আপনি সকালের গাড়িতে চলে গেছেন। কি মনে হ'ল বামুনঠাকুরকে বলে দরজা খুলিয়ে সমস্ত বাসাটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। বাইরের বারান্দায় একখানা শাড়ী শুকোচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, এ কাপড় মাইজীর। তাঁর অসুখ, আপনি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছেন। আচ্ছা, তিনিকে: কৈ. এ বাসায় ত তাঁকে দেখছিনে ?

সতীশ পাংশুমুখে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, বামুনঠাকুর বললে, আমি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়েছি ? রাস্কেল ! মিথ্যাবাদী ! উপানদা তাই বিশ্বাস করলেন ?

সতীশের মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরোজিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল, উপীনবাবু ত ছিলেন না! আর বিখাস করলেই বা দোষ কি? এ মাইজী আপনার কে সতীশবাবু?

সতীশ রুক্ষ হইয়া বলিল, আমার আবার কে ? কেউ না, আমাদের সাবেক বাসার দাসী। সয়তান বদমাইস মেয়েমানুষ। বুড়ো-বয়সে ব্যারামে মরছে, তাই এসেছিল কিছু ভিক্ষে চাইতে! আমি তাকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছি! হারামজাদা বেটা আমার মুখের সামনে এ কথা বললে তার—

সরোজিনীর বিশ্বয়ের অবধি রহিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া

চাহিয়া মৃছকণ্ঠে কহিল, দাসী! কিন্তু, তাতে আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

সতীশ কহিল, অম্যায় অপবাদ দিলে কে উত্তেজিত না হয় বলুন ? তিনি সে রাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন ?

সতীশ ঠিক তেমনি উত্তপ্ত স্বরে কহিল, হাঁ পড়েছিল; কিন্তু তাতেই বা কি ? তার অজ্ঞান হওয়াটা কি আমার অপরাধ ? আর আপনিই বা তার সম্বন্ধে এত সসম্মানে কথা কইচেন কেন ? বাড়ীর দাসী চাকরকে কি আপনারা 'আপনি' 'আজ্ঞা' করে কথা বলেন ?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।
এতক্ষণ পর্যান্ত তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে আনন্দের চাঁদ উঠিয়াছিল,
কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল। একবার
তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিল, কেন সে রাত্রে উপেন্দ্র তাহার
বাসায় সন্ত্রীক উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু
প্রশ্ন করিল না। মনে মনে সে একপ্রকার ব্ঝিয়াছিল—ইহাতে
এমন একটা কিছু আছে যাহা উপেন্দ্র নিজেও প্রকাশ করিতে পারে
নাই এবং সভীশও পারিবে না।

কিন্তু এই ক্ষুক্ত নীরবতা উভয়কেই যেন পীড়িত করিতে লাগিল।
আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সরোজিনী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা
করিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

সতীশ ঈষং অভিমানের স্থারে কহিল, কি কথা ?

আপনি এতদিন আমাদের এত কাছে থেকেও কখনো দেখা দেন নি কেন ?

সতীশের তরফে এ প্রশ্নের জবাব ছিল না। কহিল, নানা কারণে সময় পাইনি।

কারণটা কি লেখাপড়া ?

না, লেখাপড়া আমার নাম মাত্র। তাতে আমাকে কোন দিন কোথাও যেতে বাধা দেয় না। চরিত্রহীন ২৮৬

সভীশ একট্খানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দেখুন, সভ্যি কথাটা কি আপনাকে বলতে পারি! আপনাদের কথা কখনো যে আমার মনে হয়নি, তা নয়, কিন্তু কিন্ধানেন, আমাদের যে রক্ম সমান্দ্র, যে রক্ম তার শিক্ষা, তাতে আপনাদের মধ্যে যেতে কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকে! বোধ হয় এই জন্মই যেতে পারিনি।

সরোজিনী কহিল, বোধ হয়! কিন্তু, কি রকম আপনাদের সমাজের শিক্ষা, একটু শুনতে পাই কি ? উপীনবাবুদের সমাজের সঙ্গে বোধ করি তার বিশেষ কোন মিল নেই, কারণ, তাঁর মেলা-মেশা করতে বাধে না!

সতীশের বাসার সেই অজ্ঞাত স্ত্রীলোকটির প্রসঙ্গ উত্থিত হওয়া পর্য্যস্তই তাহার অন্তরে একটা জালা ধরিয়াছিল। এই এলোমেলো কৈফিয়তে সেই ঈর্যার দাহ আরও একমাত্রা বাড়িয়া গেল। সতীশকে দে লুকাইয়া না ভালবাদিলে ইহার সমস্ত লুকোচুরিটা হয়ত তাহার কাছে লুকানই থাকিত, কিন্তু, প্রণয়ের অন্তর্গৃষ্টিকে অত সহজে প্রতারিত করা গেল না। ব্যাপারটা ঠিক না জানিয়াও তাহার হৃদ্য কেমন করিয়া যেন আসল কথাটা বুঝিয়া লইল। সতীশ ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত সরোজিনীর প্রতি চাহিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কলহের চাপা স্বরটা সতীশের কানের মধ্যে তীক্ষভাবে বাঞ্জিয়া সাবিত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সরোজিনীও যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে এমন সম্ভাবনা সতীশের মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না। স্থতরাং তাহার এই উত্তপ্ত প্রশ্নোত্তর-মালার যথার্থ হেত সে সত্যকার আলোকে দেখিতে পাইল না। ইহাকে উচ্চ-শিক্ষিতা রুমণীর নিছক স্পর্দ্ধিত অভিমান কল্পনা করিয়া সে নিজেও মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল এবং জ্বাবও দিল তেমনি করিয়া। কহিল. উপীনদার সমাজ ও শিক্ষা যে কি, সে ত বেশ জানেন! কিন্তু, তবুও তিনি হয় ত আপনাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে পারেন, কিন্তু আর কেউ না পারলে তাকে জ্বাবদিহি করতে হবে, এর কোন মানে নেই। যাই হোক আমাকে মাপ করবেন, এ সব আলোচনার আমি কোন সার্থকতা দেখতে পাইনে।

সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং সতীশও নিঃশব্দে অধােমূখে চুপ করিয়া রহিল।

একটা গাড়ি আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং জ্যোতিষবাবু উচ্চকণ্ঠে সতীশের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে আলোক ও লোকজন সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিলেন।

অসংখ্য ধক্সবাদ, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ইত্যাদি যথারীতি সমাধা করিয়া জ্যোতিষ যখন ভগিনীকে লইয়া প্রস্থানের উত্যোগ করিলেন, তখন সতীশ সরোজিনীকে প্রশ্ন করিল, একটা খবর আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। হারাণবাবু ব'লে উপীনদার একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁর কি হয়েছে বলতে পারেন ?

জ্যোতিষ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার জবাব দিলেন, বাঃ আপনি শোনেননি ? তিনি ত মারা গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী এঁরা কোথায় আছেন জানেন ?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল। কহিল, তাঁরা বাড়ীতেই আছেন। স্থির হয়েছে, দিবাকরবাবু তাঁদের বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়বেন—
তিনি তাঁদের ভার নেবেন।

জ্যোতিষ হঠাৎ ভগিনীকে প্রশ্ন করিলেন, হারানবাব্র স্ত্রী
আমাদের বাড়ীতে একদিন এসেছিলেন না ?

সরোজিনী কহিল, হাঁ, অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথাবার্তা কয়েছিলেন।

তাহার নিজের কথা কি হইয়াছিল, স্বামীর শোক বৌঠান কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি জানিবার জন্ম সতীশ সরোজিনীর মুখের প্রতি একটা উৎস্ক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কারণ, তাহার নিজের সহক্ষে আলোচনা যে খরতর হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। কিন্তু সেই অম্পষ্ট আলোকে হয় সরোজিনী তাহার

**ठित्रवारी**न २५<del>५</del>

মুখের ইঙ্গিত বৃঝিল না, না হয়, বৃঝিয়াও সতীশের কৌতৃহল নিবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করিল না, সে দাদাকে অগ্রসর হইবার জন্ত একট্খানি ঠেলা দিয়া মৃত্কঠে কহিল, আর দেরী ক'রো না দাদা, চল—

হাঁ বোন চল্, বলিয়া সতীশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আর একবার অসংখ্য ধস্তবাদ সতীশবাবু। কাল-পরশু একদিন যেন গরীবের ওখানে পদধূলি পড়ে।

সতীশ প্রতিনমস্কার করিয়া অব্যক্ত-স্বরে যাহা কহিল, তাহা বুঝা গেল না। সরোজিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে একটি কুজ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া এইবার সতীশের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঠিক কেন যে পড়িতে লাগিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে অবধারণ করিতে পারিল না, কিন্তু কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট অনুভূতি তাহাকে বারম্বার জানাইতে লাগিল, তাহার সাবিত্রী, তাহার বৌঠান, তাহার উপীনদা সকলেই একই কালে তাহাকে চির-দিনের তরে বিসর্জন দিয়াছে। এই নির্জ্জন কৃটীর ছাড়িয়া তাহার যাইবার আর স্থান নাই।

## ত্রিশ

মাস-তৃই পূর্ব্বে হারাণের মৃত্যুর সময় দিবাকর মাত্র তৃই-চারি দিনের জক্ত কলিকাতায় বাস করিয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এবার কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়িবে স্থির হওয়ায় তাহার নৃতন কেনা ষ্টিলের তোরক্ষ ভরিয়া কেতাবপত্র এবং কাপড়-চোপড় কইয়া দিবাকর হারাণবাব্র পাথুরেঘাটার বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

২৮৯ চরিত্রহীন

কিরণময়ী তাহাকে অৱবয়স্ক ছোট ভাইটির মত সম্নেহে গ্রহণ করিল।

মাতৃলাশ্রমে স্থরবালা ভিন্ন দিবাকরকে যত্ন করিবার কেই ছিল না। আবার সে যত্নের মধ্যেও মহেশ্বরীর খরদৃষ্টি, শনির দৃষ্টির মত অনেক রস অনেক সময়ে শুকাইয়া শুষ্ক করিয়া দিত। কিন্তু, এখানে সে সকল কোন উৎপাতই ছিল না।

অযত্ন-পালিত টবের গাছ দৈবাং ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া অপর্যাপ্ত রসের আস্বাদে তাহার বৃভুক্ষ্ শীর্ণ শিকড়গুলা যে ভাবে মাটির মধ্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিতে থাকে, কিরণময়ীর আশ্রয়েও দিবাকরের ঠিক সেইমত হইল।

মহানগরীর বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে তাহার সঙ্কৃচিত আশা ও সঙ্কীর্ণতর ভবিষ্যৎ বিক্ষারিত হইয়া উঠিল। নিজেকে সে বড় করিয়া অনুভব করিল। বি-এ ফেল করিয়া বিভাভ্যাসের পুরাতন বন্ধন তাহার ছিল্ল হইয়াছে, অথচ নৃতন বন্ধনের এখনও বিলম্ব আছে, এই মধুর অবকাশ-কালটায় সে নিরম্ভর সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিল।

সে থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া স্বপ্ন দেখিল, জু দেখিয়া অবাক্ হইল, মিউজিয়াম দেখিয়া স্তন্তিত হইল, শিবপুরে সরকারী বাগান দেখিয়া প্রবন্ধ লিখিল, প্রাসাদত্ল্য সোধশ্রেণীর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; অবশেষে একদিন গাড়ী চাপা পড়িয়া পা মচ্কাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আঘাত যংসামাত । কিরণময়ী তাড়াতাড়ি চ্ণ-হলুদ গরম করিয়া আনিয়া প্রলেপ দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কি চাপা পড়লে ছোটঠাকুরপো? ঘোড়ার গাড়ী, না গরুর গাড়ী ?

দিবাকর মুখ রাঙা করিয়া বলিল, ঘোড়ার গাড়ী।

কিরণময়ী কহিল, তবুরক্ষা। নইলে এই থোঁড়া-পা নিয়ে। আবার জ্রিমানা দিতে পানায় যেতে হতো। চরিত্রহীন ২৯১

দিবাকর লজ্জিড-মূথে বলিল, কিছুই লাগেনি, এ কাল সকালেই সেরে যাবে।

কিরণময়ী কহিল, তা যাবে। কিন্তু বেশী দূরে আর যেয়ো না। শুনচি নাকি একদল ছেলে-ধরা কলকাতায় এসেছে।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল; অঘোরময়ী নানা তীর্থে ঘুরিয়া একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে ছ্-একদিন তিনি দিবাকরকে দেখিয়াছিলেন, তখন পুত্রশোকে হৃদয় মন এমনি মৃহ্যমান ছিল যে, ইহার মুখখানা চোখেই পড়ে নাই। আজ এই শাঞ্চগুদ্দ-হীন নধরকান্তি চারুদর্শন ছেলেটির পানে চাহিবামাত্রই তাঁহার মায়ের প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল। বলিলেন, দিবু, আমি সম্পর্কে তোমার মাসীমা হই, আমাকে মাসীমা বলে ডাকিস বাবা।

ইহারও মা-বাপ বাঁচিয়া নাই শুনিয়া তাঁহার হু'চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল এবং বড় বড় হু'ফোঁটা চোখের জল অঞ্চলপ্রাস্তে মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ভগবান আমার হারাণকে কেডে নিয়েও যদি হতভাগিনীকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তবে যে কটা দিন বাঁচি, তুই বাবা আমাকে ছেড়ে কোথাও যাসনে।—বলিয়া হাত দিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি-প্রান্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এবং চোথের জল দেখিয়া দিবাকর নিজের চোখের জল লুকাইয়া সুমুখ হইতে সরিয়া গেল। ইহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার দিবাকরের প্রতি অপত্যম্বেহ, যাত্তকরের মায়াতরুর মত শাখায় পল্লবে বাড়িয়া উঠিল। আসল কথা এই যে, এই পুত্র-হীনা জননী কিছুকাল প্রবাস-যাপনের পর বাটী ফিরিয়া পুত্রের অভাবটা সমস্ত হৃদয় দিয়া পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিলেন। এই বাটীতেই মাস-কয়েক পূর্বে যথন তাঁহার নিজের ছেলে মরিয়াছিল, তখন সেই সর্বব্ঞাসী নিষ্ঠুর শোকই তাঁহার মাতৃত্বের খোরাক জোগাইয়া কোন মতে তাঁহাকে খাড়া রাখিয়াছিল, এখন সেই শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়ায় তাঁহার কুধাতুর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের অভাবে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সন্তানপরিত্যক্ত সেই শৃষ্ २>> চরিজহীন

সিংহাসনে দিবাকরকে তিনি অত্যস্ত সমারোহে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

একদিকে তিনি এবং অপর দিকে কিরণময়ী—এই ছ্ইজনের মাঝখানে পড়িয়া এ বাটীতে দিবাকরের যত্ন আদরের আর অবধি রহিল না।

ক্ষুধা না থাকিলে যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সামাস্ত অস্থ্যেও পুন: পুন: জবাবদিহি করিতে হয়, স্নেহের এই সকল নিগৃঢ় রহস্ত তাহার এই বিংশবর্ষব্যাপী জীবনে আদৌ জানা ছিল না। জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের প্রথম কয়েকটা দিন তাহার বাধ-বাধ ঠেকিয়াছিল, চিরভাস্ত অনধিকারের সঙ্কোচ একদম কাটিতে চাহে নাই, তথাপি অল্প দিনেই তাহার বিশীর্ণ মন এই ছটি নারীর অপরিমিত স্নেহে অপরিমিতরূপে প্রসারিত হইয়া গেল। অবশেষে কোন একদিন যে তাহার বহু ক্লেশার্জিত হুংখসহ অভ্যাসগুলি শুষ্ক গ্রেকর মত দেহ হইতে অজ্ঞাতসারে ঝরিয়া পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

এদিকে ক্রমশঃ যাহা দেখিবার ছিল, দেখা হইয়া গেল।
পুনর্বার গাড়ি-চাপা পড়ার আর যখন সম্ভাবনা রহিল না, তখন সে
সভাসমিতিতে যোগ দিতে স্কুক্ল করিয়া দিল এবং সামাশু দিনেই
এক মাসিক পত্রের উৎসাহী এবং মাশু লেখক হইয়া উঠিল।
ছেলেবেলা হইতে তাহার গান বাজনা এবং সাহিত্যে অমুরাগ ছিল।
'হায়' 'আছিল' প্রভৃতি দিয়া কবিতা মিলাইতে পারিত, এখন
দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়া গল্প লিখিতে লাগিল। কতকগুলি
কলেজের ছেলে মিলিয়া 'চল্রোদয়' নাম দিয়া একখানি মাসিকপত্র
বাহির করিয়াছিল, ইহাতেই দিবাকর মাতিয়া উঠিল।

এখন সে আর যখন তখন বাড়ীর বাহির হয় না, তার ঢের কাজ। ভাঙ্গা ছাদের এক নির্জ্জন কোণে খাতা পেন্সিল লইয়া গন্তীর-মুখে বসিয়া থাকে—স্নানাহারের কথা মনে থাকে না—বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া নামাইয়া আনিতে হয়। তাহার মানস-রাজ্যের এই নৃতন উৎপাতগুলি অঘোরময়ী সভয়ে লক্ষ্য করিয়া বলিভে লাগিলেন, এ বাড়ীরই দোষ! হারাণ আমার লিখে পড়ে প্রাণটা দিলে, একেও দেখছি সেই রোগেই ধরেছে—না বাপু পরের ছেলে—

কিরণময়ী সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, হাসিয়া কহিল, সে ভাবনা করো না মা, উনি যে লেখাপড়ায় মন দিয়েছেন, তাতে পরমায়ু কমে না বরং বাড়ে।

ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত 'চন্দ্রোদয়ে' 'বিষের ছুরি' গল্প বাহির হইল। 'সুর্য্যোদয়' পত্রিকা ভাহার সমালোচনা করিয়া বলিলেন, বাঙালীর গৌরব, স্থ্রপ্রসিদ্ধ নবীন লেখক শ্রীযুক্ত দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একখানি প্রেমের নিখুঁত ছবি।

অতঃপর এই নিখুঁত ছবিখানিতে কি কি আছে এবং সমালোচক মহাশয় কেমন করিয়া পড়িতে পড়িতে অঞ্চ সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং এই রকম আর একখানি দেখিবার আশায় কিরূপ উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, উপসংহারে সে আভাসও দিয়াছেন।

এই নির্লজ্জ চাটুতাকে নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিকে দিবাকর তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করিল না। তাহার কারণ এই যে, মানব জীবনের যে সময়টায় আশা এবং আকাশকুস্থম কল্পনার মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া পৃথক হইয়া দাঁড়ায় নাই, এটা তাহার সেই অবস্থা—প্রথম যৌবন! ইতিমধ্যেই সে ছই-চারিজন ভক্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে সাহিত্যের জ্বরির টুপি মাথায় পরিয়া বসিয়াছিল, সুর্য্যোদয়ের সম্পাদক তাহারই চারিপাশে একছড়া পুঁতির মালা জড়াইয়া দিলেন।

এই অপরূপ সাহিত্যের কিরীট মাথায় পরিয়া দিবাকর একদিন সকালে গর্কোজ্জল-মুখে রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে ভাহার সেই 'সূর্য্যোদয়' কাগজখানা।

कहिन, तोिम, तफ़ राख नोिक ?

কিরণময়ী রাঁধিতেছিল, বলিল, না, আর বড় ব্যস্ত নই ভাই— প্রায় শেষ হ'ল। তোমার হাতে ও কাগজ্ঞানা কি ছোটঠাকুরপো! ওঃ, এথানা ? এই একটা মাসিকপত্র—'সুর্য্যোদয়'—ন্তন বেরুচেটে। কিন্তু যাই বল বৌদি, লিখছে বেশ।

কিরণময়ী 'সুর্য্যোদয়'-এর অস্তিত্বও অবগত ছিল না, আগ্রহ সহকারে বলিল, সভ্যি ? তা হ'লে একবার দেখবো।

এখনি দেখবে ?

না এখন না—আমার বিছানায় রেখে দাও গে—তুপুরবে**ল।** দেখব।

তুপুরবেলা কাজ-কর্ম খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে কিরণময়ী 'সূর্য্যোদয়' খুলিয়া বসিল।

এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে ঠিক জায়গাটাতেই চোখ পড়িয়া গেল। দিবাকর পাশের ঘরেই ছিল, উঠিয়া গিয়া তাহাকে কহিল, কই ঠাকুরপো, 'বিষের ছুরি' কই ? সমালোচনা দেখালে, এবার আসল জিনিষ বার করো।

দিবাকর সলজ্জ বিনয়ের সহিত কহিতে লাগিল, ওঃ, সেই গল্পটা ভা—ও—সে কিছুই নয়, বৌদি—ভাড়াভাড়ির লেখা—

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হোক, দাও, বলিয়া নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া 'চল্রোদয়' পৃত্রিকাখানি টানিয়া বাহির করিয়া সেইখানেই সেটা খুলিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। সেনিঃশব্দে পড়িতে লাগিল, কিন্তু দিবাকর আশা আকাজ্ফার তীব্র উত্তেজনা গোপন করিয়া মিছামিছি একখানা বইএর পাতা উন্টাইতে লাগিল। তাহার 'বিষের ছুরি' গল্পের নায়িকা অসামাস্ত স্বন্দরী এবং যোড়শী। ধনবান জ্বমিদার-কন্তা হইয়াও দৈবচক্রে এক দরিত্র রূপবান যুবককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। জ্বমিদার ঘটনা অবগত হইয়া নায়ক বিজয়েন্দ্রকুমারকে দেশছাড়া করিয়াছে। কিন্তু, নগেন্দ্রনন্দিনী কিছুই জ্বানেন না—বসস্তসন্ধ্যায় মালতীকুঞ্জে বসিয়া আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন। ওদিকে রূপে মুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র আড়ালে উকি-ঝুঁকি মারিতেছে, কিন্তু আকাশে উঠিতে সাহস করিতেছে না। প্রভাত কল্পনা করিয়া মধ্যে মধ্যে কোকিল

কুছ কৃছ করিয়া উঠিতেছে, উপরে পুর শুমর গুন্ গুন্ করিয়া নিজালসা মালতীর ঘুম ভাঙ্গাইতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে কে আনে ওই ? বিজয়েন্দ্র না ? হাঁ, সেই ত বটে! কিন্তু এ কি বেশ ? গেরুয়া বন্ত্র, কপালে বিভূতি, কঠে রুদ্রাক্ষ যে ! নগেন্দ্র-নন্দিনীর হাত হইতে মালতীর মালা পড়িয়া গেল! বিজয়েন্দ্র নিকটে আসিয়া গদগদকঠে কহিল, বিদায়! চলিলাম!

নগেন্দ্রনন্দিনীর মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল; বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। মনে হইল, হৃৎপিও যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। তাহার চোখে চাঁদের আলো মসিবর্ণ হইয়া গেল, কর্ণবিবরে কুহুগ্বনি পেচক চীংকারে পরিণত হইল। যুবতী আর দাঁড়াইতে পারিল না—ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এই পর্যান্ত পড়িয়া কিরণময়ী সহসা মুথ তুলিয়া কহিল, ছোট-ঠাকুরপো নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাস ় না গ্

দিবাকর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমি ?

হাঁ গো তুমি; নিশ্চয়ই তুমি লুকিয়ে কাউকে ভালবাস।

এই আকস্মি**ক অপ্রাদে**র প্রবল লজ্জায় দিবাকর হতবুদ্দি হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল পারে কুষ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া প্রভিবাদ করিয়া উঠিল, আমি ? ছিঃ—রাম বল—কখ্খন না—কিছুতেই না—

না ? ঠাকুরপোকে কোনদিন বৃশ্চিক দংশন করেনি ? না—কোনদিন না।

কিরণময়ী কহিল, আশ্চর্য্য! কাউকে কোনদিন দংশন করতেও দেখনি ?

না, তাও দেখিনি।

কিরণময়ী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, হৃদয়ও যে ভোমার কোনদিন শতধা বিদীর্ণ হয়েছে, তাও মনে হচ্ছে না। কোনদিন ভালবাসনি, একটি ছোট বৃশ্চিকও কখনও চোখে দেখনি, বজ্রাঘাতের ব্যথাও যে কেমন, তাও জান না, তবে বিরহ যে এমন ভয়ানক টের পেলে কি করে ? কিরণময়ী যে তাহাকে কোন্ দিক ঠেলিতেছিল, দিবাকর ক্রমশঃ
তাহা বুঝিতেছিল—মুখ রাঙা করিয়া বলিল, তা বুঝি জানা যায় না ?

কিরণময়ী বলিল, কেমন করে যায় আমি ত জ্ঞানিনে— কিন্তু শুনে কিম্বা পরের বই থেকে চুরি করে লেখা যায়—সে কথা ঠিক।

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি কি চুরি করেছি বলতে চাও ?

কিরণময়ী সহাস্তে কহিল, তাই চাই। চুরি করেছ ত নিশ্চয়ই, তা ছাড়া, চুরি যে করেছ তাও টের পাওনি এমনি অন্ধ তুমি। রাগ ক'রো না ঠাকুরপো, কিন্তু এক বৃশ্চিক আর বজ্ঞাঘাত ছাড়া হাতে তোমার আর কোন সম্বল নেই; এইটুকু মাত্র পুঁজি নিয়ে এই সম্জে পাড়ি জমাবে? নভেল-লেখা এত ছোট জিনিষ নয়। তবে যদি লাফ মেরে সমুজ ডিডোতে চাও, তাতেও দেবতার আশীর্কাদ চাই— অমনি হয় না। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত রুচ্বাক্যে দিবাকর স্তান্তিত হইয়া গেল। এত-দিন পর্যান্ত যাহার কাছে শুধু ভাল কথা সার সম্ম-মধুর পরিহাদ লাভ করিয়াই আদিয়াছে, তাহারই কাছে এই তাচ্ছিলা ও শুদ্দ ব্যাক্ষের প্রত্যান্তর সে যে কি দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আন্তে আন্তে কহিল, তবে এত লোক যে লিখছে তাদের সবাই কি ভালবেদেছে, না বিচ্ছেদের জালা সয়েছে ? কবে জালা সইতে পাব, সেই আশায় বদে থাকতে গেলে ত দেখছি, সাহিত্য-চর্চাই ছেড়ে দিতে হয়।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া কিরণন্যী হাসিমুখে কহিল, একে সাহিত্য-চর্চা বলে ? একে বলে অনধিকার-চর্চা।—বলিতে বলিতেই তাহার মুখের হাসি অত্যস্ত অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহার নিজের কথাগুলাই যেন ডুব মারিয়া বুকের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া রক্তে ভিজিয়া ভারী এবং রাঙা হইয়া উঠিয়া আসিল। মলিন-মুখে কহিল, আমার কথা তুমি বুঝবে না ঠাকুরপো, আর আশীর্কাদ করি, কোন দিন যেন ব্ঝতেও না হয়, কিন্তু আমি ত তোমার বয়সে বড়, এই কথাটা আমার শুনো ঠাকুরপো, যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা ক'রো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।

দিবাকর কথা কহিল না। কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ভারী গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, এ রাগ অভিমানের কথা নয় ঠাকুরপো, এ দৈবের কথা, এ অতি বড় ছুর্ভাগ্যের কথা। এ সংসারে যে ছু-চারজন হতভাগ্যের এই নিগৃঢ় রহস্তের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায়, এ গুরুভার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও, তাতে কাজও হয়ত হয়, অকাজও কমে! অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারী করে বসে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি। গিল্টি দিয়ে তোমার মত আনাড়িকেই ভোলাতে পারবে, কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোনার রং চিনেছে, এ ছঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হয়ে গেছে, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে ছোটঠাকুরপো!

দিবাকর নরম হইয়া কহিল, তবে, কল্পনা কি কিছুই নয় ?

কিরণময়ী কহিল, কিছুই নয় এ কথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা গড়তে যদিবা পারে, প্রাণ দিতে পারে না; বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না। সেই পথ দেখাবার আলোর সন্ধান তুমি যতদিন না পাচ্ছ, ততদিন তোমার বৃশ্চিক শুধু তোমাকেই দংশন করবে, আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারবে না।

ভাহার শেষ কথাটায় দিবাকর মনে মনে জ্বিরা উঠিল; এবং মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় মৃত্ হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমি ভাবছি ছোটঠাকুরপো, ভোমার এই 'সুর্য্যোদয়' মহাশয়ের অশ্রু সম্বরণ না করতে পারার হেতুটা কি ? নগেল্র-নন্দিনী শেষকালে বিষ খেয়ে ম'ল না ত ?

কুদ্ধ দিবাকর জবাব দিল না।

কিরণময়ী গল্পের শেষ-দিকপানে ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া লইয়া

বলিয়া উঠিল, এই যে! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে পড়িতে লাগিল, কিন্তু শাশানে ওই কাহার শব নীত হইতেছে? কিনের পশ্চাতে ওই অসংখ্য লোক বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে? কাহার শোকে নূপতিতুল্য দোর্দ্ধগুপ্রতাপ জমিদার উন্মন্তবং হইয়াছেন? অহো! একি করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য! বিজয়েল ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিরণময়ী আর পড়িতে পারিল না। হাসিয়া বইখানা দিবাকরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বেলা গেল, যাই, তোমার খাবার তৈরী করিগে, বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

## একত্রিশ

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন তুপুরবেলায় দিবাকর কিরণময়ীর ঘরে ঢুকিয়া বিশেষ একটু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে অভ্যন্ত নিবিষ্ট-চিত্তে মেঝেয় বিসয়য়া একখানা হাতের লেখা মূল সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করিতেছে। কিরণময়ী সাধারণ গৃহস্ত-ঘরের মেয়েদের চেয়ে যে বেশী লেখাপড়া করিয়াছে এবং বাংলা ইংরাজি তুই-ই একটু ভাল করিয়া জানে, দিবাকর তাহা জানিত। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ভাল যে হাতের লেখা পুঁথি পড়িবার মত এতটা ভাল, এমন কথা দিবাকর স্বপ্রেও মনে করে নাই। চক্ষের পলকে বিশ্বয়ে শ্রহ্মায় অবনত হইয়া সে সেইখানেই বিসয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাতের পাতাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, হঠাৎ এমন অসময়ে যে ?

দিবাকর একটু কুণ্ডিত হইয়া বলিল, তুমি পড়ছিলে তা মনে করিনি বৌদি। আমি বলি বুঝি—

ঘুমুচ্ছি। তাই নিরিবিলি ভেবে জাগাতে এসেছ ?

দিবাকর লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, যখন-তখন ও-রকম ঠাট্টা করলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাব, তা বলে দিচ্ছি বৌদি। **চরিঅহীন** २৯৮

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, পালাব বললেই কি পালান যায়
ঠাকুরপো? গোলকধাঁধার পথ জানা চাই। আচ্ছা ব'সো ব'সো,
রাগ করে আর উঠতে হবে না। আমি মনে করি ঠাকুরপো, দোর
দিয়ে বসে বৃঝি বিষের ছুরির পর খাঁড়া-টাড়া একটা কিছু বড়
জিনিষ তৈরি করছে। তাই আমিও ডাকিনি। নইলে আমারই
কি ছুপুরবেলায় রামায়ণ পড়া ভাল লাগে ?

দিবাকর প্রশ্ন করিল, রামায়ণ তুমি বিশ্বাস কর ? কিরণময়ী ক*হিল*, করি।

দিবাকর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কিন্তু অনেকেই করে না। বাস্তবিক, এর মধ্যে এত মিথ্যে, এত অসম্ভব, এত প্রক্রিপ্ত ব্যাপার আছে যে, সে কথা কোনমতেই স্বীকার যায় না।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া পুঁথিটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এই ত মূল গ্রন্থ, কই, প্রাক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলি বার করে দাও দেখি ?

দিবাকর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি কি ক'রে বার করবো বৌদি, আমি ত সংস্কৃত জানিনে।

কিরণময়ী কহিল, জান না বলেই অমন কথা চট্ করে তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো। বিছো না থাকলেই অবিছো এদে জোটে। তার ফলেই মানুয যা জানে না তাই অপরকে বেশি করে জানাতে চায়। যা বোঝে না তাই বেশী করে বোঝাতে চায়। এই বদ অভ্যাসটা ছাড় দেখি।

দিবাকর নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কথাটা বলিবার তাহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, ধর্মগ্রন্থে অঞ্জান অবিশ্বাস দেখাইলে বৌদি খুসি হইবে।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া কহিল, লেখা হচ্ছে কেমন ? দিবাকর কহিল, আমি ত আর লিখিনে!

কিরণময়ী অত্যস্ত বিশ্বয়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, লেখ না ? বল কি ঠাকুরপো ? কিন্তু যা লিখেছিলে, সে ত মনদ হয়নি। কেন ছাড়লে বল দেখি ? দিবাকর বলিল, কেন লজ্জা দাও বৌদি, আমি তার পরে অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার কথাই সত্যি। আমার সে লেখা, পরের ঠিক চুরি না হোক, অমুকরণ বটে! যথার্থ-ই ত,—আমি ভালবাসার কি জ্ঞানি যে অত কথা লিখতে গেলাম। তাই এখন আর আমি লিখিনে—শুধু ভাবি।

দিবাকর কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, অথচ, দেখছি নভেল লেখার ঝোঁকটাও আমি কাটাতে পারব না। আজ তাই এই মনে করে এলাম যে তোমার কাছেই আমি শিখব।

কিরণময়ী বলিল, আমার কাছে আবার কি শিখবে ঠাকুরপো, ভালবাসা ?

দিবাকর প্রবল লজ্জা কোনমতে দমন করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সমস্ত শিখব। দরকার হয়, তাও শিখব।

কিরণময়ীও মুখখানা কৃত্রিম গাস্ভীর্ঘ্যে পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, কিন্তু তাতে একটা গোল আছে ঠাকুরপো। আমাকে ধরে ভালবাসা শিখতে গেলে লোকে বলবে কি ?

দিবাকর তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাও, আমি চললুম, তোমার কেবল ঠাটু।।

কিরণময়ী খপ্কবিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তাই স্পাষ্ট করে বল না ভাই, তুমি ঠাটা। চাও না, সত্যি চাও।

দিবাকর হাতখানা প্রবল বেগে টানিয়া লইয়া ক্রতপদে বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী মনে মনে হাসিয়া তাহার পুঁথি বন্ধ করিল। তারপর যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া খানিক পরে দিবাকরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দিবাকর মুখ ভারী করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া

চরিত্রহীন ৩০.১

বসিয়া ছিল, কিরণময়ী কহিল, রাগ করে পালিয়ে এলে কেন বল ত ?

দিবাকর মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, ও-সব ঠাটা-ভামাসা আমার ভাল লাগে না।

কিরণময়ী একট্খানি চুপ করিয়া স্লিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তুমি যে আমার দেওর হও, ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে যে ঠাট্টা-তামাদাবই স্থবাদ। এসব না করে বাঁচি কি করে বল দেখি ভাই।

এই সম্প্রেহ কোমল স্বরে দিবাকরের রাগ পড়িয়া গেল। আজ তাহার সহসা প্রথম মনে হইল, সত্যিই ত! আমার লজ্জা পাবার ত কিছু নাই। আমার সম্পর্কে যে ঠাট্টা-তামাসারই সম্পর্ক!

তা কথাটা মিথ্যাও নয় যে বাঙালী সমাজে দেবর-ভাজের মধ্যে একটি মধুর হাস্থা পরিহাসের সম্বন্ধই বিরাজিত রহিয়াছে; এবং কোথায় ঠিক কোন্খানে যে ইহার সীমারেখা, তাহাও অনেকের চোখে পড়ে না, এবং পড়িবার প্রয়োজনও মনে করে না। কিন্তু এই নির্দ্দোষ হাস্থা পরিহাসের আভিশয্যে কত সময়ে যে কত বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া বিষর্ক্ষে পরিণত হইয়া এক সময় সমস্ত পারিবারিক বন্ধন কলুষিত করিয়া ভোলে, সে হিসাব কজনে রাখে ?

দিবাকর মুখ ফিরাইয়া অভিমানের স্থরে বলিল, আমি গেলুম শিখতে, আর তুমি ঠাট্টা-বিজ্ঞাপ করে আমাকে ভাড়িয়ে তবে ছাড়লে।

কিরণময়ী বিছানার এক পাশে বসিয়া কহিল, কি শিখতে গিয়েছিলে ?

দিবাকর বলিল, ঐ যে বললুম, গল্প লেখার ঝোঁক আমি কিছুতে কাটাতে পারব না। তাই মনে করেছি, তুমি শিখিয়ে দেবে, বলে দেবে, আমি লিখে যাব।

কিরণময়ী সহাস্থে কহিল, সে তো আমারই লেখা হবে ঠাকুরপো। হয় হোক, কিন্তু আমার শেখা হবে। শুধু জানলে ভ হয় না, ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকাও ত চাই।

তা ত চাই; কিন্তু ব্যক্ত করবে কি শুনি ! সেই ত তুমি বলে দেবে বৌদি!

কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া বলিল, তবে অন্য লোক ধরণে ঠাকুরপো, একাজ আমার নয়। জলের মাছ যদি বুঝতে চায় মরুভূমিতে মানুষ কি করে তৃষ্ণায় মরে, তা হলে অন্য লোকের প্রয়োজন, আমার বিভাবুদ্ধিতে কুলোবে না।

দিবাকর একট্থানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদি, মরুভূমির তৃষ্ণা আমার জানা নেই সত্য, কিন্তু আমি জলচরও নই। তোমাদের মত ডাঙার উপরেই যথন আমারও বাস, তখন পিপাসার ধারণাটাও আছে। একবার বলেই দেখ না বুঝতে পারি কি না।

কিরণময়ী কথা কহিল না। শুধু হাসিমূথে চাহিয়া রহিল।

দিবাকরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, এই যে এতক্ষণ রামায়ণ পড়ছিলে বৌদি, আমি তার কথাই বলি। সীতার যে রূপের আগুনে রাবণ সপরিবারে ধ্বংস হয়ে গেল, নারীর এই রূপ জিনিবটা কি! আর একা রাবণই নয়, এমন অনেক রাবণের ইতিহাসই ত আছে। কবিরা বলেন, রূপের পিপাসা। তুমিও সেই রকম উপমাই দিলে। তুমি মনে ক'রো না বৌদি, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছি—আমি জানি, তোমার পায়ের কাছে বসে আমি অনেক কাল শিখতে পারি,—আমি শুধু জানতে চাই, একে পিপাসা বলা হয় কেন? জল দেখলেই কিছু মানুষের পিপাসা পেয়ে ওঠে না, তবে রূপ দেখলেই বা তার পিপাসা পাবে কেন?

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া হঠাং হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পায় না কি ঠাকুরপো ?

এই হাসির ও প্রশ্নের যথার্থ তাৎপর্য্য ধরিতে না পারিয়া দিবাকর মৃহূর্ত্ত কাল্যের জন্ম হতবৃদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় পায়।

তাহার সঙ্কৃচিত ও কৃষ্টিত সাহস অমুক্ষণ রহস্থালাপের ভিতর দিয়া ইতিমধ্যে যে কতথানি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেনিজেও জানিত না। বলিল, না পেলে সংসারে বড় বড় কবিরা শক্সলাও লিখতেন না, রোমিও-জ্লিয়েটও লিখতেন না। তাই ত জানতে চাই, বৌদি, নারীর এই রূপ জিনিষটা আসলে কি? আর ভালবাসাই বা তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে কেন ?

কিরণময়ী গম্ভীর হইয়া কহিল, নাং, তোমার অবস্থা তত খারাপ নয়।

দিবাকর ছঃখিত হইয়া বলিল, সবকথা যদি কেবল হেসেই উড়িয়ে দেবে বৌদি, তবে থাক। আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করব না।

তাহার মুখ দেখিয়া কিরণময়ী বিষাদের ভাণ করিয়া বলিল, আমি মূর্থ মেয়েমানুষ ঠাকুরপো, এ সব বড় বড় কথার কি জানি বল ত যে রাগ করছ।

দিবাকর আর একদিনের কথা স্মরণ করিল। যেদিন বেদকেও তাচ্ছিল্যের সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়া সে কানে আঙ্গুল দিয়াছিল। বলিল, আমি জানি বৌদি, তুমি ভয়ানক পণ্ডিত। তুমি ইচ্ছা করলে সব বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার।

কিরণময়ী বলিল, পারি ? আচ্ছা, তবে যদি বলি রমণীর রূপ একটা ভ্রম মাত্র। আসলে এটা কিছুই নয়—মরীচিকার মত মিধ্যা। বিশ্বাস করবে ?

দিবাকর কহিল, না। তার কারণ, মরীচিকাও মিথ্যা নয়— সে যা তাই। আয়নাতে মানুষের ছায়া পড়ে। সেটা ছায়া, মানুষ নয়, এ ত জানা কথা। ছায়াকে মানুষ ব'লে ধরতে গেলেই ভূল করা হয়। কিন্তু রূপ ত দে রকম কোন জিনিষের ছায়া নয়। সাপকে দড়ি ব'লে ধরতে যাওয়া ভূল, মরীচিকাকেও জল বলে ছুটে ধরতে যাওয়া ভূল, কিন্তু রূপের পিছনে মানুষ যে নিছক রূপের তৃষ্ণাতেই ছুটে যায় বৌদি! কিরণময়ী বলিল, ঠাকুরপো, এইমাত্র আরসিতে ছায়া দেখার একটা উপমা দিয়েছিলে। যেদিন বুঝবে রূপটাও মামুষের ছায়া, মামুষ নয়—সেইদিনই শুধু ভালবাসার সন্ধান পাবে। কিন্তু, সে যাক। জিজ্ঞেদ করি, রূপের পিছনেই বা মানুষ ছুটে যায় কেন ?

তা জানিনে। ভ্রমরকে ছেড়েও গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে গিয়েছিল, এইটে আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভূত ঠেকে।

কিন্তু তার ফল কি দাঁড়াল ?

ফল যাই দাঁড়াক বৌদি, সে বিচারের ভার মান্নুষের হাতে নয়। রোহিণীর রূপ ছিল, গুণ ছিল না। কিন্তু রূপের সঙ্গে গুণ থাকলে গোবিন্দলালের কি হ'ত বলা যায় না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। এই বি-এ ফেল করা ছেলেটির উপর মনে মনে তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। শুধু ফেল করার জম্ম নয়, পাশ করিলেও সে মনে করিত—ইহারা শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া পাশ করিতেই পারে, আর কিছু পারে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইহাদের শিক্ষিত মন যে তর্ক করিতেও সক্ষম, এ ধারণাই তাহার ছিল না। কহিল, রূপ যে ছায়া নয়, একথা অত নিঃসংশয়ে শুর করে রেখো না। যাই হোক, জিজেলা করি ঠাকুরপো, এ সমস্ত কি তুমি নিজেই ভেবেছ, না কারো ভাবা কথা শুনে বলছ?

দিবাকর মৃত্ হাসিয়া বলিল, না বৌদি, এ আমার নিজেরই কথা। ছেলেবেলা থেকে ভগবান আমাকে অনেক কথাই ভাববার স্থবিধে দিয়েছিলেন।

কিরণময়ী মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অথচ এত স্থবিধাতেও রূপের তত্ত্ব খুঁজে পেলে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সতীশ-ঠাকুরপোও একদিন আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞেদা করেছিলেন, আরও একজন করেছিলেন, আর আজ তুমিও করছ। আমি ভাবছি, আমার রূপ দেখেই কি ভোমাদের এই প্রশ্ন মনে আদে ? হঠাৎ দিবাকর চমকাইয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল, সে মুখ নীচু করিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর বৌদি, আমি জানতাম না।

কিরণময়ী হাসিমুখে বলিল, এক-আধ বার নয় ভাই, ভোমাকে একশ বার মাপ করলুম; বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে যেন নিজের মনেরই একটা আগস্তুক দ্বিধাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল; এবং অতুল স্থুন্দর গ্রীবা ঈষৎ উন্নত করিয়া কেমন যেন একটা মৃছ করুণ স্থুরে বলিতে লাগিল, ঠাকুরপো, আদ্ধ যত কথা আমাকে জিজ্জেসা করেছ, তার সত্য উত্তর যদি দিতে যাই, কথাগুলো আমার দস্তুরে মত শোনাবে। সেইটা তোমাকে ভুলতে হবে! নইলে নিজের ভুলে আমাকে ভুল বুঝে সমস্তই গোলমাল করে ফেলবে। আমার কথাটা বুঝতে পারছ ঠাকুরপো গু

দিবাকর নীরবে ঘাড় নাড়িল।

কিরণময়ী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিতে লাগিল, আমার দেহের এই রূপটা শুধু তোমাদের পুরুষের চোখে নয়, আমার নিজের চোখেও একটা অছুত জিনিস। তাই এর কথা আমি আনেক ভেবেছি। যা ভেবেছি, হয় ত তাই ঠিক, হয় ত না, কিন্তু সে যাই হোক আমার এ ভাবনা আর একটি দেওরকে বলতে যখন লজ্জা করিনি, তখন তোমাকে বলতেও পেছুব না। আমার নিজেকে দেখে কি মনে হয় জান ? মনে হয়, সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী, তা-ই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।

দিবাকর নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার স্তব্ধ মুখের উপর নবীন যৌবনের একটা সন্ত-জাগ্রত ক্ষুধার মূর্ত্তি অকস্মাৎ অফুভব করিয়া সসক্ষোচে থামিয়া গেল। কিন্তু মুহুর্ত্তের জন্ম, পরক্ষণেই তাহাকে স্পর্কার সহিত অতিক্রম করিয়া বলিল, বাস্তবিক ঠাকুরপো, এইখানেই রূপের যেন একটা কূল পাওয়া যায়।

এই জ্বস্তুই নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আরুষ্ট করে, তাকে মাতাল করে না। আবার যেদিন সে সন্তান ধারনের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও ঠিক তাই। ভেবে দেখ ঠাকুরপো, শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে স্প্টি করতে পারে। এই স্প্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, এই স্প্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

**पिताकत थीरत थीरत तिलल, किन्छ**—

কিরণময়ী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুর জ্বায়গা এর মধ্যে নেই। বিশ্ব চরাচরের যেদিকে থুদি চেয়ে দেখ, ওই এক কথা ঠাকুরপো, স্ষ্টিতত্ত্বের মূলকথা তোমাদের স্ষ্টিকর্ত্তার জ্বস্তুই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে, এর প্রতি অণুপরমাণু নিরস্তর আপনাকে নতুন করে স্ষ্টি করতে চায়। কেমন করে দে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে দে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উত্তম। দৃশ্যে-মদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্ত্তন; এবং এই জন্তই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যেখানে সে আপনাকে আরও স্থলর আরও সার্থক করে তুলতে পারে, দে লোভ দে কোন মতেই থামাতে পারে না।

দিবাকর আস্তে আস্তে কহিল, তা হ'লে ত চারিদিকেই মারামারি কাটাকাটি বেধে যেত !

কিরণময়ী কহিল, মাঝে মাঝে যায় বৈকি। কিন্তু মানুষের লোভ দমন করবার শক্তি, স্বার্থ ত্যাগের শক্তি, সমাজের শাসন-শক্তি, এতগুলো বিরুদ্ধ-শক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে একসঙ্গে আগুন ধরে যেতে পায় না। অথচ, এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যথন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই মানত না। রূপের আকর্ষণে তার সেই ছুদ্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম,— অমন অবাক হয়ে যেয়ো না ঠাকুরপো, একেই সৌখীন কাপড়- চোপড় পরিয়ে দাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করালেই উপস্থাদের নিখুঁত ভালবাসা তৈরী হয়।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া কহিল, কোথায় পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না আর কোথায় স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ! যে-লোক পশুর প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, সে শুদ্ধ, নির্মাল, পবিত্র প্রণয়ের কডটুকু মর্যাদা বোঝে! এ বস্তু সে পাবে কোথায়! তুমি কিলের সঙ্গে কার তুলনা দিচ্ছ বৌদি!

তুলনা দিইনি ভাই, ছটো যে একই জিনিষ, তাই শুধু বলছি।
ঠাকুরপো, ইজিনের যে জিনিষটা তাকে স্থমুকে ঠেলে, সেই
জিনিষটাই তাকে পিছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। যে
ভালোবাসতে পারে, সে-ই কেবল স্থলর অস্থলর সব ভালবাসতেই
নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, অপরে পারে না। তুমি গোবিললালের কথা বলছিলে,— থার যে বস্তুটা অমরকে ভালবেসেছিল,
ঠিক সেই বস্তুটাই তাকে রোহিণীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।
কিন্তু হরলাল তা পারেনি। সে সাংসারিক ভালমন্দ, কর্ত্ত্রাঅকর্ত্ত্রা, স্থবিধে অস্থবিধে চিন্তা করে আত্মসংযম করেছিল, কিন্তু
গোবিন্দলাল পারলে না। অথচ হরলাল লোকটা গোবিন্দলালেব
চেয়ে ভাল ছিল না—অনেক মন্দ ছিল। তবু সে যাকে ঘ্ণায় ত্যাগ
করে গেল, আর একজন তাকেই মাথায় তুলে নিলে।

নেওয়াটা নানা কারণে ব্যর্থ নিক্ষল হতেও পারে, কিন্তু সমত তুঃখ-গ্লানি-লজ্জার অভিরিক্ত একটা বৃহত্তর সার্থকভার ইঙ্গিত যে একজনকে আ্বার একজনের কাছে টেনে নিয়ে যায়নি, এমন কথাও ভারে করে কেউ বলতে পারে না ভাই!

দিবাকর ক্লোভের সহিত বলিল, তোমার সমস্ত কথা যদিচ আমি বৃঝতে পারিনি, কিন্তু পবিত্র প্রণয় যে স্বর্গীয় নয়, এমন অভুচ আমি কিছুতেই মানতে পারিনে বৌদি!

কিরণময়ী কহিল, ভোমার মানা-মানির ওপর ত কিছু নির্ভব করে না ঠাকুরপো! আমাদের এই দেহটিও ত নিতাস্ত নশ্বর, একেবারে পার্থিব বস্তু। কিন্তু তাতে ত হুঃখের কারণ দেখিনে! শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যতদিন না সে তার জড় দেহটার মধ্যে স্ষ্টি-শক্তি সঞ্চয় করে, ততদিন প্রেমের সিংহদ্বার তার সম্মুখে বন্ধই থাকে। সে সিংহদ্বার সে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই ডিঙিয়ে যায়। তার পুর্বে সে তার বাপ-মাকে ভাই-বোনকে ভালবাসে, বন্ধু-বান্ধবকেও ভালবাসে, কিন্তু তার পঞ্চতের দেহটা বড় না হওয়া পর্যান্ত তোমার স্বর্গীয় প্রেমের কোন সংবাদ রাথবার তার অধিকার জন্মায় না। ততদিন পর্য্যস্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তাকে একতিল নডাতে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণ ত চিরদিনই আছে, কিন্তু সে আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে গাছের পাকা ফলটিই পারে, কাঁচায় পারে না। তার আঁশ শাঁস পৃথিবীর রসেই পাকে, স্বর্গের রসে পাকে না। স্থন্দর ফুল রূপ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, মধু দিয়ে মৌমাছিকে টেনে এনে ফলে পরিণত হয়. সেই ফল আবার ঠিক সময়ে মাটিতে প'ড়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়—এই তার প্রকৃতি, এই তার প্রবৃত্তি, এই তার স্বর্গীয় প্রেম। বিশ্ব জুডে এই যে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির খেলা, রূপের খেলা চলেছে, স্বর্গীয় নয় ব'লে এতে তু:খ করবার বা লজ্জা পাবার ত কিছুই দেখিনে।

একট্থানি থামিয়া কিরণময়ী বলিল, অবশ্য অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যদি চোথ বুজেই আরাম পাও, আমি চাইতে ভোমাকে বলিনে, কিন্তু, প্রবৃত্তির ভাড়না চাইনে স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করব— প্রেমের ব্যবসা অভ সোজা নয়।

দিবাকর প্রশ্ন করিল, পৃথিবীতে তবে পবিত্র প্রেম, ঘৃণিত প্রেম, এ ছটো আছে কেন ?

কিরণময়ী হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার তর্কটা ঠিক সতীশঠাকুরপোর মত হ'ল। এ সংসারে ও হুটো থাকবার কথা বলেই
আছে। মানুষের প্রবৃত্তি জিনিষটা যুক্তি নয় বলেই আছে। যাকে
ঘণিত বলচ, সেটা আসলে সুবৃদ্ধির অভাব। অর্থাৎ যাকে ভালবাস।
উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে
হাত-পা ভাঙার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপর চাপান, আর প্রেমকে

কুৎসিত ঘূণিত বলা সমান কথা। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসাবে একের অপরাধ অপরের মাথায় চেপে যায়, বলিয়া সহসা কির্ণমন্ত্রী চুপ করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে কি কথা যেন তলাইয়া দেখিয়া আসিল। পরক্ষণেই কহিল, তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, জীবের প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি রক্তকণা নিজের উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকাশ লাভ করবার লোভ কোনমতেই সম্বরণ করতে পারে না। যে দেতে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সে-ই তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্থ দেহ-সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্ম শিরায় উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক ব'লে গ্রানি করা হয়। তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘূণিত বলে, বীভংস ব'লে সাস্থনা লাভ করে। কিন্তু আজ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি ঠাকুরপো এত বড় আকর্ষণ কোনমতেই অমন হেয়, অমন ছোট হ'তে পারে না। এ সত্য। সূর্য্যের আলোর মত সত্য ৷ ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য ! কোন প্রেমই কোন দিন ঘূণার বস্তু হ'তে পারে না।

কথা শুনিয়া দিবাকর যথার্থ-ই বিহবল হইয়া উঠিল। তাহার কেমন যেন বুকের ভিতর শির্ শির্ করিতে লাগিল। এমন উত্তপ্ত তীব্র কণ্ঠস্বর ত সে কোনদিন শুনে নাই, চোখের এমন উত্তপ্ত উৎকট চাহনিও কখন লক্ষ্য করে নাই।

ভয়ে ভয়ে ডাকিল, বৌদি ? কেন ঠাকুরপো ?

আমার মত নির্কোধকে উপদেশ দিতে তোমার বোধ করি ধৈর্ঘ। থাকে না।

সে কি ঠাকুরপো, আমার ত বেশ ভালই লাগছে।

দিবাকর একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, ভাল লাগলে তোমার মুখ দিয়ে এ-সব উল্টো-পাল্টা কথা বার হবে কেন ? এই মাত্র তুমি নিজেই বললে, যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না তাকেই ভালবাসার নাম কুংসিত প্রেম, আবার বলছ, এর তাংপর্য্য বুঝতে না পেরেই বিজ্ঞের দল এর মন্দ আখ্যা দেয়—তবে, কোন্টা সত্য ?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ বলিল, ছটোই সত্য।

বিধবা রোহিণীকে ভালবাসা কি গোবিন্দলালের মন্দ কাজ হয়নি ? ভালবাসা কি একটা কাজ, যে তার স্থায়-অস্থায় হবে ? স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটাই তার মন্দ কাজ হয়েছিল।

দিবাকর আবার একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, ছেড়ে চলে যাওয়াত নিশ্চয়ই মন্দ কাজ। সহস্রবার মন্দ কাজ। কিন্তু খ্রীকে ছেড়ে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসাও কি নিতাস্ত অস্থায় নয় ?

তাহার উত্তেজনায় কিরণময়ী হাসিল, কহিল, ঠাকুরপো নিজেদের অমন শক্তিমান মনে করতে নেই, অহঙ্কারটা একটু কম থাকা ভাল। তুমি কি ভাবো, ইচ্ছা করলেই মানুষ যা খুসি তাই করতে পারে? গোবিন্দলাল ইচ্ছা করলেই রোহিণীকে ভালবাসতে পারত, আবার নাও পারত, এই কি তোমার ধারণা?

না, তা আমার ধারণা নয়। ইচ্ছার সঙ্গে চেষ্টা থাকা চাই।

কিরণময়ী কহিল, আবার তার সঙ্গে ক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা থাকা চাই! শুধু চেষ্টা করলেই হয় না। ঐ ছাদের কোণে বসে যদি তোমার মাথায় গাছ গজিয়েও যায়, তবু তুমি কালিদাসের মত আর একটা 'মেঘদ্ত' লিখতে পারবে না। মেঘ দেখে তোমার ঝড় জলের আশঙ্কাই হবে। সর্দ্দি লাগবার ভয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠবে—বিরহীর হুঃখ ভাববার সময় পাবে না। হাজার চেষ্টা করলেও না। এই অক্ষমতা অস্থিমজ্জাগত—একে অভিক্রম করা যায় না।—এই বলিয়া সে চুপ করিল।

দিবাকরও জবাব দিল না। মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর্যান্ত আর কোন শব্দ রহিল না। নিন্তুর ঘরের কোণ হইতে শুধু একটা জীর্ণ প্রাচীন ধূলি-মলিন ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কিরণময়ী হঠাৎ বড় মিঠা-গলায় কথা কহিল। বলিল, ভোমাকে আর তু-একটা কথা বলতে চাই। সে-দিন ভোমার 'বিষের ছুরি' নিয়ে যাই কেন না বলে থাকি ঠাকুরপো আমি এও দেখেছিলুম যে, ভোমার মধ্যে একটা জিনিষ আছে যা যথার্থ-ই প্রেমিক, যথার্থ-ই কবি। এই জিনিষ্টিকে যদি মেত্ত ফেলতে না চাও ত পরকে অপরাধী করার স্থুখ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতেই হবে। এ কথা কোন দিন ভূলো না যে, কবি বিচারক নয়। নীতিশাস্ত্রের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে বর্ণে নাও মেলে তাতে লজ্জা পেয়ো না। আমি জানি, মানুষ পরের অক্ষমতা আর অপরাধ এক তুলাদণ্ডেই ওজন করে শাস্তি দেয়, কিন্তু তাদের বাটখারা ধার করে এনে তোমার কাজ চলবে না। তুমি বারম্বার গোবিন্দলালের উল্লেখ করেছিলে। সেই গোবিন্দলাল যে কত বড় শক্তির সম্মুখে পরাস্ত হয়ে সর্বব্য ত্যাগ করে গিয়েছিল, এ সংসারে যারা নিছক ভাল-মন্দ বিচারের ভার নিয়েছে, এ প্রশ্ন তাদের নয়, এ প্রশ্ন তোমার। খুনের অপরাধে জজসাহেব যথন হতভাগ্যের প্রাণদণ্ড করেন, তখন তিনি বিচারক, কিন্তু অপরাধীর অন্তরের তুর্বলতা অনুভব করে যখন তিনি দণ্ড লঘু করেন, তখন তিনি কবি। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারের সামঞ্জস্ম রক্ষা হয়, এমনি করেই সংসারের ভুল-ভ্রান্তি, অপরাধ ছর্ব্বিসহ হয়ে ওঠে না। কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতঃই স্থূন্দর, তাকে যেমন আরও স্থূন্দর করে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অস্থুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ।

দিবাকর একট্থানি ভাবিয়া কহিল, তা হ'লে কি অন্তায়কে প্রশ্রম দেওয়া হবে না ?

কিরণময়ী কহিল, ঠিক জানিনে। হতেও পারে। শুনি, মন্দের বিরুদ্ধে অত্যস্ত ঘৃণা জানিয়ে দেওয়াও নাকি কবির কাজ। কিন্তু, ভালর উপর অত্যস্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া কি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ নয়? তা ছাড়া পাপকে যতদিন না সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়া যাবে, যতদিন না মান্থবের হৃদয় পাথরে রূপাস্তরিত হবে, ততদিন এ পৃথিবীতে অস্থায় ভূল-ভ্রান্তি থেকেই যাবে, এবং তাকে ক্ষমা করে প্রশ্রেয় দিতেও হবে। পাপ দ্র করবার সাধ্যও নাই, সক্য করবার ক্ষমতাও যাবে, তাতেই বা কি স্থবিধা হবে ঠাকুরপো ?

দিবাকর জবাব দিল, সুবিধেই ত সব নয়। অসুবিধের মধ্যেও ত ক্যায়-ধর্ম পালন করা চাই। যা শুভ, যা নির্দাল, যা সূর্য্যের আলোর মত তাকেই ত সকলের উপর স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

কিরণময়ী কহিল, না। পাপ যদি না মানুষের রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত, তা হলে তোমার কথাই সত্য হত। এক স্থায় ছাড়া সংসারে আর কিছুই থাকতে পেতনা। দয়া, মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলির নাম পর্যান্তও কারো জানা থাকত না। তুমি সূর্য্যের আলোর শাদা রঙের সঙ্গে স্থায়ের তুলনা দিচ্ছিলে। কিন্তু, শাদা রঙ কি সবগুলো রঙের মিশ্রণে জন্মায় না ? এই শাদা আলো যেমন বাঁকা কাঁচের মধ্যে দিয়ে রঙিন হয়ে উঠে, স্থায়ও তেমনি অক্সায়. অধর্ম, পাপ, তাপের বাঁকা পথ দিয়ে দয়া, মায়া, ক্ষমায় বিচিত্র হয়ে দেখা দেয়। অন্তায়কে ক্ষমা করলে অধর্মকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা মানি, কিন্তু অধর্মাও যে ধর্মেরই একটা রূপ নয়, এ কথাও ত স্বীকার না করে পারিনে। তর্ক করে হয়ত আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঠাকুরপো, কিন্তু যে-ক্ষমা ভালবাসার মধ্যে জন্ম লাভ করে. সেই ভালবাসার মর্ম্ম যদি কখনো পাও, তখনই বঝবে অক্সায়, অধর্মা, অক্ষমতাকে ক্ষমা করে প্রশ্রেয় দেওয়া ধর্মেরই অরুশাসন। কিন্তু বেলা যে পড়ে গেছে ঠাকুরপো, আজ ক্ষিদে তেষ্টা কি তোমার পায় নি ? বলিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দিবাকর খাবার খাইতে বসিয়া আস্তে আস্তে বিলল, আজ সমস্ত তুপুরটা আমার বড় আনন্দে কেটেছে। কত নৃতন কথাই যে শিখলাম, তা আর বলতে পারিনে। চরিত্রহীন ৩১১

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, অনেক কথা শিখেছ ? আমাকে তা হ'লে তোমার গুরু বলে মানা উচিত।

দিবাকর উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয় ! একশবার তোমাকে গুরু বলে স্বীকার করছি! সত্যি বলছি বৌদি, এমনি যদি চিরকাল তোমার কাছে থাকতে পাই ত আর আমি কিছু চাইনে।

বল কি! এর মধ্যেই এত টান ?

দিবাকরের চিত্ত আর একভাবে মগ্ন হইয়াছিল, সরল-মনে কহিল, তোমাকে ছেড়ে আর একটা দিনও কোথাও থাকতে পারব না বৌদি।

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, চুপ, চুপ, কেউ যদি শুনতে পায় ত অবাক হয়ে যাবে।

দিবাকর সচেতন হইয়া নিদারুণ লজ্জায় একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

## বক্রিশ

শয্যা রচনা করিতে করিতে কিরণময়ী তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া মান করুণ-স্বরে কহিল, একি তোমার চাকরী, না ব্যবসা ঠাকুরপো, যে মনিবের মর্জির উপর কিস্বা দোকানের কেনা-বেচার ওপর সফলতা বিফলতা নির্ভর করবে ? এ যে নিজের বুকের ধন। বাইরের লোকের সাধ্য কি ঠাকুরপো একে বিফল করে! বলিয়া মুহূর্ত্ত-কাল চোখ বুজিয়া রহিল।

দিবাকর ভক্তিনত-চিত্তে সেই স্থলর তদগত মুখখানির প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা বৌদি, তুমি কি চোখ বুজলেই তোমার স্বামীর মুখ অস্তরে দেখতে পাও ?

কিরণময়ী চোখ চাহিয়া একটুখানি যেন চকিত হইয়া বলিল, স্বামীর ? হুঁ, দেখতে পাই বই কি ভাই। যিনি আমার যথার্থ স্বামী, তিনি নিশিদিনই আমার এইখানে আছেন, বলিয়া আঙুল দিয়া নিজের বক্ষঃস্থল নির্দেশ করিল।

দিবাকর কথাটাকে সরলভাবে গ্রহণ করিয়া বিনম্র কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ দেখে লাভ কি বৌদি ? তুমি ঠাকুর-দেবতাও মান না, ইহকাল-পরকালও স্বীকার কর না, মরণের পরে কেমন করে তাঁর কাছে তুমি যাবে ?

কিরণময়ী কহিল, মরণের পর আমি কারো কাছেই যেতে চাইনে, ঠাকুরপো।

কোথাও কারুর কাছেই নয় ? একেবারে একা থাকতে চাও ? বলিয়া দিবাকর যেন হতবৃদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল এবং তাহার প্রশ্ন শুনিয়া কিরণময়ীও ক্ষণকালের জন্ম নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কিন্তু যথন তখন আমার নিজের কথা এত শুনতে চাও কেন বল ত ঠাকুরপো ?

কি জানি বৌদি, আমার ভারি শুনতে ইচ্ছা করে।

কিরণময়ী বিছানার চাদর পাতিবার ছলে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, আমি একজনের কাছে যেতে চাই, কিন্তু, সে মরণের ওপারে নয়—এপারেই।

দিবাকর কহিল, কিন্তু তিনি ত মরণের ওপারে চলে গেছেন। এপারে কেমন করে আর তাঁকে পাবে গ

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, সে আমার এখনো এপারেই আছে। এতদিন চলেও যেতুম, শুধু—

শুধু কি বৌদি?

😎ধু যদি একবার জানাতো আমাকে চায় কি না!

দিবাকর পুনরায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কে এপারে আছে ? কে জানাবে সে ভোমাকে চায় কি না ? কি যে তুমি বল বৌদি!

কিরণময়ীর মুখের উপর পলকের জন্ম একটা ফ্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষণকালেই তাহা অপস্ত হইয়া আবার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং কৃত্রিম ক্রোধের স্থুরে কহিল, তুমি ত বড় ছুষু ঠাকুরপো! নিজে মুখ-ফুটে কিছুই বলতে চাও না, কেবল আমার মুখ থেকে একশবার শুনতে চাও ? যাও, তার খবর আমি তোমাকে দিতে পারব না! বলিয়া মুখটা একটুখানি আড়াল করিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। দিবাকর এ হাসি দেখিতে পাইল এবং একটা অজ্ঞাত আবেগে ভাহার হৃদ্স্পন্দন ক্রত তালে চলিত লাগিল। একটুখানি সামলাইয়া কহিল আমার আবার কি কথা আছে বৌদি যে মুখ ফুটে তোমাকে বলবো ?

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত করে এতদিন যে শেখালুম, সবই কি ব্যর্থ হ'ল ? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ দিকি, একটা ভয়ানক কথা ওখানে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে কি না ? সত্যি ব'লো ?

দিবাকর মন্ত্রমুগ্ধবং কহিল, কি কথা ? কি শেখালে তুমি ?
কিরণময়ী কহিল, অবাক করলে ঠাকুরপো! এই বয়সেই কি
অভিনয় করতেই শিখেছ ? কিন্তু তুমি মুখ ফুটে না বললে, আমিও
বলছিনে, এতে আমারই বুক ফাটুক আর তোমারই বুক ফেটে যাক!
বলিয়াই হঠাং হেঁট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার
নাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে ক্রভপদে বাহির হইয়া গেল।

দিবাকর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী এ পর্য্যস্ত তাহাকে কতবার কতপ্রকারে পরিহাস করিয়াছে, সহস্রবার সহস্র ছলে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু, আজিকার এই পরিহাস, এ স্পর্শ তাহার কানের ভিতর দিয়া সর্বাক্ষের স্নায়্-শিরায় যেন প্রজ্ঞলিত তড়িং-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেল। নিজের দেহের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুটির এতবড় আশ্চর্য ক্রেতবেগ সে কখনো অনুভব করে নাই।

অনেকদিন পরে আজ আবার সকালবেলায় অঘোরময়ী পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণীর সহিত কালিঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, মায়ের আরতি হইয়া গেলে, একটু রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিবেন।

রাত্রি প্রায় আটটা। দিবাকর নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার শিয়রে একটা মাটীর প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। এই স্বল্প আলোকে যে 'হুর্গেশনন্দিনী' বইখানা সেইতিপূর্ব্বে পড়িতেছিল, সেখানা মুখের উপর চাপা দিয়া বোধ করি বা মনে মনে সে আয়েষার কথাই চিন্তা করিতেছিল, কিরণময়ী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছোটঠাকুরপো, ঘুমোচ্ছ নাকি ?

দিবাকর মুখের উপর হইতে বইখানা না তুলাই কহিল, না, ভারি মাথা ধরেছে।

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হ'লে ত বেশ চিকিৎসা হচ্ছে। মাথার ওপর আলো জ্বেলে রাখলে কি মাথা ছাড়ে নাকি ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, বইটা কালই ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই শেষ করে ফেলছি।

কিরণময়ী কহিল, চোখ বুজে আয়েষাকে ভাবলে বই শেষ হবে না ভাই, চোখ চেয়ে পড়তে হবে! তা না হয় খেয়ে-দেয়েই শেষ ক'রো—এখন চল, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

দিবাকরের উঠিবার ইচ্ছা ছিল না; সে শ্রান্ত-অন্নয়ের স্থরে কহিল, এখন থাক বৌদি। মাসিমা আস্থন, তার পরে খাব।

কিরণময়ী কহিল, তাঁরা কতক্ষণে ফিরবেন তার ঠিক কি ঠাকুর-পো ? আজ আমার নিজের শরীরও ভাল নয়। মনে করছি, তাঁর ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে একটু শোব। ওঠো, তোমাকে খাইয়ে

দিইগে, বলিয়া সে কাছে আসিয়া বইখানা দিবাকরের মুখের উপর হইতে তুলিয়া লইল।

অদূরে দিবাকরের লোহার তোরঙ্গটা ছিল। কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া পুনরায় তাড়া দিয়া কহিল, ওঠো না গো।

আমার উঠতে ইচ্ছা করে নাবৌদি। তার চেয়ে বরং একটা গল্প কর—আমি শুনি।

শুধু গল্প শুনে ত পেট ভারে না ঠাকুরপো, সময়ে খেতেও হয়। কি বল ?

দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি, আমার নাওয়া খাওয়া শোওয়া নিয়ে ভোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, কেন জান না ?

না বললে কেমন করে জানব ?

এটি তোমার মিছে কথা ভাই। না বললেও জানা যায়, আর তুমিও ঠিক জান।

দিবাকরের মুখ চোখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সহসাকেমন যেন একটা উদাস করুণ স্থারে কথা কহিল। বলিল, আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

একটা কেন ভাই, একশটা ক'রো। কিন্তু, আগে খেয়ে দেয়ে আমাকে ছুটি দাও—তারপরে না হয় সারারাত ধরে তোমার কথার জবাব দেব। কেমন রাজী? বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। দিবাকর এই পরিহাসের একটা পাল্টা জবাব দিবার প্রয়াস করিয়া কুত্রিম সহামুভূতির স্বরে বলিল, বেশ ত বৌদি! তুমি বৃঝি ঐ শক্ত বাক্সটার উপর সমস্ত রাত বসে আমার কথার জবাব দেবে ?

কিরণময়ী মুচকি হাসিল। কহিল, ঐটার ওপর বসলে যদি তোমার ব্যথা লাগে ঠাকুরপো, না হয় তোমার নরম বিছানার ওপরেই উঠে বসব। কেমন ? তা হ'লে ত আর ক্ষোভ থাকবে না। আবার দিবাকরের কর্ণমূল পর্য্যস্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে লজ্জায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিরণময়ী উঠিয়া আসিয়া বলিল, নাও ওঠো—আমাকে ছুটি দাও, আর পাশ ফিরে শুতে হবে না।

রান্নাঘর হইতে ঝি'র গলা শুনা গেল—আমি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি বৌমা, তুমি পাও না গা ? মা নীচে ডাকাডাকি কচ্ছেন।

কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই তোরঙ্গটার উপর বসিল। রাগ করিয়া বলিল, আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ঝি ? আমি গিয়ে দোর খুলে দেব; তুই পারিসনে ?

আমার হাত জোড়া, তাই বলা বৌমা। — বলিয়া ঝি বকিতে বকিতে হুমু হুমু করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দ্বার খুলিতেই অঘোরময়ী বকিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব কানের মাথা খেয়েছিস্ ঝি ? এ যে আধঘণ্টা ধরে কড়া নাড়ছি আমরা।

এবার ঝি গজ্জিয়া উঠিল, কানের মাথা চোখের মাথা না খেলে কি আর তোমার বাড়ীতে কেউ চাকরী করতে আসে মা? এবার চোখ-কানবালা কাউকে রাখো গে মা, আমাকে জবাব দাও। রান্নাঘর থেকে আমি সদর দরজার ডাক শুনতে পাব না!

অঘোরময়ী নরম হয়ে বলিলেন, বৌমা কোথায় ?

ঝি অস্ফুট ঝঙ্কারে কহিল, দেওরকে নিয়ে সারাদিন সোহাগ হচ্ছে
—আর কি হবে। ঐ যে দোর খুলে দিতে বলেছিলুম বলে আমায়
চোখ রাঙিয়ে আম্পর্কা দেখিয়ে দিলে! ও মা! এ যে বড়বাবু!
বলিয়া ঝি অপ্রতিভ হইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

অঘোরময়ী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, উপীন, আয় বাবা ওপরে আয়।

চল মাসিমা, যাচ্ছি, বলিয়া উপেন্দ্র অঘোরময়ীর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত কথাই তাহারু কানে গিয়াছিল।

উপরে আসিয়া অঘোরময়ী তীব্রকণ্ঠে ডাক দিলেন, কোথায় আছ, একবার বার হও না বৌমা ? উপীন এসেছে যে—

অন্ধকার ঘরের ভিতর বসিয়া কিরণময়ীর বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল এবং বিছানার মধ্যে দিবাকরের সর্বাঙ্গ শিথিল হিম হুইয়া গেল।

অঘোরময়ী পুনরায় ডাক দিলেন, গেলে কোথায় ? একখানা মাছর টাছর পেতে দাও না বৌমা—উপীন দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি গো ?

কিরণময়ী বাহিরে আসিয়া বারান্দায় একখানা মাত্র পাতিয়া দিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

উপেন্দ্র কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন বৌঠান ?

কিরণময়ী নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ। তুমি কেমন ঠাকুরপো? বৌ ভাল আছে? খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ যে? কিন্তু কঠস্বর শুনিয়া উপেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গলার মধ্যে কোথাও যেন লেশমাত্র রস নাই, এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস।

উপেন্দ্র কহিল, মঞ্চেলের পয়সায় আসা বৌঠান, আবার কাল বিকালেই ফিরে যেতে হবে। কালীঘাটের দরকার সেরে বেরিয়েই দেখি মাসিমা। সেই পর্যান্ত সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছি। দিবাকরের খবর কি বলুন ত ? সে না দেয় চিঠিপত্র, না দেয় একটা খবর। বেরিয়েছে বুঝি ?

কিরণময়ী কহিল, মাথা ধরেছে বলে শুয়েছেন। কি জানি, বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অঘোরময়ীর মেজাজ আজ ভাল ছিল না। একে ত বধ্র দোষ দেখাইতে পারিলে সে সুযোগ তিনি কোনদিন ছাড়িতেন না, তাহাতে দিবাকরের প্রতিও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ধ ছিল না। সকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কাজের অছিলায়

দিবাকর অস্বীকার করিয়াছিল। তীক্ষভাবে বলিলেন, এই ত তুমি তার ঘর থেকে বেরুলে বৌমা, সে ঘুমুচ্ছে কি না তাও জান না ?

না, জানিনে, বলিয়া কিরণময়ী শাশুড়ীর প্রতি একটা বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, দিবাকর ?

সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাক দিলেন, দিবাকর ঘুমিয়েছিস্?

সে জাগিয়াই ছিল, এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সাড়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিয়া অব্যক্তস্বরে কহিল, কখন এলে ছোড়দা ?

সকালে। তোমার মাথা ধরেছে নাকি ?

সামাগ্য।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, মাথা ধরবে না বাছা। প্রথম প্রথম তবু যা হোক একটু ঘুরে ফিরে আসতে। এখন একেবারে বাড়ীর বার হও না। সকালে বললুম, দিবু, আমার সঙ্গে একবার কালীবাড়ী চল ত বাছা। 'না মাসিমা, কাজ আছে।' তোমার কি কাজ ছিল বল ত বাপু ?

দিবাকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করেছিস্। কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হলি ?

দিবাকর মৃত্স্ররে বলিলা, কলাজে খুলালাইে ভর্তি হ'ব। এখনো হইনি।

খুললে ভর্ত্তি হ'ব! এখনো হইনি! অসহ্য ক্রোধে উপেন্দ্রের চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল—যোল-সতের দিনের বেশি সমস্ত কলেজ খুলে গেছে—তুই তাও বুঝি জানিসনে ?

দিবাকরের মুখখানা কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। সে কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অঘোরময়ী অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি করে খবর জানবে উপীন ? ছজনের কি যে রাতদিন ফটি-নটি, হাসি-

তামাসা, ফুস্-ফুস্ গল্প-গুজব হয় তা ওরাই জানে ? আমি বার বার বলি বৌমা, ও পরের ছেলে, লেখাপড়া করতে এসেছে, ওর সক্ষে অপ্তপ্রহর অত কেন ? হ'লোই বা দেওর,—বৌমানুষের সোমত্ত ছেলের কাছে একটু সরম-ভরম থাকবে না ? তা কে কার কথা শোনে!

উপেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুই বসে আছিস্ উপীন,—তাই
—নইলে এতক্ষণে এসে আমার চুলের মুঠি ধরত—ও আমার এমন
নক্ষী বৌ! আমি দিব্যি করে বলতে পারি উপীন, সমস্ত দোষ ঐ
হতভাগীর।

কিরণময়ী নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—একটি কথারও জবাব দিল না। ধীরে ধীরে রালাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরময়ী তেমনি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, ওগো বড়মান্ত্রের মেয়ে! বাছা আমার সারাদিন উপোসী—কিছু খাওয়া-দাওয়ার উয়ুগ করগে। অমন করে চলে গেলে ত হবে না!

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে সহজ-স্থরে কথা কহিল, তাই ত যাচ্ছি মা। উপেব্রুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, পালিয়ো না যেন ঠাকুরপো। আমার খান-কতক লুচি ভেজে আনতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

ন্তব্ধ, মূর্চ্ছিতপ্রায় দিবাকরকে কহিল, ছোটঠাকুরপো, তোমাকে অমনি দিয়ে দিইগে—রান্নাঘরে এসো! মা, ঝিকে একবার দোকানে পাঠিয়ে দেব, ঠাকুরপোর জন্মে কিছু মিষ্টি কিনে আনবে।

অঘোরময়ী কিংবা উপেন্দ্র কেহই তাহার জ্বাব দিতে পারিল না। এই বধৃটির অপরিমেয় সংযম এবং অসীম অহঙ্কার যেন একইকালে বৃদ্ধির অতীত হইয়া ইহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্ম নির্বাক বজ্রাহতপ্রায় করিয়া রাখিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা কহিয়া অঘোরময়ী তাঁহার আহ্নিক এবং মালা-জ্ঞপ সাঙ্গ করিতে উঠিয়া গেলেন। কিরণময়ী কাছে আসিয়া কহিল, আমার ঘরে তোমার খাবার দিয়েছি ঠাকুরপো, ওঠো। উপেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কিরণময়ী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আজ এই : দিয়েই যা হোক ছটো খাও ঠাকুরপো, বেশি কিছু করতে গেলেই অনর্থক রাত হয়ে পড়ত।

উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ দীপালোকে তাহার মুখখানা পাথরের মত কঠিন দেখাইতেছিল। খাবারের থালাটা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, বৌঠান, খাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি খেতে আসিনি—আপনার সঙ্গে নিভৃতে হুটো কথা কইতে এসেছি।

কিরণময়ী কহিল, আমার বহু ভাগ্য, কিন্তু খাবে না কেন ?

উপেন্দ্র ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার কঠিন মুখ থেম কঠিনতর দেখাইতে লাগিল। কহিল, আপনার ছোঁয়া খাবার থেতে আজু আমার ঘুণা বোধ হচ্ছে।

কিরণময়ী নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা হ'লে খেয়ে কাজ নেই, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। বলিল, ঘৃণা হবার কথাই বটে! কিন্তু তোমার মুখ থেকে একথা শুনব আমি কখনো ভাবিনি। সে শুধু একটি লোক ছিল যে ঘৃণায় খালাটা সরিয়ে দিতে পারত—সে সতীশ। তুমি নও ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র ক্রোধে, ঘৃণায়, বিশ্বয়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তেমনি শাস্ত কঠোরভাবে বলিতে লাগিল, তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত। কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা, তুমিও ত তাই! তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদ্র গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখোনি! নিজের বেলা বৃঝি কুলটার হাতের মিষ্টায়ে ভালবাসার মধু বেশী মিঠে লাগে ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র ভিতরের ছর্নিবার ক্রোধ প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া ক**হিল,** 

চরিজহীন ৩২০

বৌঠান, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আজও আমার স্মরবালা বেঁচে আছে। সে বলে, আমাকে যে একবার ভালবেসেছে, তার সাধ্য নেই আর কাউকে ভালবাসে। আমি এই ভরসাতেই শুধু দিবাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম! ভেবেছিলুম, এ সব বিষয়ে স্বরবালার কখনো ভুল হয় না।

কথাটা শেষ না হইতেই কিরণময়ী অত্যস্ত অকস্মাৎ ছুই হাত তুলিয়া কহিল, থামো ঠাকুরপো। তার ভুল হয়েছে তোমার হয়নি, এ কথা এমন অসংশয়ে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে ?

উপেন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত হয়ে যাচ্ছে, আমার তর্ক করবার সময় নেই। আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু এই কথাটা নিশ্চয় জেনে রাখবেন যে, ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না—সে সাধ্যই নেই আপনার। শুধু সর্ব্বনাশ করতেই পারবেন। ছি ছি—শেষকালে কিনা দিবাটাকে—

ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কিন্তু স্থমুখে চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর সমস্ত মুখ এমনি বিবর্ণ হইয়া গেছে—ঠিক যেন কে তাহার ব্যুক্তর মাঝখানে অকস্মাৎ গুলি করিয়াছে!

দারের বাহিরে দাঁড়াইয়া অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হ'ল বাবা উপীন ?

না মাসিমা, আর খেলুম না—ভারি অস্থুখ করেছে।

অস্থুখ করেছে ? সে কি রে ? তা হ'লে আজ না হয় এইখানেই শো—আর যাসনে বাবা।

না মাসিমা, আমাকে যেতেই হবে, বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। দিবাকরের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল, দিবা!

দিবাকর প্রাদীপ নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অস্তরের কথা শুধু অস্তর্যামীই জানিতেছিলেন। অব্যক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কম্পিতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র কহিলেন, তোর বাক্স বিছানা বেঁধে নে—আমার সঙ্গে যাবি। অঘোরময়ী বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি উপীন, রাত্রিরে ছেলেমামুষ কোথা যাবে ?

আমার সঙ্গে যাবে, তার চিন্তা কি মাসিমা। নে রে, শিগ্রির ঠিক করে নে—আমি গাড়ি ডেকে আনি।

অঘোরময়ী উপেন্দ্রর হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, না বাবা, আজ অমাবস্থার রাত্রে ওর কিছুতে যাওয়া হবে না। ছেলে-মানুষ, একটা অস্থায় না হয় করে ফেলেছে,—এখানে না রাখিস, কাল-পরশু যাবে, কিন্তু আজ রাত্রে কিছুতে আমি ওকে যেতে দিতে পারব না।

বাধা পাইয়া উপেন্দ্র হতাশ হইয়া কহিল, কিন্তু ওকে একটা রাত্রিও আমার এখানে রাখতে ইচ্ছে হয় না মাসিমা। আচ্ছা, আজ আমাবস্থার রাত্রিটা যাক, কিন্তু কাল সকালে আর বাধা দেবেন না—বেলা দশটার মধ্যেই যেন জ্যোতিবের বাড়ী গিয়ে পৌছয়।—বিলয়া অঘোরময়ীকে একটা নমস্কার করিয়া ক্রতপদে নামিয়া গেল। সদর দরজার কাছে অন্ধকারে পিছন হইতে চাদরে টান পড়িল। মুখ ফিরাইতেই কিরণময়ী চক্ষের পলকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছই হাত দিয়া তাহার পা চাহিয়া ধরিল—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে।

চুপ করুন! অনেক অভিনয় করেছেন—আর না। বলিয়া উপেন্দ্র অসহ্য ঘৃণায় তাহার মাথাটা সজোরে ঠেলিয়া দিতেই সে পা ছাড়িয়া দিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

'নাস্তিক! অপবিত্র, ভাইপার'! বলিয়া উপেন্দ্র দৃক্পাত মাত্র না করিয়া ক্রেভবেগে বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী বিহাদেণে উঠিয়া বসিল। কি যেন তাহাকে চীংকার করিয়া বলিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর ফুটিল না। শুধু উন্মুক্ত দরজার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া রহিল এবং চোথ দিয়া যেন আগুন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকদিন পূর্বে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তাহার হুই চোখে ২১

এমনি উন্মন্ত চাহনি, এমনি প্রজ্জালিত বহ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল, যেদিন সতীশকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্র প্রথম দেখা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আবার আজ শেষ বিদায়ের দিনেও তাহার বিরুদ্ধে সেই ছটি চোখের মধ্যে তেমনি করিয়াই আগুন জ্লিতে লাগিল।

ওমা, এ যে বৌমা! এখানে এমন করে ব'সে কেন মা ?

তুই ঘরে যাচ্ছিস্ বৃঝি ঝি ? বলিয়া কিরণময়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে আয় বাছা, তোকে হুটো কথা বলে নিই, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে নিজের ঘরে টানিয়া আনিল; এবং প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাক্স খুলিয়া এক জোড়া রূপার মোটা মল ঝির হাতে দিয়া কহিল, তোর মেয়েকে পরতে দিলুম ঝি—না না, আমার মাথা খাস্, তোকে নিতেই হবে,—আর কখনো যদি দেখা না হয়; বলিতে বলিতে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এ সব কি কাণ্ড বৌমা! বলিয়া ঝি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুই ছাড়া আমার আপনার কেউ নেই ঝি! আমাকে বাঁচা—আমাকে এখান থেকে পরিত্রাণ কর। এখানে থাকলে আমার বুক ফেটে যাবে।

ঝি নিঃশব্দে কিরণময়ীর আপাদমস্তক বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বিলল, সমস্তই বৃঝি বৌমা, আমিও ত মেয়েমানুষ! আমার মিন্সে যেদিন পুকুরঘাটে কেঁদে বলেছিল, চললুম মুক্তো, আর হয়ত দেখা হবে না!—তখন আমিও ত তার পায়ে পড়ে কেঁদে বলেছিলুম, ওগো, আমায় সঙ্গে নাও! ফেলে রেখে গেলে আমার বৃক ফেটে যাবে। তা কাল সকালেই বৃঝি ছোটবাবু এখান থেকে চলে যাচ্ছে বৌমা?

কিরণময়ী বলিল, হাঁ। কিন্তু কলকাতায় আমাদের থাকা হবে না ঝি। কোথায় যাই বলু দেখি ?

ঝি লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কহিল, তবে আরাকানে যাও মা, মনের স্থাথ থাকবে। আমার ছোটবোনও সেখানে—আমার নাম করলে তোমাদের সে মাথায় করে রাখবে। আজ ত মঙ্গলবার
—কাল ভোরেই জাহাজ ছাড়বে। যাবে মা সেখানে ?

কিরণময়ী ঝি'র হাত ধরিয়া বলিল, যাব।

ঝি ভরসা দিয়া বলিল, তবে তোমরা ঠিক হ'য়ে থেকো, আমি ভোরবেলায় গাড়ী এনে তোমাদের নিয়ে যার। কাক-পক্ষী জানতে পারবে না—তোমরা কোথায় গেলে। যাও মা যাও, ছোটবাবুকে ছেড়ে তুমি বাঁচবে না, বলিয়া ঝি আঁচল তুলিয়া এবার নিজের চক্ষে দিল।

## ঠাকুরপো ?

রাত্রি বোধ করি তখন ভোর হইয়া গিয়াছে, দিবাকর চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ঠিক সম্মুখেই কিরণময়ী দাড়াইয়া।

দিবাকর চমকিয়া কহিল, একি, বৌদি যে!

হা ঠাকুরপো, আমিই, বলিয়া কিরণময়ী বিহবল দিবাকরের বুকের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িল। কহিল, ঠাকুরপো, আমাকে ছেড়ে নাকি তুমি যাবে ? কৈ যাও দেখি!

প্রত্যুত্তরে দিবাকর একটা কথাও কহিতে পারিল না—শুধু তাহার তুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

কিরণময়ী উঠিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোৰ মুছাইয়া কহিল, ছিঃ! কালা কেন ভাই!

বৌদি, আমি যে নিরুপায়। ছোড়দা যে আজ সকালেই আমাকে চলে যেতে বলেছেন।

উপেন্দ্রর নামমাত্রই কিরণময়ী ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিল, কে ছোড়দা! কে সে! সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশি আপনার? তোমাকে না দেখতে পেলে কি তার বুক ফেটে যায়? না, ঠাকুরপো, সংসারে কারু সাধ্য নেই আর আমাদের আলাদা ক'রে রাখে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—চল আমরা যাই।

কোথায় বৌদি ?

আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানে ঠাকুরপো।

আচ্ছা চল, বলিয়া দিবাকর উঠিতে উন্থত হইল। একবার তাহার মনে হইল, সে বৃঝি জাগিয়া নাই, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

## চৌত্রিশ

কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া ছর্নিবার যাছমন্ত্রে কিরণময়ী অর্দ্ধ-সচেতন, বিমূঢ়-চিত্ত হতভাগা দিবাকরকৈ জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট কিনিয়া আরাকান যাত্রী-জাহাজে চডিয়া বসিল। এ জাহাজে ভীড় না থাকায়, জাহাজের কতুপিক্ষ স্বামী-স্ত্রী জানিয়া একটা কেবিনের মধ্যেই দিবাকর ও কির্ণম্য়ীর স্থান নির্দ্ধিষ্ট কবিয়া দিলেন। এইখানে কিরণময়ীকে বসাইয়া দিয়া দিবাকর ডেকের একটা নিভূত অংশে রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁডাইয়া রহিল। ক্রমে ডেকে প্যাসেঞ্চারের ভীড় কমিয়া গেলে, কুলিদের গোলমাল থামিয়া আসিল ; নোঙ্গর তোলার কর্কশ শব্দে জাহাজের সন্মুখ-দিকটার মত দিবাকরের বুকের ভিতরটাও কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকালেই জাহাজ ভাগীরথীর মাঝামাঝি ভাসিয়া আসিল এবং অকুল সমুদ্রে পাড়ি দিবার উদ্দেশে ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিতে লাগিল। যথন ঠিক বোঝা গেল জাহাজ চলিয়াছে, তখন দিবাকরের তুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল এবং সে তাহার তুই করতল মুখের উপর জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে উচ্ছুসিত ক্রন্দন রুদ্ধ করিয়া লজ্জা-নিবারণ করিল। পূর্ব্বদিকের আকাশটা তখন তরুণ সূর্য্যের আভায় রক্তাভ হইয়াছিল এবং তখনও তাহার নি:সন্দিগ্ধ উপীনদাদা

জ্যোতিষ সাহেবের বাটীতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। পলায-নোদ্দেশে বাটীর বাহির হওয়া পর্যান্ত যে ভীষণ অব্যক্ত গ্লানি দিবাকরের চিত্রের মাঝে জমা হইয়া উঠিতেছিল, ইহার শেষের দিকটা যে কত কংসিত এবং নিদারুণ, একবার তাহার চক্ষের উপর সে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। একজন ভদ্র গৃহস্থবধূকে কুলের বাহিরে কোন এক অজানা দেশে সে নিজে লইয়া যাইতেছে, এমন অসম্ভব কাণ্ড তাহার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ কোথাও সত্যকার আশ্রয় পায় নাই। তাহার শিক্ষা, সংস্কার, চরিত্র, স্কুল, কলেজ, দেশ, বন্ধু-বান্ধব এবং সর্কোপরি তাহার পিতৃসম উপীনদাদা—এই সমস্ত হইতে সে যে কিরূপ নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এখনই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিল, যখন দেখিল জাহাজ সত্যই চলিতে স্থক করিয়াছে! তাহার উপীনদাদার কাছে আজিও সে বালক মাত্র। সেই উপীনদাদার মনের ভাবটা. এই সংবাদে কি হইয়া যাইবে, তাহা মনে করিতে গিয়াই তাহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইতে চাহিল। সেইখানে তুই জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল এবং এক নিমিষে তাহার অদম্য চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় কিরণময়ী তাহার পার্শে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহার্ক্রকর্মে বলিল, ঠাকুরপো, একবারটি ঘরে এসো।

বহু চেপ্টায় ও বহুক্ষণে দিবাকর তাহার চক্ষের জল শুক্ষ করিয়া অধােমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া কেবিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরণময়ী দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দিবাকরকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার হুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, মুখপানে চাহিয়া অত্যস্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছিলে কেন ভাই ?

প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের চোথের জল আবার গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, সত্যি করে বল দেখি ঠাকুরপো, তুমি আমাকে ভালবাস কি না।

দিবাকর কিছুই বলিতে পারিল না। নিতান্ত ছেলেমামুষের মত আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

কিরণময়ী তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সাস্থনা দিতে লাগিল।

এমন বহুক্ষণ কাটিল; বহুক্ষণে দিবাকরের অঞ্চর ধারা আপনিই নিঃশেষ হইয়া গেলে, সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কোন কথা না বলিয়া দরজা খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। জাহাজ তখন নদীর তীর ঘেঁসিয়া অাঁকিয়া বাঁকিয়া মাটি বাঁচাইয়া, জল মাপিয়া মন্দগতিতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে এবং ছোট বড় জেলেডিঙ্গি ও মাল-বোঝাই নোকার ক্ষুদ্র যাত্রীরা মস্ত জাহাজের মস্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তফাৎ দিয়া অতি সাবধানে বাহিয়া যাইতেছে।

দিবাকর রেলিংয়ের পার্শ্বে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল এবং দূরে-অদূরে, জলে-স্থলে যাহা কিছু তাহার চোথে পড়িতে লাগিল, তাহারই কাছে মনে মনে অত্যস্ত বেদনার সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করিতে করিতে অস্তরের অসহ্য-ছঃখ অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণে আবার কেবিনের মধ্যে ডাক পড়িল।

কিরণময়ী বলিল, বেলা অনেক হ'ল, স্নান করে এস। আমি ততক্ষণ তোমার খাবার ঠিক করে রাখি। সে নিজে এইমাত্র স্নান করিয়া লইয়াছিল। পিঠের উপর আর্দ্র চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া কেবিনের মেঝেতে বসিয়া হাঁড়ির মুখ খুলিয়া কি কতকগুলো আহার্য্য-সামগ্রীর জমা-খরচের হিসাব করিতেছিল। রাত্রের মধ্যে সে ঝিকে দিয়া এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল।

দিবাকর জবাব দিল, তুমি খাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষিদে নেই বৌদি।

कित्रनमशौ मूथ ज्लिया চाहिल। विलल, त्र हत्व ना। ज्ञिना

খেলে আমারও খাওয়া হবে না। তুমিই এখন আমার সর্বন্ধ—
তোমাকে না খাইয়ে আমি কিছুতেই খেতে পারব না। কথা শুনিয়া
দিবাকর লজ্জায় মরিয়া গেল এবং কোন কথা না বলিয়া বাহিরে
চলিয়া যাইতে উভাত হইতেই কিরণময়ী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে
সপ্তর্থীর ব্যুহ ঠাকুরপো, পালাচ্ছ কোথায় ? প্রবেশের পথ আছে,
কিন্তু বার হবার পথ কি স্বাই জানে ? যদি সে ইচ্ছেই ছিল, এ
বিভা তোমার উপীনদাদার কাছ থেকে শিখে নাওনি কেন ?

একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, তামাসা নয় ঠাকুরপো, আমার
অবাধ্য হ'য়ো না—স্নান করে এসে কিছু খাও, তার পরে বাইরে
রেলিং ধরে যত খুসী কেঁদো, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু এও
বলে রাথি ঠাকুরপো, চোখের জলের এর পরে বিস্তর প্রয়োজন হবে,
অপ্রয়োজনে বাজে খরচ ক'রে তখন যেন আপশোষ করতে না হয়।

দিবাকর জবাব দিল না। আগস্তুক দিনের এই নিষ্ঠুরতম পরিণামের ইঙ্গিত নতশিরে বহন করিয়া স্নানের জন্ম নীরবে বাহির হইয়া গেল। শৃত্যকক্ষে কিরণময়ীও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বিদ্রোপের শূল শুধু দিবাকরকেই বিদ্ধ করিল না, তাহার সহস্র-শুণিত হইয়া নিজের বক্ষের মাঝে ফিরিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দিবাকর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জাহাজের যে-অংশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জড়-সড় হইয়া বসিয়াছিল সেইখানে নামিয়া গেল, এবং বিভিন্ন প্রদেশের নানা বর্ণের যাত্রীদের মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। এই ভারতবর্ষের মধ্যে কত বিভিন্ন জাতি, কত বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ, কত অজ্ঞাত ভাষা যে প্রচলিত রহিয়াছে দিবাকর এই তাহা প্রথম দেখিয়া অত্যন্ত বিম্ময়াপন্ন হইল। জাহাজের খোলের মধ্যের সেই জনতা এবং নানাবিধ ভাষার সংমিশ্রণে যে অপরূপ শব্দরাশি উথিত হইতেছে, তাহাই কি বিচিত্র! সে সিঁড়ি বাহিয়া তথায় নামিয়া গেল এবং নির্কাক-বিশ্বয়ে স্তব্ধ লইয়া রহিল।

অল্প একটুখানি স্থান দখল করিয়া লইয়া যাত্রীদের মধ্যে ইতি-

পূর্ব্বে যে প্রবল ঠেলাঠেলি রেষারেষি এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিয়াছিল, তথন তাহা থামিয়া আদিয়াছে। যাত্রীরা নিজেদের অধিকৃত স্থানটুকুর উপর শয্যা বিছাইয়া জিনিষপত্রের বেড়া দিয়া যথাসাধ্য
নিরাপদ হইয়া এইবার প্রতিবেশীর প্রতি মনোযোগ দিবার সময়
পাইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের একটা সম্যোষজনক পরিচয় গ্রহণে
উৎস্কক।

এক অংশে দিবাকরের দৃষ্টি পড়িতেই একজন বাঙ্গালী দাড়াইয়া উঠিয়া চীংকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, বাবুমহাশয়, একবার এদিকে আস্থন, এদিকে আস্থন—

লোকটির পাশে একজন মজবুত গোছের স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সেও সোৎস্থক-নেত্রে সেই অন্থরোধেরই সমর্থন করিল। দিবাকর বহু পরিশ্রমে বহু লোকের তিরস্কার ও চোখ-রাঙানি মাথায় করিয়া ভীড়ের মধ্যে সাবধানে পা ফেলিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেই লোকটি নিকটস্থ তোরঙ্গের উপর স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, এটা আমার টিনের পেটি নয় মশাই, আসল লোহার,—আপনি স্বচ্ছন্দে বস্থন। মশায়, আপনারা ?

দিবাকর বলিল, ব্রাহ্মণ।

তৎক্ষণাৎ লোকটি ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবাকরের জুতোর উপর হইতেই পদধূলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিল, ভাবছিলাম এ কটা দিন বুঝি বা বৃথায় যায়। মশায় আছেন কোথায় ?

দিবাকর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপরে দেখাইয়া দিলে, সে বলিল, কেবিনে আছেন ? তা যেখানেই থাকুন, দিনাস্তে একটিবার পদধ্লি থেকে বঞ্চিত করবেন না। যাবেন কোথায়, রেঙ্গুনে ?

দিবাকর মাথা নাড়া বলিল, না আরাকানে।

আরাকানে ত আমিও থাকি। আজ বিশ বংসর ওথানে আছি, মহাশয়কে ত কখন দেখিনি। এই প্রথম যাচ্ছেন ? সেথানে কেউ আত্মীয় আছেন বুঝি ? নেই ? তা হোক্—কিছু চিস্তা করবেন না।

মহাশয়ের বাপ-মায়ের আশীর্কাদে আমি ওথানকার একজন বাড়ী-আলা, অনেকগুলো ঘর আমার থালি পড়ে আছে। তা যাবেন আপনি—আমার সঙ্গেই। পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া বলিল, ইনি বাড়ীউলি।

বাড়ীউলি এতক্ষণ অনিমেষ দৃষ্টিতে দিবাকরের পানে চাহিয়া ছিল। অত্যস্ত ভারী ও মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিবার সঙ্গে আছেন বুঝি ?

দিবাকর মুখ রাঙা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কোনমতে জানাইয়া দিল, আছেন। দ্রীলোকটির কথা বাঁকা-বাঁকা, কপালে উল্কি, সীমস্তে মস্ত চওড়া সিন্দূরের দাগ, নাকে নথ এবং হুই কানে বিশ-ত্রিশটা মাক ড়ি। মাথায় যে একটুথানি আঁচল দেওয়া ছিল, উৎসাহের আবেগে তাহাও নাযিয়া পড়িল। কহিল, ভালই হ'ল। আরাকান বড় মন্দ জারগা মশায়,—মগের দেশ। কিন্তু আমার বাড়ীতে কারো দাত ফোটাবার জো নেই—আমি তেমনি বাড়ীউলি নই। কামিনীকে ভয় করে না এমন লোক ওদেশে নেই। থাকবেন আমার বাড়ীতেই; কোন ভয় নেই। ভাড়া পাঁচ টাকা করে, তা দেবেন আপনি চার টাকা করেই, হা বাড়ীআলা, তোমাদের বাংশালে একটা কাজ জুটবে না ?

বাড়ী মালা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তা'—তা' জুটবে বৈকি!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, মশায়ের নাম?

হরিশ ভট্টাচায্যি। না না, ও করবেন না—অপরাধ হবে।
আমি ব্রাহ্মণ নই, কৈবর্ত্ত্ত। একটু শাস্তর টাস্তর জানা আছে বলে
লোকে আদর করে ভট্চায্ বলে ডাকে। ত্রিকৃষ্ঠি মালা ধারণ
করেছি, মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেছি,—আর কেন মশায়, ঢের ত
করে দেখলুম; এখন প্রায় হুহাজার আড়াই হাজার খরচ করে চার
ধাম ঘুরে এলুম, বাড়ীতেও বছর-চারেক মাকে আনলুম,—আর কেন!
তাই বাড়ীউলিকে মাঝে মাঝে বলি, বাড়ীউলি, আরাকানে যা—কিছু
আছে বিক্রী হিক্রী করে কোথাও একটা তীর্থধামে গিয়ে থাকি চল।

চরিত্রহীন ৩৩.

বলিয়া লোকটা উদাসমূখে উপরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।
বাড়ীউলিও তাহার স্বাভাবিক মোটাগলায় প্রত্যুত্তর করিল, আমিও
ত তাই বলি। কাঁচা-বয়সে অদিষ্টের ফেরে যা করেছি, তা ত
করেইচি—সে কিছু আর আমার গায়ে লেখা নেই—আমিও বলি,
বাড়ীআলা, আর নয়, এইবার যাই চল। বলিয়া সেও উদ্ধানেত্রে
স্তব্ধ হইয়া বিসয়া রহিল। দিবাকর পাকা লোক নয়, এই সমস্ত
ইতিহাসের নিগৃত তত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, চুপ
করিয়া বিসয়া রহিল।

বাড়ীউলি কথা কহিল। বলিল, হাঁ বাড়ীআলা, এইবার তবে চিঁড়েগুলি ভিজিয়ে দিই!

বাড়ী আলার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল, দাও। সংসার অনভিজ্ঞ দিবাকর এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য্যটা এখন বুঝিতে পারিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এখন যাই—আবার আসব তখন। • দ

হরিশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিবাকর অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় ডেকের একথানা আরাম-চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিল। কথন যে জাহাজ নদীর ঘোলা জল পার হইয়া গেল, কথন যে অগাধ কৃষ্ণবর্ণ লবণামুরাশির মাঝখানে ভাসিয়া আসিল, তাহা জানিতেও পারিল না। অফুট-কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া সম্মুখে দেখিল রাঙ্গা সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। বহুলোক তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে তাহাই দেখিতেছে। যে স্থ্যাস্তের বিবরণ সে ইতিপূর্বেইংরাজী বাঙলা অনেক পুস্তকে অনেকবার পড়িয়াছে, এই সেই স্থ্যাস্তঃ! এই সেই সত্যকার সমুদ্র! চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একবার সে অনস্ত জলরাশি দেখিয়া লইল এবং পরক্ষণে অস্তগমনোমুখ স্থ্যদেবকে নমস্কার করিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। স্থ্য অস্ত গেল, সে চাহিয়া রহিল, আকাশ মান হইয়া আসিল, সে চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল, সে চাহিয়া রহিল, ক্রমে আকাশ ও জল গাঢ় কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল,

ভবুও দিবাকর তেমনি করিয়াই চেয়ারে পড়িয়া নিঃশব্দে চাহিয়া। রহিল।

নৈশ শীতল বায়ু হ হ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, উপর ডেক প্রায় জনশৃত্য, মাথার উপরে কৃষ্ণপক্ষের গভীর কাল আকাশ, নীচে সাগরের তেমনি গভীর কাল জল, তাহারি মাঝখানে দিবাকর নিজের অন্তরের স্থগভীর কালিমাকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া কিছুক্ষণের জন্ম স্বস্তি বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে হঠাৎ কাহার কোমল হস্তম্পর্শে তাহার চমক ভাঙিল। ফিরিয়া দেখিল, কিরণময়ী।

কিরণময়ী বলিল, কি হচ্ছে ঠাকুরপো! তুমি কি মৃত্যু পণ করে: অনশন ব্রত নিয়েছ ?

দিবাকর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মাত্র উত্তরের অপেক্ষা করিয়া, ঘরে এস, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে কেবিনের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং মেঝের উপরে পাতা শয্যার উপরে বসাইয়া দিয়া কহিল, কিছুই যদি না বোঝ, এটা অন্ততঃ ত বুঝতে পারছ যে, শত কান্নাকাটিতেও জাহাজ তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না, সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পডলেও না। আরাকানে তোমাকে যেতেই হবে। তবে কেন মিছে নিজে শুকিয়ে আমাকে শুকোচ্ছ। যা দিই, যা পার খাও, তার পরে জাহান্ত যথন আরাকান পৌছবে, যেখানে খুসি নেবে যেয়ো, যখন খুসি ফিরে এসো—ভোমার দিব্যি করে বলচি ঠাকুরপো, আমি বাধা দেব না।—বলিতে বলিতেই কিরণময়ীর কণ্ঠস্বর উগ্র এবং ক্ষুৎপিপাসাতুর হুই চক্ষু আগুনের মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। দিবাকর মুখ তুলিয়া মুশ্বের মত চাহিয়া রহিল। আজ এতদিন পরে তাহার মনে হইল, যবনিকার অস্তরালে সে যেন সত্য বস্তুটির অকস্মাৎ দেখা পাইয়া গেল। কিরণময়ীর স্থন্দর ছই চক্ষের বাসনাদীপ্ত বুভুক্ষুদৃষ্টির মাঝে আর যাই কেন না থাক্, তাহার জন্ম সেখানে একবিন্দু ভালবাসা নাই। তথাপি সে কোন কথা:

চৰিত্ৰহীন ৩৩২

কহিল না, নীরবে দৃষ্টি আনত করিয়া উচ্ছ্রিত ছই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিল।

ক্ষণপরেই কিরণময়ী উঠিয়া গেল এবং একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে কিছু মিষ্টি একখানি ছোট রেকাবীতে করিয়া আনিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিল এবং জোর করিয়া একহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া সবগুলি নিঃশেষ করিয়া কিরণময়ী মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইল, পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র গুঠ চুম্বন করিয়া খিলু খিলু করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই বিষাক্ত চুম্বন, এই নিষ্ঠুর হাসি, দিবাকর তাহার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সহ্য করিল, কিন্তু রাত্রে যথন এক শয্যায় শয়ন করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল, তথন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিলে পারিল না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, সে হবে না বৌদি, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেখানে হোক বাইরে এক জায়গায় পড়ে থাকি গে, কিন্তু তোমার এ হুকুম পালন করবার জন্মে কিছুতেই আমি এ-ঘরে রাত কাটাতে পারব না —কিছুতেই না—কিছুতেই না।

কিরণময়ী তথন বিছানা পাতিতেছিল—ফিরিয়া চাহিল। দিবাঝর আবার দূঢকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ কোন মতেই হবে না।

কিরণময়ী প্রথমটা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না। কহিল, কি হবে না ঠাকুরপো, শোয়া ?

ছই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্রান্ত্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাতের উপর দাত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি মনে কর, সমস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে দিয়ে ভাল মারুষটির মত দেশে ফিরে গিয়ে, তোমার উপীনদার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলবে, তুমি সাধু! তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু করে চলবে ? সে হবে না ঠাকুরপো! সব কথা আমার বুঝব না, বোঝবার প্রয়োজনও নেই
—তুমি সাধু হও, না হও, সে জন্মও ভাবি না; কিন্তু অপরাধের

ভারে যখন আমার মাথা মুয়ে পড়বে, তখন তোমার উপীনদাদার ঘাড়েও উঁচু করে চলবার মত মাথা কিছুতেই রাখব না—এ তুমি নিশ্চয় জেনো। বলিয়াই আবার সে তাহার শ্যাা-রচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং অদ্বে গদি-আঁটা বেঞ্চের উপর দিবাকর আড়প্ট হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্থ দান করিয়া হরিশ্চল্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমন ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শ্যাপ্রাস্তে আছ্ম-সমর্পণ করিল। কিন্তু এ বিভৃষ্ণা কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার তপ্রাচ্ছন্ন তুই কানের মধ্যে কোথাকার অক্ষুট রোদন প্রবাহের মত আসিয়া পৌছিতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে মাঝে কাহাদের ক্রুদ্ধ দীর্ঘধাস রহিয়া রহিয়া গর্জিয়া উঠিতে লাগিল! ভোরের দিকে একটা দোলা খাইয়া সে একেবারে সজাগ হইয়া উঠিয়াই বুঝিল, বাহিরে প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে এবং জাহাজ ত্লিতে স্কুক্ষ করিয়াছে। চোখ চাহিয়া দেখিল, তাহার বক্ষের উপর কিরমণয়ীর কোমল বাম হস্ত নিজিত কাল-সর্পের মত পড়িয়া আছে। পাছে সজাগ হইয়া উঠিয়াই দংশন করে, এই আশঙ্কায় সে যেন উঠিতে সাহস করিল না, আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাতাস এবং দোলনের বেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কিরণময়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিবাকরের বক্ষন্থিত শিথিল-হস্ত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে ওকি—ঝড় নাকি প

দিবাকর বলিল, হাঁ।

তবে উপায় ?

দিবাকর কথা কহিল না।

কিরণময়ী বলিল, জাহাজ যেন ডুবে যায়, এই প্রার্থনাই বোধ করি ভগবানের কাছে জানাচ্ছ—না ঠাকুরপো ?

**मिवाक** इ विनन, ना ।

ছোট্ট একট্থানি 'না'—তুমি মান্ত্ব, না পাথরের, ঠাকুরপো ? বলিয়াই সে স্থৃদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদা পড়বে— সে কেমন হবে ঠাকুরপো!

এই কাল্পনিক চিত্রের ঘৃণিত পরিকল্পনা দিবাকরকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল এবং কিরণময়ীর বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে সজোরে মুক্ত করিয়া টলিতে টলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

## পঁয়ত্তিশ

ডেকের উপর একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বুকের ভিতরটায় যে কি রকম করিতে লাগিল, তাহাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করা ভিন্ন বুদ্ধিপূর্ব্বক হাদয়ঙ্কম করিবার শক্তি তাহার ছিল না। জাহাজের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ উন্মাদের মতো ঝাপাইয়া পড়িতেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ছুটিয়া আসিয়া আবার মিলাইতেছে—এমনি করিয়া আঘাত অভিঘাতের আশ্চর্য্য খেলা, দিবাকর আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। উপরে পূর্ব্ব দিকের আকাশে দিগন্ত হইতে ধুসর মেঘ পাহাড়ের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারি পশ্চাতে তরুণ সূর্য্য উঠিল কি না, রশ্মির একটি রেখাও সে সংবাদ নীচে বহন করিয়া আনিবার পথ পাইল না। পরক্ষণেই ডেকের উপর খালাসীরা ব্যস্ত হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং উপরে কাপ্তানের ঘণ্টা মুক্তর্মূ হুঃ শব্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝড়ের বেগ যে উত্তরোত্তর বাডিয়া উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাডিবে, এ ইঙ্গিত আকাশের মেঘ এবং সিদ্ধুর তরঙ্গ ত্রীজের কাপ্তান হইতে নীচের কামিনী বাড়ীউলি পর্যান্ত সকলের কাছেই স্বস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিল। এমন সময়ে একজন খালাসী আসিয়া কহিল, বাবু, বৃষ্টি পড়তে আর দেরী নেই, ঝড় জলে বাইরে বসে কেন কন্ত পাবেন, কেবিনে যান। দেখুন, সেখানে এতক্ষণ হয় ত বা কি হচ্ছে!

দিবাকর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে সেখানে ?

খালাসী চট্টগ্রামবাসী মুসলমান। হাসিমুখে ছব্বের্যায় উচ্চারণে বলিল, কিছু হয় নি। কিন্তু জাহাজ ভারি ছলছে কি না—তাই বলছি বাবু, গিয়ে দেখুন, মেয়েরা কি কচ্ছেন। এত ছলুনি সহা করা ভারি শক্ত। দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বুঝিল, খালাসীর কথা অত্যন্ত সত্য। টলিয়া পড়িতেছিল, সে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন বাবু, আপনাকে দিয়ে আসি। ইহারই সাহায্যে কোনক্রমে দিবাকর কেবিনের দার পর্যান্ত আসিয়া পৌছিল। দার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল কিরণময়ী বিছানা ছাড়িয়া পাশের লোহার বেঞ্চের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহারই একপ্রান্ত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। দিবাকর শিয়রের কাছে গিয়া বসিল, বলিল, কণ্ট হচ্ছে বৌদি ?

কিরণময়ী কথা কহিল না, মাথা তুলিল না, শুধু নি:শব্দে দিবাকরের কোলের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। জাহাজ ওলট্-পালট্ করিতে লাগিল, বাহিরে ক্রেদ্ধ পবন গোঁ গোঁ করিয়া চাংকার করিতে লাগিল, এবং উত্তাল-তরক্ষের উচ্ছুসিত জলকণা প্রবলতর বেগে ক্ষুদ্র জানালার মোটা কাঁচের উপর বারম্বার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং বসিয়া থাকা অসম্ভব বুঝিরা সে সঙ্কীর্ণ বেঞ্চের উপরেই কিরণময়ীর মাথার কাছে মাথা রাখিয়া মূর্চ্ছা-গ্রান্তের ক্যায় শুইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মৃত্স্বরে বলিল, শুয়ে পড়লে, মাথা ঘুরচে বুঝি ?

দিবাকর কহিল, হাঁ ?

কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুর-পো, ঝড় ত ক্রমেই বাড়ছে, জাহাজ ডুববে ব'লে কি মনে হয় ?

দিবাকর বলিল, না।

কিরণময়ী কহিল, হাঁ, নয় না,—তুমি আদালতে সাক্ষ্য়ী দিচ্ছ ঠাকুরপো !—বলিয়া সে অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, ডুবলে ভাল হ'তো। যদি না-ই ডোবে, তা হ'লেই বা এমনি করে আমাদের কদিন চলবে !

দিবাকর উত্তর দিল না দেখিয়া কিরণময়ী দিবাকরের মাথাটা হাত দিয়া নাড়িয়া বলিল, শুনতে পাচ্ছ কি ?

পাচ্ছি। যতদূর পারে চলুক।

তার পরে ?

তার পরেও সমুদ্রে জল থাকরে, গলায় দেবার মত দড়িওজুটবে। যেটা হোক একটা বেছে নিলেই হবে।

এতক্ষণ পরে দিবাকরের মুখে একটা কঠিন কথা শুনিয়া কিরণময়ী অনেকক্ষণ পর্যান্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পরে সহজ-গলায় বলিল, না, তা ক'রো না,—বাড়ী ফিরে যাও। তুমি পুরুষ মানুষ, গিয়ে যা হোক একটা কিছু বললেই চুকে যাবে। খুব সম্ভব, সেপ্রয়োজনও হবে না,—তোমার আপনার কেউ এ নিয়ে নাড়া-চাডা করতে চাইবে না—

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। এমন প্রস্তাবটি যত বড় লোভনীয়ই হোক, সে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আর তুমি ?

কিরণময়ী পূর্ব্বের মত সহজ শাস্তম্বরে বলিল, আমি ? যেখানে যাচ্ছি—আমাকে দেখানেই থেকে যেতে হবে।

দিবাকর কহিল, কি করে থেকে যাবে, কে আছে সেখানে ? কিরণময়ী কহিল, কেউ না।

তবে ?

তবুও থেকে যেতে হবে।

দিবাকর উৎকণ্ঠায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, একটু স্পষ্ট করেই বল না

বৌদি ? বলচ কেউ নেই, অথচ থেকে যাবে কি ক'রে, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি সেখানে একা থাকবে না কি ?

কিরণময়ী হাসিল। সে হাসি দিবাকর দেখিতে পাইল না— পাইলে ব্ঝিত। কিরণময়ী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, না ঠাকুরপো, একা থাকতে পারব না,—আমার সে বয়স নয়। কিন্তু তোমার কাছে ও-সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। বলিয়াই সে দিবা-করের ডান হাতটা মুখের উপর টানিয়া লইয়া বাথার সহিত বলিল, কিন্তু তোমাকে নির্থক রুষ্ট দিলুম। সে জন্মে মাপ চাইছি ঠাকুরপো।

দিবাকর আবার অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। সব কথা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল না, কিন্তু এটুকু বুঝিল যে ঘরে ফিরিবার অন্ধকার পথে যে-আশার দীপ-শিখাটি মুহূর্ত্ত পূর্বেই সে মূঢ়ের মত জ্বালিয়া তুলিয়া ছিল, আবার তাহা নিবাইয়া ফেলিবার সময় হইল।

প্রদীপ নিবিল বটে, কিন্তু তাহার তুর্গন্ধ বাপো দিবাকরের বুকেব ভিতরটা একেবারে বোঝাই হইয়া গেল। সে অবরুদ্ধ নিঃখাসের গভীর বেদনায় খাড়া উঠিয়া বসিয়া তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি তামাসা করছিলে বৌদিদি এতক্ষণ ?

মুখ-চোরা লজ্জা-নম্র দিবাকরের এই আকস্মিক উগ্রতায় কিরণময়ী চমকিত হইল। বলিল, কোন তামাসা ঠাকুরপো ?

আমাদের বাড়ী ফিরে যাবার কথা। এ বিক্রপের কি কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল ?

কিরণময়ী কহিল, ঠাট্টা-বিদ্রপ ত কিছুই করিনি।

তকে কি এ সত্যি ?

সতাি বই কি ভাই।

তুমি একা থেকে যাবে, এও তবে সত্যি ?

এও সতাি।

ও:—তাই বুঝি আরাকানে যাচছ! কিন্তু কার কাছে কি ভাবে থাকবে শুনি ?

প্রত্যন্তরে কিরণময়ী শুধু একটা নিঃখাদ ফেলিল মাত্র। তাহাদের ২২

এই পালানোটা যে দিবাকরের পক্ষে কিরূপ ভয়াবহ, ইহার লজ্জা যে কিরূপ ছঃসহ, সে তাহার সমস্তই জানিত; এবং এই নিদারুণ অবস্থান্দটে পড়িয়া তাহার মনটা যে কত্তদূর বিকল হইয়া গেছে, কিছুই কিরণময়ীর অবিদিত ছিল না। দিবাকরকে সে ভালও বাসে নাই—বাসাও অসম্ভব। তথাপি, আশ্চর্য্য এই যে, ইহারই পরিপূর্ণ ওদাসীতো কিরণময়ী মনে মনে এতক্ষণ ব্যথাই পাইতেছিল।

কিন্তু যে মৃহুর্ত্তে দিবাকর তাহার রুক্ষস্বর ও তীব্রতর প্রশ্নে ভিতরের ঈর্ষার জ্বালাটা একেবারে অভাস্ত স্থগোচর করিয়া ফেলিল, সেই মুহুর্ত্তেই কিরণময়ীর অন্তরের নিভ্ত বেদনাটা হরে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। এই পুলকের আরও একটা বড় কারণ ছিল। ইতিপূর্কে অপরিণত-বৃদ্ধি এই ভরুণ যুবকটি তাহার প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য্য-ভষ্ণায় এই আশ্চর্যা নারীর অলৌকিক রূপের পানে যখন তিল তিল করিয়া আকুষ্ট হইতেছিল, কিরণময়ী তথন দেখিয়াও দেখে নাই, জানিয়াও ত্রক্ষেপ করে নাই। কেমন করিয়া সে মধুচক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, কোথায় তাহার মধু সঞ্চিত হইতেছিল, নির্তিশয় অবহেলায় এদিকে সে দৃষ্টিপাত করে নাই। কিন্তু আজ যথন খোঁচা খাইয়া অকস্মাৎ মধু ঝরিয়া পড়িল, তখন, এই নির্বাসনে যে-লোক তাহার একমাত্র অবলম্বন, তাহারই মধুচক্রের স্যত্ম-সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন মধুভাণ্ডারের প্রতি কিরণময়ী তাহার একান্ত সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। হাসিয়া বলিল, কার কাছে কি ভাবে থাকব, সে খবর শুনে তোমার লাভ কি ঠাকুরপো 🔊 যখন ফিরেই যাবে, তখন এ অনাবশ্যক কৌতৃহলের কোন সার্থকতাই নেই।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। পরে কহিল, ফিরে যাবই একথা ত আমি একবারো বলিনি। ওটা তোমরাই মুখের কথা— আমার নয়।

কিরণময়ী বলিল, সে ঠিক। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তোমার মনের কথাই বার হয়ে এসেছে,—বলিয়াই সে তীত্র প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু প্রতিবাদ আসিল না।

কিরণময়ী তাহাকে ভাবিবার সময় দিয়া ধৈর্যা ধরিয়া রহিল। বছক্ষণ কাটিয়া গেল—বাহিরে ঝড়-জলের অগ্রান্ত আক্রমণে জাহাজের মেরু-মজ্জা কাঁপিতে লাগিল, খালাসীদের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, কিরণময়ীর ধৈর্যাের বাঁধও ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু এ ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটির নিস্তব্ধতা অক্ষ্প হইয়াই রহিল।

দিবাকর প্রতিবাদ করিবে না ইহাতে কিরণময়ীর যখন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আন্তে আন্তে বলিল, তবে কি ভোমার ফিরে যাওয়াই স্থির হ'ল গ

দিবাকর বলিল, না। কিরণময়ী আর কোন প্রশ্ন করিল না।

## ছ বিশ

সেই রাত্রেই ঝড়-জল কমিয়া গেল। সারাদিন অবিশ্রাম মাতামাতি করিয়া মত্ত সিন্ধু ভোরের দিকে শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু, উপরের আকাশ প্রসন্ন হইল না—মুখ ভারী করিয়া রহিল।

সকালে ক্ষণকালের জন্ম সূর্য্যোদয় হইল বটে, কিন্তু সূর্যাদেব এই জাহাজের ভয়ার্ত অর্দ্ধয়ত যাত্রীদিগকে বাস্তবিক সাস্থনা দিয়া গেলেন, কিংবা চোথ রাঙাইয়া অন্তর্জান হইলেন, নিশ্চিন্ত বুঝা গেল না।

এমনি সময়ে দিবাকর বাহিরে আসিয়া একটা ক্যান্থিসের আরাম-চৌকির উপর কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কি জানি কেন, আত্মগ্রানির তুষানল আজ তাহাকে আর তেমন করিয়া দগ্ধও করিতে ছিল না। লজ্জার বারিধিও আজ তত ছস্তুর বোধ রইল না—কোথায় যেন নীল রঙের গাছপালায় ঘেরা একটা অস্পষ্ট কুল ঝান্সা হইয়া চোখে পড়িতে লাগিল। বুকের অসহ্য বোঝাটা এই ভাবে যখন হান্ধা হইয়া আসিয়াছে, তখন স্থির হইয়া বসিয়া দিবাকর আর

ছবিজ্ঞচীন ৩৪১

একবার কিরণময়ীর তর্কটার উপরে নিচ্ছের প্রাবৃত্তির দাগা বুলাইয়্লেইতে প্রবৃত্ত হইল। কাল রাত্রে কিরণময়ী এই বলিয়া তর্ক করিয়াছিল যে, আমরা যথার্থ অক্যায় তথনই করি, যথন কাহাকে ও ভাহার স্থায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। স্কুতরাং, কোনো কাছে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের্ব ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকারের অধিকারে হাত দিতেছি কি না! আবার এ অধিকার বাহিরের দিকে যেমন, ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি! নিজের উপরেও নিছের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারো চেয়ে তুচ্ছে নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপরে অক্যায় করা। এই আমার কথা।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সে আরও বলিয়াছিল, আমরা চুনি, ডাকাতি প্রভৃতি করিয়া যেমন পরের অধিকারে হাত দিয়া অস্থায় করি, মাতালকে পয়সা যোগাইয়াও ঠিক তাই করি। কেননা সেখানে তাহার ভাল থাকিবার অধিকারে হাত দিই।

দিবাকর চুপ করিয়া শুনিতেছিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় কহিয়াছিল, যদিচ সামাজিক লোকের এই অনধিকার অত্যন্ত ব্যাপক এবং কোথায় ইহার সীমারেখা, কোথায় পা দিলে অনধিকার প্রবেশ হবে না,—এই নিয়ে সংসারে অনেক দ্বন্ধ, অনেক মতভেদ, তবু সীমাযে একটা আছেই সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এই সীমা অতিক্রম করবার ক্ষমতা কারও নেই, সমাজেরও না। সমাজ এই সীমা অতিক্রম ক'রে শুধু যে পরকে নই করে, তা নয়, নিজেকেও ফুর্বল করে—ধ্বংস করে। তোমার এতটা মন ভারী করে থাকবার প্রয়োজন হ'ত না ঠাকুরপো, যদি একবার এই কথাটিই ভেবে দেখতে যে, আমাকে বাড়ীর বাইরে এনে কারো সত্যিকার অধিকারে পাদিয়েছ কি না! আমি বিধবা, আমার উপরে কারো ক্যায়সঙ্গত দাবি নেই, তুমিও অবিবাহিত, তোমার হৃদয়ের উপরও কারো অধিকার নেই। অতএব, আমাকে ভালবেসে তুমি সন্থায় কিছুই করনি—এ কথাটা বোঝা ত শক্ত নয়।

দিবাকর হতবৃদ্ধি হইয়া বলিয়াছিল, সে কি বৌদি, অবৈধ-প্রণয় যদি অক্যায় নয়, তবে সংসারে আর অক্যায় আছে কোথায় ?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, অবৈধ কোথায় ? যাকে অবৈধ বলে মনে করচ, সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়। ভাল, তোমার অবৈধ জিনিষটি কি শুনি ?

দিবাকর উদ্দীপ্ত হইয়া জবাব দিয়াছিল, যাহা বিবাহের দার। স্থপবিত্র নয়—যাকে সমাজ স্বীকার করবে না—যাকে আস্বীয় বন্ধুবান্ধুব ঘূণার চক্ষে দেখবে, ভাই অবৈধ। এ সোজা কথা।

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, কৈ সোজা ? একটু ভেবে দেখলে সোজা কথাও এমনি বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যে ছনিয়ার অনেক বাঁকা জিনিষই হার মেনে যায়। তোমাকে তো অনেকবার বলেচি সাকুরপো, তোমার ঐ স্থপবিত্র অপবিত্র জ্ঞানটা সংস্কার —যুক্তি নয়। এই সংসারেই স্ত্রী-পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে, যাকে কোন মতেই পবিত্র বলা যায় না। আমি নজির তুলে আর কথা বাড়াতে চাইনে ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছে হয় ইতিহাস-পুরাণ প'ড়ে দেখো। অথচ, সে-সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিল এবং অবশেষে বিয়ের মন্ত্র দিয়েও স্থপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরপো, আমাদের ঐ পাথুরেঘাটার বাড়ীর পাশে যদি কথমুনির আশ্রম থাকত, তা হ'লে শকুন্তলা যে কাগুটি ঘটিয়েছিলেন, তাতে শুধু মুনিঠাকুরের জ্ঞাত-গুটি নয়,—সমস্ত পাথুরেঘাটার লোককে একঘরে হয়ে থাকতে হ'ত। কৈ, সে প্রাণয়কাহিনী পড়তে ত কোন সতীসাধ্বীরই চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে না!

না না, ব্যস্ত হয়ে উঠো না ঠাকুরপো, আমি সতী-সাধ্বীর ওপর কটাক্ষ করছিনে; কিম্বা একালে-সেকালে মিলিয়েও দিচ্ছিনে। একাল একালই হয়ে থাক্, এবং তাঁরা যে যে-যেখানে আছেন, ভাল হয়েই থাকুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই; কিন্তু, সেকালের শকুন্তলাকে কেন যে একালের কোন নর-নারীই অন্তরে অন্তরে মন্দ ব'লে ঘুণা করতে পারে না এইটেই বিচিত্র।

লক্ষণকা নীরব থাকিয়া আন্তে আন্তে বলিয়াছিল, ঘৃণা কেন যে করতে পারে না, জানো ঠাকুরপো, শুধু পারে না এই জন্তেই যে, মিলন তাঁর যে ভাবেই হোক, মিলনের আদর্শকে তিনি থাঁটি রেখেছিলেন। যে বন্ধনে একমূহুর্জেই নিজেকে চিরদিনের মত বেঁধে ফেলেছিলেন, সে-বন্ধন পাকা নয় ব'লে মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন সন্ধোচ রাখেননি। তা যদি রাখতেন, তা হ'লে কালিদাস যত বড় এবং যত মধুর ক'রেই লিখুন না, কোন মানুষের হৃদয়ই এমনি ক'রে টেনে নিতে পারতেন না। কোন্থানটায় আসল কথা, একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি ?

দিবাকরের একটা কথাও ভাল লাগে নাই। সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিল, আদর্শ যেমনই হোক্, আজকালকার সমাজ একে স্বীকার করবে না। আর, সমাজে যা স্বীকৃত হবে না, তা বৈধই হোক্, অবৈধই হোক্, তাতে সমাজকে আঘাত করাই হবে। সমাজে থেকে সমাজকে আঘাত করা, আর আত্মহত্যা করা ত সমান কথা।

কিরণময়ী জবাব দিয়াছিল, ঠাকুরপো, সমাজকে আঘাত কর।
এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিষ নয়। তোমাকে
পুর্বেই ত বলেছি, সব জিনিষেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে।
সমাজ উদ্ধৃত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লজ্মন করে, তখন
তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—
তার চৈতক্স হয়, মোহ ছুটে যায়। লেখাপড়া শেখার জক্মেই হোক্,
দেশের জক্মেই হোক্, বিলাত যাওয়াটাও সমাজ স্বীকার করেনি।
এই নিয়ে একে বারস্বার ঘা খেতে হয়েছে। তবু এমনি কঠিন
পণ তার, আজও অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারেনি। এতে কি তুমি
সমাজের সং-বিবেচনার প্রশংসা কর ?

দিবাকর বলিয়াছিল, না করিনে। ভাল মনে করার হেতু নেই বলে।

কিরণময়ী কহিয়াছিল, ঠিক তাই। কিন্তু, এই নি:সংশয়ে স্পষ্ট

উত্তর কোথায় পাচ্ছ ? নিজের বৃদ্ধি-বিচারের কাছে—সমাজের কাছে ত নয় ?

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যদি সব কাজে নিজের বৃদ্ধি-বিচার খাটাতে যায়, তা হ'লেও ত সমাজ টি'কে না।

কিরণময়ী বলিয়াছিল, আমি ত তোমাকে এতক্ষণ এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করছি। সব কাজে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলেও যেমন সমাজ থাকে না, সমাজ যদি সব সময়ে এবং সব কাজে নিজের মতটাই চালাতে যায়, তাতেও মান্থ্য টি কে না। মান্থ্যই ভূল করতে, অন্থায় করতে জানে, আর সমাজই জানে না ঠাকুরপো ? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে,—সে সীমা মূঢ়তায় হোক্, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক্, অন্থায় জিদের বশে হোক্—যেভাবেই হোক্, লজ্মন করলেই অমঙ্গল। সে-অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, এমন ক্ষমতা তোমাদের ভগবানেরও নেই।

দিবাকর ইহার উত্তরে কোনো কথাই কহে নাই। কিরণময়ীও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, অথচ, এই সীমা কোনো সমাজেই চিরদিন একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকে না: প্রয়োজনমত সরে বেড়ায়।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কে সরায় ?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, কেউ সরায় না। যে নিয়মে বিশ্ব-ব্রহ্মাও সরে, সেই নিয়মে এও আপনি সরে। সরেছে কি না তথনি টের পাওয়া যায়, যথন কেউ একে আঘাত করে।

এতক্ষণ পর্যান্ত দিবাকর কিরণময়ীর যুক্তি-তর্কের সমস্তটাই এই
পালানোর অনুকৃলে মিলাইয়া লইতে গিয়া মনের মধ্যে বাধাই
পাইতেছিল। একে ত এই কাজটাকে যংপরোনান্তি গর্হিত বলিয়া
তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং সমস্ত অপরাধই সে সবিনয়ে
- গ্রহণ করিবার জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল, যখন সে স্পষ্ট
ব্ঝিতে পারিল, এই গর্কিতা নারী এত অপরাধকেও অপরাধ বলিয়া

গণ্য করিতে চাহে না, বরঞ্চ সমাজকেই দোষী করিতে চায়, তখন
তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, অথচ শক্ত কথা বলাও তাহার পদ্দে
অত্যন্ত শক্ত। তাই সে শুধু একটুখানি বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিল,
এই যেমন সমাজকে আমরা আঘাত করলুম! এখন দেখা ষাক্,
কতখানি দর্প আর কতখানি মোহ সমাজের ছোটে! কি বল বৌদি >

কিরণময়ী তুই কন্তুয়ের উপর ভর দিয়া উচু হইয়া দিবাকরের প্রতি চাহিয়া জবাব দিয়াছিল, আমরা আঘাত করলুম কৈ ঠাকুরপো? ভয়ে পালিয়ে যাওয়া আর দাঁড়িয়ে ঘা দেওয়া কি এক জিনিষ যে এতে সমাজের দর্প চূর্ণ হবে? এতে দর্প ত তার বেড়েই যাবে। কিন্তু তুমি বি-এ পর্যান্ত পড়েছ না?—বলিয়া গায়ের চাদরটা মাথা পর্যান্ত টানিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে মন্দীভূত ঝড়ের চাপা-কাল্লা ভেদ করিয়া উপরে জাহাজের ঘন্টায় বারটা বাজিয়া গেল। ডেকের একটা চেয়ারের উপর দীর্ঘশাস বুকে করিয়া দিবাকর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ ধরা-গলায় ডাক আসিল, ঠাকুরপো!

দিবাকর চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সাড়া দিল, কেন বৌদি ? কির্ণময়ী কহিল, তুমি ফিরেই যাও।

দিবাকর জোর দিয়া বলিল, কিছুতেই না।

কিরণময়ী কহিল, না কেন ? না বুঝে একটা অক্সায় করেছ। বুঝতে পেরেও তার প্রতিকার করবে না, পাপের বোঝা বয়ে বেড়াবে, আমি ত তার প্রয়োজন দেখিনে ঠাকুরপো!

দিবাকর কহিল, তুমি দেখ না, আমি দেখি। তা ছাড়া ফিরে গেলেই কি পাপের বোঝা নেমে যাবে বৌদি ?

কিরণময়ী কহিল, আজই যে যাবে, একথা বলিনে। কিন্তু চ্নিন পরে যেতেও ত পারে।

দিবাকর মৃত্কপ্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাব কোথায় ?

কিরণয়ী কহিল, তোমাদের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বন্ধনের কাছে। তোমার উপীনদার কাছে। সমস্তই ত তোমার আছে। দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা কিছু আমার আছে বলছ—তা আমার নেই, এ কথা তুমি জান। আছে শুধু উপীনদা, কিন্তু তাঁকে কি তুমি চিনতে পারনি ? তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে বল বৌদি ?

হাঁ, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে বলি।

দিবাকর খানিক চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, ভেবেছিলাম তাঁকে তুমি চিনেছ। কিন্তু চেননি। আমিও যে চিনি তাও নয়। হয়ত ভাল করে তাঁকে চেনাই যায় না। কিন্তু শিশুকাল থেকে তাঁরই হাতে মানুষ হয়ে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, এর পর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে আমার পক্ষে আগুনে বাঁপিয়ে পড়া সহজ।

হঠাং কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল। দিবাকরের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কেন, তিনি কি এতই নিষ্ঠুর ? যে-দোষ তোমার নয়, সে কথা বৃঝিয়ে বললেও কি তোমাকে শাস্তি দেবেন ? এ কখনই সম্ভব হ'তে পারে না ঠাকুরপো।

কিরণময়ীর আকস্মিক উৎসাহ দিবাকর লক্ষ্য করিল না।
দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া অস্থমনক্ষের মত আস্তে আস্তে বলিল, তাঁকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতে
হয় না। কেমন করে তিনি সমস্তই জানতে পারেন। অবশ্য
তোমার মত করে আমি ভাবতে পারিনে যে, আমার দোষ নেই,
কিন্তু যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, যদি সত্যিই আমি নির্দ্দোষ হই,
তা হ'লে যেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, সেই দিনই তিনি জানতে
পারবেন। কিন্তু দাঁড়াতে পারব না। তুমি শাস্তির কথা বলছিলে
—কি করে জানব বৌদি, কি শাস্তি তিনি দেবেন! আজও কোনে।
দিন আমাকে তিনি শাস্তি দেননি।

আর সে বলিতে পারিল না। ছই করতল চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া গেল।

কিরণময়ী কোন কথাই বলিল না—ছই চকু বিক্ষারিত করিয়া

চৰিত্ৰহীন ৩৪৬

তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অস্তরের বিপ্লব শুদু তাহার অস্তর্যামী জানিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দিবাকর কথা কহিল। নিরতিশয় ব্যথিত কঠে বলিতে লাগিল, কাল তুমি বললে, উপীনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল, কোন্ রাগে যে এ কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাইনে। হেতু তোমার হয় ত কিছু আছেই, কিন্তু সে-কারণ ঘাই হোক, ও মাথা হেঁট করবার ছঃখযে কত বড় তা যদি জানতে, অমন কথা মুখেও আনতে না। তা ছাড়া, ওসব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায়, তবে কোনদিন নিজেদের মাথা তুলবো আমরা কোন্ দিকে চেয়ে ? তুমি সে চেষ্টা ক'রো না। যতক্ষণ না তিনি হেঁট হয়ে আমাদের পানে তাকান, ততক্ষণ তাঁর মাথা হেঁট করবার ক্ষমতা সংসারে কারও নেই বৌদি। এই কথাটা আমার সত্যি বলে বিশ্বাস করো।

সেই গভীর রাত্রে এই ছটি বিপরীত প্রকৃতি, উপেন্দ্রর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তটে আসিয়া সহসা একান্ত ভাবে সিদ্মিলিত হইল। যেখানে কোন বিরোধই ছিল না, সেখানে বলিবার অপেক্ষা শুনিবার, বুঝাইবার অপেক্ষা বৃঝিবার আকাজ্ফাই নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রত্যুষে কখন যে দিবাকর শয্যা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, ঘুমস্ত কিরণময়ী টের পায় নাই। তাই ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দিবাকরের জন্ম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাল রাত্রে, কথায় কথায় কিরণময়ী অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিল। দিবাকর যে সত্যই কত নিঃসহায় এবং তাহার উপীনদাদা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে তাহার পক্ষে কিরপ মর্মাস্তিক ছর্ঘটনা, ইহা অত্যন্ত নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা অবধি কিরণময়ী তাহার নারী-হৃদয়ের নিভ্ত অন্তন্তলে এত্টুকু স্বস্তি পাইতেছিল না। এই সরল, বিনীত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র যুবকটিকে তাহার জীবনের প্রারস্তেই অকারণে কক্ষত্রপ্ত করিয়া দেওয়ার অপরাধ তাহার ঘুমের মধ্যেও তাহাকে বিধিয়াছিল। তাই সে

ঘুম ভাঙ্গিতেই একটা অভিনব স্নেহের সহিত, বেদনার সহিত এই
নিরপরাধ হতভাগ্যের দিকে প্রথমেই মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দিবাকর
নাই। উঠিয়া বাহিরে সন্ধান করিয়া দেখিল, দেখা গেল না।
তাহাদের 'বয়'কে ডাকিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিল, সেও দেখা
পাইল না।

সেই অবধি কিরণময়ী উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আজ এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও বহুদ্রাগত মৃত্ স্থগদ্ধের মত একটি অস্পষ্ট আনন্দের আভাস উপলব্ধি করিয়া তাহার হৃদয় পুলকিত হুইয়া উঠিতেছিল।

সেই অতি তুচ্ছ দিবাকর, যাহাকে সে কোন দিন ভালবাসে নাই, কোন দিন ভালবাসিতে পারে না, বৃদ্ধির বিপাকে তাহারই ঘর করিতে হইবে, ভালবাসার অভিনয় করিতে হইবে, জাহাজে উঠিয়া পর্য্যন্ত এ ধিকার ভিতরে ভিতরে তাহাকে যেন পাগল করিয়া আনিতেছিল।

আবার এখানেই শেষ নয়। এই দেখানো ভালবাসার টানাটানি একদিন ছি ড়িবেই ছি ড়িবে, এই ছন্ম-সীলা একদিন যে কিছুতেই ভাল লাগিবে না, ডাক্তার অনঙ্গমোহন সে শিক্ষা ভাল করিয়াই দিয়াছিল। সেই ছ্দিনেই যে-প্রাণাস্তকর ঘূণার ফাঁস কাটিয়া কাটিয়া তাহার গলায় বসিতে থাকিবে, সে দড়িটা যে সে কোন্ অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিবে এ ছ চিস্তার সে কোথাও শেষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু, কাল গভীর রাত্রে উপেক্রর রাজসিংহাসন তলে বসিয়া উভয়ের সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া এই নিরীইছেলেটার জন্মই করুণায় ব্যথার কিরণময়ী যেমন পাড়িত হইয়া উঠিল, এই অবশ্যস্তাবী ঘূণার বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইয়া তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একলা ঘরের মধ্যে বসিয়া সে নিংশাস ফেলিয়া বারস্থার এই কথাই বলিতে লাগিল, আর আমার ভয় নেই—আমার কোন ভয় নেই। যাকে ভালবাসতে পারব না, অস্ততঃ স্নেহ দিয়েও তার মনের কালি অনেকখানি মুছে দিতে পারব। তথাপি একটা ভয় তাহার

মনের মধ্যে উ কি মারিতে লাগিল,—পাছে অগ্নির প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া একদিন দিবাকর পতক্ষের মত পুড়িয়া মরিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। তাহার রূপের আকর্ষণের যে কি ছর্নিবাব শক্তি, ইহা ত তাহার অবিদিত ছিল না।

মনে পড়িল তাহার মৃত স্বামীর কথা। সেই শুষ্ক কঠোর মূর্ত্তিমান বিভার অভিমান ! বিজ্ঞানের শক্ত বেডা দিয়া যিনি অতাস্ক সতর্ক হুইয়া দিবারাত্র নিজের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করিয়া চলিতেন—সেই স্বামী। তাঁহার কাছে সে ত একদিনও যাইতে পারে নাই, তবু ত দিন কাটিয়াছিল। লিখিয়া পড়িয়া, ভাত রাধিয়া, শাশুড়ীর বকুনি খাইয়া, ঘরের কাজ-কর্ম করিয়া দিনের-বেলা কাটিত, রাত্রে পরকালের বিরুদ্ধে, আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, নালিশ করিয়া, গ্লানি করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যান্ত দৃষিত বিষাক্ত করিয়া দিয়া ক্লান্ত জৰ্জ্ব হইয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত: আবার প্রভাত হইত, আবার রাত্রি আসিত, এমনি করিয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বংসর গড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে ভিক্ষা দাও মা. বলিয়া ভিখারী প্রবেশ করে নাই। কেমন আছ, বলিয়া প্রতিবেশী সংবাদ লয় নাই: একদিনের জন্ম সূর্য্যের কিরণ আলো ফেলে নাই, এক মৃহুত্তের জন্ম আকাশের বায়ুপথ ভুলিয়া প্রবেশ করে নাই,—তবু দীর্ঘ দশ বংসর গত হইয়াছিল। তাহার মা-বাপের কথা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, বালিকা-বয়সে কালনার কাছে একটা ক্ষুক্ত গ্রামের কোন এক নিরানন্দ মাতুল-সংসার হইতে বাহির হইয়া একদিন বধুর সজ্জায় এই অন্ধকার বাড়ীটাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল; স্বামী ছোট ছাত্রীটির মত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সেদিন পর্যান্ত গুরু-শিষ্মার কঠোর সম্বন্ধ আর ঘুচে নাই। স্বামী একদিনের জন্মও আদর করেন নাই, ভালবাসিতেন কি না, একদিনের জন্মও সে কথা বলিয়া যান নাই।

বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরাজি পাঠ দিতেন, পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠ মুখস্থ করিতে না পারিলে তিরস্কার করিতেন, প্রহারও না করিতেন নয়। রাগ অভিমানের পরিবর্তে কোন দিন সাধেন নাই, কাদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলে কোন দিন ঘুম ভাঙাইয়া খাইতে বলেন নাই—এই ত তাহার বধূ-জীবনের ইতিহাস!

শাশুড়ীর পরীক্ষা ছিল আরও কঠোর। সেখানে অতি ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তিরও ক্ষমা ছিল না। অঘোরময়ী তাঁর রান্নাঘরের হাতাবিড়-খুন্তি হইতে পোড়া কাঠ পর্যান্ত সবগুলির চিহ্নই এই ছোট বধৃটির দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন কি একটা অপরাধের শান্তিবিধান করিয়া তিনি বালিকার সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া দিলেন। ছঃখে অভিমানে বধৃ যখন রান্নাঘরের এক কোণে মুখ ঢ়াকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন পিঠের উপরে জ্বলন্ত কাঠের খোঁচা দিয়া অঘোরময়ী চুপ করিতে আদেশ করিলেন। সেই দক্ষ ক্ষত আরোগ্য হইতে কিরণম্য়ীর এক মাস লাগিয়াছিল।

হঠাৎ যেন সেই ক্ষতটাই জ্বালা করিয়া উঠিল। কিরণময়ী মুহুর্ত্তের জন্ম চঞ্চল হইয়া আবার স্থির হইয়া বসিল।

কবে যে সে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পা দিয়াছিল, এ কথা সেমনে করিতে পারে না। সে কথা স্মরণ করাইবার কোন স্মৃতিই তাহার নাই। বোধ করি বা উষার মত নিঃশব্দেই সে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহস্কারে দেহের কুল উপকুল যখন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সুক্ষ বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়া বহিল। কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী কর্ত্রী হইয়া উঠিল এ-কথা সে একবারে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল না। স্বামী বলিতেন, স্থুখই জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ। দয়া, ধর্ম্ম, পুণ্য—এ সমস্তই উপলক্ষ। হয় ইহকালে, নয় পরকালে; হয় নিজের, না হয় পাঁচজনের; হয় স্বদেশের, না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে স্বংখর সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই জীবের কর্ম্ম, এবং জানিয়াই হৌক, না জানিয়াই হৌক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত

**চরিব্র**হীন ৩**৫**•

জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে কেলিয়া সমস্ত ভালমন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের সে দিকে চাহিয়ো না! কিরণ, তুমি কেবল এইটি বৃঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কি না!

কিরণ কহিত, ঠিক তাই; কিন্তু কি করিয়া জ্ঞানিব, আমার কাজে সংসারের স্থাবর সমষ্টি বাড়িতেছে ? স্থাবর চেহারা ত সকলের কাছে এক নয়।

হারান তাহার জ্যোতিহীন চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য ঝুল মাখানো অন্ধকার কড়ি-বড়গার দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিত, খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে এক নয় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে এক। তোমাকে ভাহারি উপরে বিচার করিতে হইবে।

কিরণময়ীর কাছে স্থুখের কোন রূপই সুস্পষ্ট নয়, সে অসহিঞ্চ হইয়া বলিয়া উঠিত, 'থণ্ড খণ্ড করিয়া', 'সমগ্র করিয়া' ও-সব কথার কথা। নিজের কিসে সুখ হয়, এইটিই বড় জোর মানুষে বুঝতে পারে: তাও আবার সব সময়ে সব অবস্থায় ঠিকমত পারে না। যখন নিজের সম্বন্ধইে মানুষ নিভুলি নয়, তখন সমস্ত জগতের দায় হাতে করতে যার সাহস হয় হোক, আমার হয় না। ওই, ওপারের জটমিলের কাজীরা হয় ত মনে করে, যদি সম্ভব হয়, কাশীর সমস্ত মন্দিরগুলো পর্যান্ত ভেঙ্গে দিয়ে পার্টের কল তৈরী করতে পারলেই মানুষের স্থাবে মাত্রা বাডবে, কিন্তু সবাই কি তাই মনে করবে ! স্থুখ জিনিষটি যে কি. যতক্ষণ না তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, ততক্ষণ আমি তোমার কোন কথাই শুনব না; বলিয়া কিরণময়ী যাইবার উপক্রম করিতেই হারাণ হাত ধরিয়া বলিতেন, একটু বসো। এত পড়াশুনার পরেও যদি তুমি এত অল্লেই রেগে ওঠ, তা হ'লে সমস্তই মিছে হয়ে যায়। দেখ কিরণ, আমি তোমাকে সভিাই বলি, —মুখ জিনিষটি যে কি, আমি ঠিক জানিনে! কোন দেশে কেউ কখনও জেনেছিল কিনা তাও আমার জানা নেই—ওটা বোধ হয় জ্ঞানাই যায় না। আমাদের দেশে বহু পূর্কেই তিন রকম ছঃখ- ৩৫১ চবিজহান

নিবৃত্তির চেষ্টা হয়ে গেছে—ও তিনটে বাদ দিয়ে যে জিনিষটি পাওয়া যায়, তাই যে সুখ—তাও বলা চলে না।

প্রত্যন্তরে কিরণময়ী অতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিত, কিছুই যখন বলা চলে না, তখন কারো স্থাধর কল্পনাকে পরিহাস করাও যেমন অসঙ্গত, সাধারণভাবে সংসারে স্থাধর পরিমাণ বাড়িয়ে ভোলার চেষ্টাও তেমনি ক্ষাাপামি। ভাল মন্দ মেপে দেবার পূর্বের, ভোমার তুলাদগুটির দগুটি নির্ভুল হওয়া চাই। সেইটিই নির্ভুল করবে যে তুমি কোন্ আদর্শে, আমি তাই ত ভেবে পাইনে।

হারান ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, কিরণ, জানি তোমার মনের গতি কোন্ দিকে ঝুঁকে আছে। কিন্তু, যতদিন তুমি পরকালের কল্পনা, আত্মার কল্পনা, ঈশ্বরের কল্পনা প্রভৃতি জ্ঞালগুলি মনের মধ্যে থেকে পরিষ্ণার করে ঝেঁটিয়ে না ফেলতে পারবে, ততদিন সংশয় তোমার থেকেই যাবে। সুখই যে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য, এবং সুখী হওয়াই যে জীবনের চরম সার্থকতা, এ কথা ব্রেও ব্রুবে না। কেবলই মনে হতে থাকরে, কে জানে, হয় ত বা আরো-কিছু আছে। অথচ এই আরো-কিছুর সন্ধান কোন দিনই খুঁজে পারে না। এ তোমাকৈ ব্যস্ত করে রাখবে, অথচ গতি দেবে না; আকাজ্ফা জাগিয়ে তুলবে, কিন্তু পরিতৃপ্তি দেবে না। পথের গল্পই বলবে, কিন্তু কোন দিন পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না।

এই ভাবে, শিক্ষা ও সংস্থারের মাঝখানে কিরণময়ী মাস্তুষ হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার একটি একটি করিয়া সে কথা মনে পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া তাহার চিন্তার ধারা যথন বর্তমান ছঃখকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া অতীত দিনের অগাধ-অতল ছঃখের সাগরে হাবু-ডুবু খাইয়া মরিতেছিল, এমনি এক সময়ে কোথা হইতে দিবাকর শুদ্ধ মান মুখে কেবিনের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবা-মাত্রই কিরণময়ীর ছঃস্বপ্লেব ঘোর এক নিমিষে কাটিয়া গেল। সে মুখখানি স্লেহ-হাস্তে উজ্জ্বল করিয়া তিরস্কারের স্বরে কহিল, ব্যাপার কি বল ত ঠাকুরপো? কি ক'রে বেড়াচ্ছো, খেতে-দেতে হবে না নাকি? আচ্ছা ছেলে বাপু!

তাহার কণ্ঠস্বরে দিবাকর এতদিনের পরে একেবারে চমকিয়া গেল। অকস্মাৎ মনে পড়িল যে, কত শত সহস্র বৎসর বহিয়া গিয়াছে, বৌদিদির এই কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায় নাই। সে স্বরে বিদ্বেষ বিদ্রুপের জ্বালা নাই, তাহা যথার্থ-ই স্নেহের বেদনায় কোমল, মান্তবের কান সেথানে ভুল করে না—কি করিয়া সে যেন চিনিতে পারে। দিবাকর অভিভূতের তায় চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী পুনরায় মৃত্ হাসিয়া কহিল, সকালবেলা থেকে এত-ক্ষণ ছিলে কোথা শুনি ?

দিবাকর আন্তে আন্তে বলিল, নীচে।

নীচে! এতটা বেলা পর্যান্ত নীচে বসে কেন ? একবার উপবে এসে কিছু মুখে দিয়ে যাবারও বুঝি ফুরসং পাওনি ?

প্রত্যান্তরে দিবাকর শুধু অপলক চক্ষে চাহিয়াই রহিল — মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

কিরণময়ী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কি করছিলে নীচে গ

তাহার মুখের উপর জোষ্ঠা ভগিনীর সেই নির্মাল স্নেহ-হাস্থা, কর্মে ভালবাসার তেমনি অন্তরাগ, যাহা কলিকাতায় প্রথম আসিয়া ইহারই কাছে লাভ করিয়া দিবাকর কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল, সে কোনমতে তাহা নিবারণ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বৌদি, নীচে একজন বাঙ্গালী পরিবার নিয়ে আরাকানে যাচ্ছে,— তাঁদের সেখানে বাড়ী পর্যন্ত আছে—

কিরণময়ী উৎস্থক হইয়া বলিল, বল কি ঠাকুরপো ? দিবাকর কহিল, সভাি বৌদি, বেশ লােক ভাঁরা—

কিরণময়ী কথার মাঝখানেই বৈলিয়া উঠিল, তা হ'লে আমরা ত তাঁদের বাড়ী গিয়েই উঠতে পারি। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ভাব ক'রে দিতে পার না ?

দিবাকর খুসি হইয়া বলিল, কেন পারব না ? বাড়ীউলিটি বলছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার—

কিরণময়ী বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীউলিটি আবার কে ঠাকুরপো ?

দিবাকর কামিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কহিল, হরিশবাবু ওই বলেই তাঁর স্ত্রীকে ডাকেন যে! একখানা বাড়ী আছে কি না তাঁদের।

শুনিয়া কিরণময়ী মৌন হইয়া রহিল। কারণ, এই 'বাড়ীউলি' শব্দটি সে ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার দাসীদের মুখে যে সকল গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছে, তাঁহারা কেহই ভদ্রগৃহিণী নহেন। তাই দিবাকর যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিবার জ্ঞাউন্তত হইল, তখন কিরণময়ী একটু হাসিয়া স্মিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তিনি ভালো লোক ত ঠাকুরপো ?

দিবাকর তংক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, চমংকার মানুষ তাঁরা বৌদি! একবার আলাপ হ'লে—

কিরণময়ী বলিল, না হয় আজ থাক ঠাকুরপো। আর একদিন—
দিবাকর মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না বৌদি, তোমার পায়ে
পড়ি, তিনি এখুনি আসতে চাচ্ছেন। তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে যখন
উঠতেই হবে, তখন, অবাবো বৌদি ডেকে আনতে ? বলিয়া দিবাকর
প্রায় অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখ,
মুখ কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া ছোটভাইয়ের স্নেহের আবদার তাহার
ভুলটাকে যেন তপ্ত শূলের মত করিয়া কিরণময়ীর হৃদয়ে বিঁধিল।
অকস্মাৎ প্রবল বাজ্পোচ্ছাস তাহার কণ্ঠ পর্যান্ত ফেনাইয়া উঠিল এবং
উদগত অঞা গোপন করিতে কিরণময়ী মুখ ফিরাইয়া কোনমতে
বলিল, আচ্ছা, তবে যাও—

কথাটা সত্য যে, একটা অজানা-অচেনা স্থানে যাইবার পথে বন্ধুলাভ কম ভাগ্য নয়। অবশেষে এই মনে করিয়াই বোধ করি সে দিবাকরের ব্যগ্র অমুরোধ স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু সে যখন সত্যই ভাহাকে ডাকিয়া আনিতে ক্রভপদে বাহির হইয়া গেল, তখন নিজের

অবস্থা স্মরণ করিয়া কিরণময়ী মনের মধ্যে ভারী লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে, তাহার বয়স হইয়াছে—কি জ্ঞানি তার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে কি না! দিবাকরের সহিত তুলনায় তাহার নিজের বয়সটাই শুধু স্বামীস্ত্রী হিসাবে বাঙ্গালী সমাজে এমনি দৃষ্টিকটু যে, কেবল এই একটা কথা মনে করিয়াই কিরণময়ী কুঠায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

অনতিকাল পরেই দিবাকরের পিছনে বাড়ীউলী আসিয়া হাজির হইল! তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই কিরণময়ী টের পাইল এ ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক নহে। যাহারা কলিকাতায় দাসীবৃত্তি করিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই একজন। তাহার বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, হাসিমুখে কহিল, এসো, ব'স।

রূপ দেখিয়া বাড়ীউলি ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দারপ্রাস্তে বিসয়া পড়িয়া কহিল, বাব্র মুখে শুনে বাড়ীআলা বললে, যা বাড়ীউলি, বাম্ন-মাকে একটা নমস্কার করে আয়। তা মগের দেশে যাচ্ছো বটে বৌমা, কিন্তু এ কামিমী বাড়ীউলির বাড়ীতে টুঁ শব্দ করে যায় এমন ব্যাটা-বেটা কেউ নেই। খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব না ?
—বলিয়া খ্যাংরার অভাবে বাড়ীউলি শুধু হাতটাই একবার উঁচু করিয়া নাড়িয়া দিল।

কিরণময়ী খুসি হইয়া বলিল, বাঁচলুম বাছা, নতুন জায়গায় যেতে কতই না ভয় হচ্ছিল, কতই না হুজনে ভাবছিলুম।

ৰাড়ীউলি কহিল, ভয় কি মা ? আমি আরাকানের একটা ডাক-সাইটে বাড়ীউলি। নাম করলে যমে পথ ছেড়ে দেয়। তা চল বাছা, আমার ওখানে কোন কষ্ট হবে না। ভাড়া পাঁচ টাকা করেই বাঁধা, তোমরা চার টাকা করেই দিয়ো; তার পরে বাবুর একটু কাজকর্ম হলে সে তখন বোঝা যাবে। আর সে জন্মে চিন্তা ক'রো না বৌমা, আমার বাড়ীআলা গিয়ে যে-সাহেবকে ধরবে, সে নাকি আবার না বলবে ? তোমার বার মায়ের আশীর্কাদ তেমন খাতির আমরা রাখিনে, বলিয়া কামিনী ওষ্ঠাধার প্রসারিত করিয়া ঘাড়টা বার-তুই দক্ষিণে ও বামে হেলাইয়া দিল।

কিরণময়ী একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়াব লিল, ভগবান তোমাদের ভাল করবেন বাছা।

তাহার মুখের প্রতি বাড়ীউলি হঠাৎ একটা তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এ কি কাণ্ড বৌমা! এমনি মাথা ঘষেচ যে একফোঁটা সিঁহুরের দাগ পর্যাস্ত সিঁথিতে নেই! কৌটোটা একবার দাও, পরিয়ে দিয়ে যাই।

কিরণময়ী ইহার জন্ম পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। বাঁ হাতটা দেখাইয়া কহিল, না বাছা, মাথা ঘষার জন্মে নয়। নোয়া সিঁহুর আমার এক বছর থেকে মা কালীর পায়ে বাঁধা আছে। ও-বছর বাবুর প্রাণের আশা আর ছিল না,—সি'ছর নোয়া বাঁধা রেখেই ও-ছটো কোন মতে বজায় রাখতে পেরেছি মা, বলিয়া সে একট্থানি দীর্ঘধাস মোচন করিয়া আড়চোখে দিবাকরের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানা লজ্জায় কুঠায় একেবারে বিবর্ণ ইইয়া গিয়াছে।

তাই ত বলি মা! বলিয়া বাড়ীউলিও সহাত্ত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, তা আমাদের আরাকানেও কালীবাড়ী আছে। পৌছেই একটা পূজো-আচ্চা যা হোক দিয়ে নোয়া-সিঁত্র ছাড়িয়ে নিয়ো বৌমা, নইলে পাঁচ জনে পাঁচ রকম ভাবতেও বা পারে। এমন হারামজাদা জায়গা আরাকানের মত আর ত্রিসংসারে আছে নাকি! শুধু আমাদের ভয়েই যা একটু শাসনে আছে, নইলে—

কিরণময়ী সহাস্তে কহিল, সেই কথাই ত বাবুর সঙ্গে আজ ছদিন ধরে কেবলই হচ্ছে। কত সুখ্যাতিই যে উনি তোমাদের করছিলেন, সে আর তোমার মুখের সামনে কি বলব। জাহাজে উঠে পর্য্যন্তই হজনে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি বাছা, কি হবে! তা ভগবান—

কথাটা শেষ হইতেও পাইল না—ভয় কি মা! বলিয়া অভয় দিয়া বাড়ীউলি আত্মশ্লাঘায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে উভয়ের ঘরকন্না স্থ-ছংখের গল্প এমনি জমিয়া উঠিল **ठितिष**रीन ७६७

যে, কে বলিবে দশ মিনিট পূর্বে তুজনের লেশমাত্র পরিচয়ও ছিল না।

অদ্বে চৌকিটার উপর দিবাকর সে যে আসিয়াই বলিয়া পড়িয়াছিল, আর উঠে নাই। কিরণময়ী কত মিথাা যে কিরূপ অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতে পারে, শুনিতে শুনিতে সে যেন এক প্রকার হতচেতনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণের পর হঠাৎ সন্থিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে উঠিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী বলিয়া উঠিল, সারাদিন খাওনি, আবার বাইরে যাচচ যে?

প্রত্যন্তরে দিবাকর যাহা কহিল, তাহা শোনা গেল না, কিন্তু বোঝা গেল। কিরণময়ী ব্যক্ত হইয়া বলিল, না না, তা হবে না। তুমি একবার বাইরে গেলে আর শীগ গির আসবে না, আমি বেশ জানি। বাড়ীউলির মুখের পানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, শ্বন্তর-শান্তড়ী নেই, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত চিরকালটা এই আমার জ্বালা! খাওয়ার জন্মে যেন মারামারি করতে হয় বাছা। আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি যাই, তাই জোর-জবরদন্তি ক'রে খাওয়াতে পারি বাড়ীউলি, আর কোন মেয়ে হ'লে তার শুধু চোখের জল আর উপোস সার হ'ত।

নিদারুণ লজ্জায় দিবাকরের মাথাটা একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। বাড়ীউলি হাসিয়া বলিল, হাঁ বাবু, এমনি ক'রে বৃঝি ছটিতে বিদেশে গিয়ে ঘরঘন্ধা করবে! কিন্তু আমার বাড়ীতে সে হবে না বাবু, বৌমাকে জালাতন করতে আমি কিছুতেই দেব না, তা বলে দিচ্ছি। কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়াই হঠাং প্রশ্ন করিয়া বসিল, হাঁ বৌমা, বাবু বৃঝি তোমার চেয়ে বেশী বড় নয়, যেন সমবয়সী বলে মনে হয়,—না ?

কিন্তু তৎক্ষণাং ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া কহিল, কুলীনের ঘর বাছা; আমিই যে বড় হয়ে যাইনি, এই আমার ভাগ্যি। তা প্রায় সমবয়সী বৈ কি ? ওঁর জন্ম বোশেখ মাসে, আমার জন্ম আষাঢ়ে—এই মোটে ছটি মাসের বড় বই ত নয়! অনেকে যে আমাকেই বয়সে বড় বলে ঠাওরায়! মা গো ? কি লজ্জা। বলিয়া কিরণময়ী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বাড়ীউলি এ হাসিতে যোগ দিল না। বরঞ্চ গন্তীরমুখে কহিল, কুলীনের ঘরে আর লজ্জা কি মা! দশ বছরের বরের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর বিয়েও যে হয়ে যায় শুনি। তা হোক মা, সে জ্বন্থে নয়, তবে গিয়ে পুজোটা দিয়ে নোয়া-সিঁহুর প'রো, নইলে এ'ব্রী মানুষকে যেন মানায় না। এখন তবে উঠি, তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর, আবার না হয় সন্দোর পরে আসব, বলিয়া বাড়ীউলি কিরণয়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গাত্যোখান করিল।

## **স**াইতিশ

সতীশের অরণ্যবাসের ব্যবস্থাটা যদিচ আজ্বও তেমনি আছে বটে, কিন্তু তাহার সেই বৈরাগ্য-সাধনের ধারাটা ইতিমধ্যে যে কতথানি বিপথে সরিয়া গিয়াছে, তাহা যে কেহ তাহাকে মাস-ছুই পূর্বেব দেখিয়াছে তাহারই চোখে পড়িবে।

ষে-লোক স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দশু গ্রহণ করিয়া এই নির্জ্জন নির্বান্ধব পুরীতে একাকী বাস করিতে আসিয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বেশ-ভ্যার প্রতি অন্থরাগের হেতৃটাই বা কি এবং কেনই বা পাথীর গানের পরিবর্গে তাহার নিজের গানের থাতাটা আবার তোরঙ্গের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল, বেহালা সেতার বাঁশী প্রভৃতি বাছ্যয়প্রগুলাই বা কেন তাহাদের অনাদৃত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সাবেক দিনের মত টেবিলের উপরে আসিয়া জুটিল, তাহার মুখ-চোথের সেই মলিন ছায়াটাই বা কি করিয়া সহসা তিরোহিত হইয়া গেল—এসব ভাবিবার কথা বটে!

বস্তুত:, মাস ছই-তিন পূর্বের সতীশকে এখন হঠাৎ যেন চেনাই ভার।

কিন্তু এই এত বড় অন্তুত পরিবর্ত্তনের আসল কারণটা হয়ত এখানে থুলিয়া না বলিলেও চলিত, কিন্তু পাছে সাঁওতাল পরগণার অসাধারণ জল-হাওয়ার গুণ মনে করিয়া কতকগুলা নির্কোধের দল ছুটিয়া আসিয়া পড়ে, এই শুধু ভয়!

স্থৃতরাং এটুকু আভাসে বলা প্রয়োজন যে, কোন পক্ষ হইতেই যদিচ বিবাহের প্রস্তাবটাকে এখনও স্পষ্ট করিয়া উত্থাপিত করা হয় নাই, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাছে সতীশ-সরোজিনীর মনের কথাটা স্বস্পষ্ট হইয়া উঠিতে বাকি ছিল না।

সরোজিনীর জননী জগংতারিণীর আগ্রহটাই যে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি, তাহা বছর-খানেক পূর্ব্বে কলিকাতাত্তেই জানা গিয়াছিল। কিন্তু আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ করি সমস্ত লোকের মধ্যে স্বন্ধমাত্র তাঁরই মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ছিল, কি জানি তাঁর শিক্ষিতাভিমানী কত্যা চিরদিনের সমাজ ও সংস্কার কাটাইয়া সতীশকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে কি না! সম্প্রতি তিনি বাপের বাড়ী শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াই কথাটা তিনিই পাকা করিয়া লইবেন এমনি একটা ইক্সিত যাইবার সময় জগংতারিণী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকালে সতীশ বেহালায় নৃতন তার চড়াইতেছিল, বেহারীর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি জ্যোতিষবাবুর বাড়ীর সরকার। জগৎতারিণীর সঙ্গে শাস্তিপুরে গিয়াছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

- সরকার নমস্কার করিয়া জানাইল, মা আপনাকে আজ আহারের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।

খবর শুনিয়া সতীশের বুকের রক্ত চমক্ খাইয়া গেল, কহিল, তিনি কবে ফিরে এলেন ?

সরকার কহিল, আজ তিনদিন হ'ল।

প্রায় ছয়-সাত দিন হইল সতীশ ওদিকে যায় নাই। তাহাদের ু সম্বন্ধটা অত্যম্ভ স্পষ্ট হইবার পর হইতে জ্যোতিষবাবুর বাড়ীতে যখন তথন বেড়াইতে যাইতে তাহার লজ্জা করিত। কহিল, আচ্ছা, মাকে জানাবেন আমি দশটা-এগারোটার মধ্যে গিয়েই হাজির হ'ব।

যে আজ্ঞা, বলিয়া লোকটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াও জগংতারিণী আহারের কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, সতীশ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিবে না। এখন সরকারের মুখে খবর শুনিয়া তিনি ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

আজ ছিল একাদশী। তাঁহার নিজের জন্ম কোনরূপ প্রয়োজনের আবশ্যক ছিল না; এবং যে বিধবা ব্রাহ্মণকন্মার দ্বারা তাঁহার রাঁধাবাড়ার কাজ চলিত, তিনিও দিন-তুই হইতেই শান্তিপুরের কল্যাণে ম্যালেরিয়া-জ্বের শ্য্যাগত ছিলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরকারকে কহিলেন, তুমি এবেলা খাবার কথা বলে আসতে গেলে কেন ? তোমার কি কোন বুদ্ধিই নেই ?

সরকার ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি বলিনি, তিনি নিজেই এবেলার কথা বলেছিলেন।

জগৎতারিণী তথন রাগ করিয়া হুকুম করিলেন, তবে তুমিই যাও বাপু, ভাল মাছ-টাছ কোথায় পাওয়া যায়, শীগ্গির নিয়ে এসো।

আজ সকাল হইতেই যে জন্ম তাঁহার মন বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার হেতু ছিল। সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইবার পরে তিনি খবর পাইয়াছেন, কাল রাত্রে সংসা শশাল্পমোহন পুনরায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন। এই লোকটাকে উৎকট সাহেবীয়ানার জন্ম তিনি কোন দিন দেখিতে পারিতেন না, এবং বিশেষ করিয়া যখন হইতে শুনিয়াছিলেন সে সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী, তখন হইতে লোকটি তাঁহার ত্বচক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছেল। দিন-কুড়ি পূর্বেষ্থন সে কি উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছিল, তখন জগংতারিণী তাহাকে একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া বিলয়াছিলেন যে তাঁহার কন্মার সহিত বিবাহ অসম্ভব। তবুও বেহায়া

লোকটা বলা নাই, কহা নাই, আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়াই তাঁহার চিত্ত সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া এ সংবাদ একটুখানি পূর্ব্বাহে জানিতে পারিলে আজ সতীশকে হয় ত তিনি নিমন্ত্রণ করিতেই পাঠাইতেন না। কেন এ খবর যথাসময়ে তাঁহাকে জানান হয় নাই বলিয়া তিনি জ্যোতিষ হইতে বাড়ীর বেহারাটা পর্যান্ত সকলের উপরেই চটিয়া গিয়াছিলেন। সরোজিনী বাহিরে বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া কোন মতে মায়ের চোখ এড়াইয়া উপরে যাইতেছিল—শশাঙ্কমোহনের আগমন সেও জানিত না। কিন্তু জগৎতারিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার আপাদমন্তক ক্ষণকাল নিঃশকে নিরীক্ষণ করিয়া গৃঢ় ক্রোধের স্বরে বলিলেন, বেড়ান হ'লো ত ? এখন জুতা-মোজাটা একদণ্ড ছাড় বাছা! সতীশ আজ এখানে খাবে, আমি নিজে না রাঁধলে ত তোমাদের এই খুষ্টানের বাড়ীতে সে জলম্পর্শ করবে না। যাও, ঘাঘরাটাগরা ছেড়ে আমার রামাঘরে এসোগে। বুড়ো মায়ের একটুখানি সাহায্য করলে তোমাদের যীগুখুষ্ট রাগ করবেন না বাছা, যাও।

মা রাগিলে যে কিরপে অগ্নিমূর্ত্তি হইতেন এবং সত্য মিথ্যা নির্কিবিচারে লজ্মন করিয়া যা মুখে আসে তাই বলিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সরোজিনী কুষ্ঠিত হইয়া কহিল, আমি এখুনি আসচি মা।

কিন্তু মায়ের রাগ তাহাতে কিছুমাত্র শান্ত হইল না; বলিলেন, এসেই বা আমার কি মাথা কিনবে মা? সতের-আঠার বছরের মেয়ে হ'লে, আজও এক মুঠা চাল সিদ্ধ করতে শিখলে না। আমরাও গরীবের ঘরের মেয়ে ছিলুম না মা, কিন্তু ও-বয়সে সংসার চালিয়ে এসেছি! বামুনমেয়ে আজ যদি চলে যায়, আমাকে তা হ'লে খাবার অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। যে ঘর-সংসারে ধর্মকর্ম্ম নেই, সে ঘরে ছেলেমেয়ে পেটে ধরাই র্থা! এই কঠোর মন্তব্য অত্যন্ত কঠিন করিয়া ব্যক্ত করিয়া জগৎতারিণী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া নিজেই রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কেন যে তাঁহার

নিজের ছেলে-মেয়ে এবং নিজের সংসারের আচার-ব্যবহারের উপর এই মর্ম্মান্তিক আক্রোশ, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।

জগৎতারিণীর পরলোকগত স্বামী পরেশনাথ ওকালতি করিয়া অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও যখন অনেক বয়সে অধিকতর উপার্জ্জনের আশায় ব্যারিপ্তার হইতে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন, তখন স্ত্রী কালাকাটি করিয়া, উপবাস করিয়া, মাথা খুঁড়িয়া অশেষ প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও কুতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরেশনাথ কোন কথা শুনিলেন না, জগৎতারিণীকে এবং বারো বৎসরের পুত্র জ্যোতিষ ও ছয় বংসরের কন্সা সরোজিনীকে দেশের বাটীতে রাখিয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। প্রথম কয়েকদিন জগৎতারিণী একেবারেই হাল ছাডিয়া দিলেন, কিন্তু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বামীর উপর চিত্ত তাঁহার চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গেল। কিছুদিনের পর পরেশনাথ ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, কলিকাতায় নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নূতন ধরণে বাড়ী-ঘর সাজাইতে স্থরু করিলেন, বয়-বাবুর্চিচ নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু জগৎ-তারিণী নীরবে পৃথক হইয়া রহিলেন—স্বামীর গৃহকর্মে লেশমাত্র यागमान कतिलान ना। अमिन कतिया मिन मिन स्वामी-ख्रोत विष्ण्हम নিদারুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। বাক্যালাপ ত বন্ধই ছিল, সংবাদ লওয়াও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল।

একদিন জ্যোতিষ আসিয়া কহিল, মা, বাবা আমাকে বিলেড পাঠাতে চাচ্ছেন।

এ আশস্কা জননীর ছিলই, তিনি অত্যস্ত কঠিন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে ?

জ্যোতিষ কহিল, বোধ করি মাস-ছয়ের মধ্যেই।

আচ্ছা, বলিয়া মা মুখ অন্ধকার করিয়া অশুত্র চলিয়া গেলেন। বিলাত্যাত্রার দিন তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ কল্ক-

দারের সম্মুখ হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া গেল। পরেশনাথ সরোজিনীকে সঙ্গে করিয়া বোম্বাই পর্যাস্ত পৌছাইয়া দিতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, জগংতারিণী শান্তিপুরে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার খুড়শশুর গোবিন্দবাবু সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বাটীতে আহারাদি করেন নাই। স্কুতরাং স্ত্রীর গৃহত্যাগের কারণ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন কিন্তু জগৎতারিণী আসিলেন না। পরেশনাথ সরোজিনীকে বোর্ডিঙে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এবং প্রাক্টিস প্রায় ছাড়িয়া শৃত্য বাটীতে অন্তৃত কীর্ত্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন। জগৎতারিণী পিত্রালয়ে থাকিয়া স্বামীর অধঃপতনের সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বাধা দিবার লেশমাত্র চেষ্টা করিলেন না। যে-স্বামী তাঁহাকে আত্মীয়-স্বজনের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার উপর জগৎতারিণীর অভিমানের অবধি রহিল না।

এমনি করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বংসর হইয়া গেল। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া মাকে আনিতে গেল, কিন্তু মা অটল হইয়া রহিলেন, গৃহে ফিরিলেন না। কাঁদিয়া কহিলেন, সব ত শুনেছিস জ্যোতিষ, এখন যাতে তোরা স্থথে থাকিস, তাই করগে বাবা, কিন্তু আমাকে সেনরকের মাঝে আর টানিসনে—ও আমি সইতে পারব না।

জ্যোতিষ কহিল, আমরা আলাদা বাসা করে থাকব মা, তোমাকে সে বাড়ীর ছায়াও মাড়াতে হবে না। আমি যা উপার্জন করব, তাতেই আমাদের কোন মতে ত্বঃখ কণ্টে চলে যাবে, তুমি এসো।

অনেক কণ্টে জগংতারিণী সম্মত হইলেন এবং পুত্রকে কলিকাতায় আলাদা বাসা ঠিক করিতে বলিয়া দিয়া যাত্রার উত্যোগ করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষ এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মায়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অত বিলম্বের আবশ্যক হইল না। পাঁচদিন পরেই সে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার খালি পা, খালি গায়ে একখানা শাল জড়ানো দেখিয়াই জগংতারিণী চিংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যোতিষ যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহার তৃতীয় রাত্রেই অকস্মাৎ জদ্রোগে পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছিল।

নিদারুণ অভিমানে একদিন জগংতারিণী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, স্থদীর্ঘ পাঁচ বংসর পরে আবার একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ইহলোকে আর দেখা হইল না।

মেয়েকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়ী আনিলেন এবং তাহার আগাগোড়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে বিশ্বয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতিষকে আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, বোনের বিয়ে দিবি কি ক'রে বল দেখি ?

জ্যোতিষ মায়ের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, ওর চেয়েও অনেক বড় বয়সের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে মা, তুমি নির্ভাবনায় থাক। জগংতারিণী বিশ্বয়ে চোখ তুলিয়া বলিলেন, নির্ভাবনায় থাকব কিরে! তোর বাপ যা করে গেছেন সে ত ফিরবে না জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে ত বামুনের মেয়েকে মোসলমান খুষ্টানদের হাতে দিতে পারব না—তাতে মেয়ের বিয়ে হোক আর নাই হোক। তোর জন্মে ভাবিনে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারবে—সে বিধান আমি কাকার কাছ থেকে জেনেই এসেছি, কিন্তু হাজার প্রায়শ্চিত্ত করেও ত মেয়ের বয়স কমাতে পারা যাবে না । তার উপায় হবে কি !

জ্যোতিষ কহিল, তোমাকে বয়স কমাতে হবে না মা, কিন্তু ছদিন সবুর করতে হবে। আমি ভাল বাম্নের ছেলে এনে দেব, তোমাকে মোসলমান খৃষ্টানদের ঘরে খুঁজে বেড়াতে হবে না।

জগংতারিণী রাগিয়া বলিলেন, তুই আরও সব্র করতে বলিস্ জ্যোতিষ ?

জ্যোতিষ ব্বাব দিল, দোষ ত আমার নয় মা, যে সব্র করতে

বলায় অপরাধ হবে। দোষ তোমার এবং বাবার। আমি ত ছিলুম বিদেশে।

এই কথা যে সত্য, তাহা জগংতারিণী মনে মনে বুঝিলেন, কিন্তু সং-ব্রাহ্মণ সন্তান কোথায় কেমন করিয়া জুটিবে তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। বলিলেন, যা ভাল বুঝিস্ কর বাছা, কিন্তু আমি কিছুর মধ্যেই নেই তা আগে থেকে বলে দিয়ে যাচ্ছি, বলিয়া ভারাক্রান্ত হুদয়ে কাজে চলিয়া গেলেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জ্যোতিষ পিতার শ্রাদ্ধ করিল।

ইহার অনতিকাল পরেই পাত্র জুটিল একজন বিলাত-ফেরত বাঙালী সাহেব। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি বছর-ছুই পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়া ছিলেন।

শশাঙ্কমোহনের রঙ্টা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ—তিনি বাঙ্গলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভূল। অল্প দিনেই তাঁহার নিয়মিত আসা-যাওয়াটা অনিয়মিত এবং সরোজিনীর প্রতি মনের ভাবটা অস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

জগংতারিণী পর্দার আড়াল হইতে ভাবী জামাতাকে অবলোকন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই আক্রোশ মিটাইলেন মেয়ের উপর। তাহাকে নিভূতে ডাকিয়া ভর্ৎ সনা করিয়া কহিলেন, তুই বেহায়ার মত যার তার সামনে বার হ'স্ কেন বল্ ত ?

সরোজিনী লজ্জায় সঙ্কৃচিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
কুদ্ধ জননী আর কিছু না বলিয়া ক্রেতপদে অহ্যত্র চলিয়া গেলেন।
অতঃপর শশাস্কমোহন অনেকবার আসিলেন গেলেন, কিন্তু যাহার
জন্ম যাতায়াত তাহার দেখা পাইলেন না। মায়ের অনুশাসন স্মরণ
করিয়া সরোজিনী অত্যন্ত সতর্ক হইয়া অন্তরালে রহিল। জ্যোতিষ
লক্ষ্য করিয়া একদিন ভগিনীকে কহিলেন, সরো, আজকাল তুই অমন
পালিয়ে থাকিস্ কেন রে ?

সরোজিনী মুখ নীচু করিয়া অফুটকণ্ঠে কহিল, মা—আর কিছুই

বলিতে হইল না, জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া গেলেন। এ-বাড়ীতে ঐ একটা অক্ষরই যথেষ্ট।

প্রায় মাস-ছই পরে একদিন সকালে সেই পাত্রটির তরফ হইতেই: প্রস্তাব লইয়া জ্যোতিষ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া রীতিমত বকুনি খাইল।

ছেলেকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মা কিঞ্চিং কোমল হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরাও ত বিলেতে ছিলি বাছা, কিন্তু ওই রকমটি হয়েছিস্ কি ?

জ্যোতিষ ধীরে ধীরে বলিল, সবাই একই রকম হয় না মা, কেউ কেউ একট্-আধট্ বল্লেও যায়। কিন্তু তাই বলে এমন ছেলে কি হাত-ছাড়া করা ভাল ? শশাস্ক ব্যারিষ্টার হয়ে এসেচে, এর মধ্যেই একট্ পসারও করেচে, আমার ত মনে হয় না মা, বিয়ে হ'লে সরোজিনী মন্দ হাতে পড়বে। চাল-চলনে যা একট্ তফাৎ ঘটেচে, সেট্কু যদি মাপ করে নিতে পার মা, ভবিষ্যতে বোধ করি ভালই হবে।

মা বলিলেন, আমি বলচি জ্যোতিষ, এ কোনদিন ভাল হবে না।
তা ছাড়া বিদেশে গিয়েই যে বিদেশী হয়ে যায়, তাকে ত আমি কোন
মতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আর এই বা কেমন কথা যে,
হিন্দুস্থানে গেলে হিন্দুস্থানী হব, কাবুলে গেলে কাব্লি হব, কটকে
গিয়ে উড়ে হয়ে যাব—না না জ্যোতিষ, তুই ওকে বিদায় কর বাছা।
ওটা মানুষ নয়—বাঁদর। বাঁদরের হাতে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও
মেয়ে দিতে পারব না।

কাহারও সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেও যেমন জগংতারিণীর বিলম্ব ঘটিত না, তাঁহার প্রকাশিত মতামতের মধ্যেও তেমনি সংশয়-দ্বিধার অবকাশ মাত্র থাকিত না। তা ছাড়া যে অপরাধে তিনি স্বামী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সে অপরাধ যে তিনি কোন প্রলোভনেই ক্ষমা করিবেন না তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া। গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, একটা কথা। কিন্তু ভেবে দেখবার আছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা ?

জ্যোতিষ কহিল, সরোজিনীকে তোমরা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছ, তাতে তার অমতেও কাজ করা চলবে না মা। সেটা সব চেয়ে মন্দ কাজ হবে। শিশুকাল থেকে ওর ভার তোমরা নিলে না, দিলে বিদেশী মেমেদের ওপর। এখন বড় হয়ে ওর মনের টানটা যে কোন্ দিকে ঝুঁকে থাকবে সেটা বোঝা ত শক্ত নয় মা।

জগৎতারিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

এই কথাটা তিনি মনে মনে অস্বীকার করিতেও পারিলেন না, অথচ, প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারাও অসম্ভব।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, বেশ ত জ্যোতিষ, তোমরা সবাই যদি সাহেব মেম হতে চাও, হও, কিন্তু তার আগে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এতই যদি সহ্য করতে পেরে থাকি এও সইতে পারব।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিয়া কহিল, তা হ'লে আমাকেও কাশীতে গিয়ে থাকতে হবে। মাকে ছেড়ে যে আমার কোথাও থাকা চলবে না, সে ত দেশে ফিরেই ঠিক হয়ে গেছে মা।

জগৎতারিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার মনের সমস্ত আগুন এক মুহুর্দ্তেই নিবিয়া জল হইয়া গেল। ক্ষণকাল গভীর স্নেহে পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না বাছা, তুই আমাদের কাশীর বাড়ীটা খালি করে দিতে চিঠি লিখে দে। আমি যে চিরকাল উপস্থিত থেকে নিজের মত নিয়ে তোদের বিত্রত করে রাখব, সেটা উচিতও নয়, দরকারও নয়।

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, তাই ভাল মা, চল, সবাই গিয়ে কাশীতে থাকা যাক্।

মাতা-পুত্রে উক্ত কথোপকথন কলিকাতার বাটীতে যেদিন হইয়া-ছিল, তাহার কিছুদিন পরেই উপেন্দ্র সতীশকে লইয়া জ্যোতিষের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পরের ঘটনা পাঠকের অবিদিত নাই।

জগংতারিণী সতীশকে দেখিলেন। তাহার গলায় মোটা পৈতা, সেন্ধ্যা আহ্নিক করে, সে মোসলমানের ছোঁয়া পাঁউকটি বিস্কৃট খায় না শ্রীমান, নিষ্ঠাবান, তাহার পিতার অগাধ টাকা—জগংতারিণী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার পরে ক্রেমশঃ যখন আভাসে ইঙ্গিতে অন্থভব করিলেন, সে বিলাতে গিয়া পাশ না করিলেও, এমন কি এতগুলা কুসংস্কার থাকা সত্থেও মেয়ের মনে অশ্রেদ্ধার ভাব নাই, কি জানি, হয় ত বা সে মনে মনে—তখন হইতে জগংতারিণীর চোখে সংশয়ের চেহারা আবার পরিবর্ত্তিত এবং এতকালের পুঞ্জীভূত বেদনাও সহজ হইয়া উঠিবার পথ পাইল। সতীশের মুখের মাতৃসম্বোধনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল।

কিন্তু, তার পরে বহুদিন পর্যান্ত সতীশের আর দেখা ছিল না। ইহার প্রত্যেক দিনটিই জগৎতারিণীকে বিঁধিয়া গিয়াছে, তথাপি নিজে উভোগী হইয়া এ সম্বন্ধে কোন উপায়ই খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস করেন নাই। তাঁহার বড় একটা ভয় ছিল, পাছে চেষ্টা করিতে গেলেই একটা অত্যন্ত মন্দ সংবাদ শুনিতে হয়।

তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার নিজের কন্মার মতামতের উপরেই শুধু বিবাহের সমস্ত ফলাফল নির্ভর করে না। কারণ সতীশের বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত আছেন। কি জানি তিনি কি বলিবেন। তা ছাড়া সতীশ নিজেই যে বিলাত-ফেরতের বাড়ীতে বিবাহ করিতে ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইবে না, তাহারও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

এমনি করিয়া অনেক দিন অনেক ছঃখ ও ছশ্চিস্তায় কাটাইয়া সেদিন হঠাৎ যখন বৈজনাথে আসিয়া দেখিতে পাইলেন সতীশ বসিয়া গল্প করিতেছে, তখন আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সতীশ কাছে আসিয়া করিয়া পদধূলি লইল।

সে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছিল।

সরোজিনীই তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, ইহা জ্যোতিষ গল্প করিয়া মাকে শুনাইল। নিজের কন্সার তুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি সতীশের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে অসংখ্য আশীর্কাদ করিলেন, এবং এই উপলক্ষে ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের নকল করাকে অজস্র গালি পাড়িয়া বলিলেন, বাবা সতীশ, তুমি যে মেয়েটাকে রক্ষে করেছ এ কথা যেন গুরা কোন দিন না ভুলে যায়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একলা থাকার দরকার কী সতীশ ? তুমি এ বাড়ীর ছেলে, যত দিন আমরা এখানে আছি, তত দিন এই বাড়ীতেই এসে কেন থাক না ?

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ আছি মা। আমার সেখানে কোন কট্ন নেই।

জগংতারিণী কহিলেন, কষ্টের জন্ম নয় বাবা, একা থাকার অনেক বিপদ। এ বাড়ীতে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, তুমি চলে এস। জলহাওয়া সেখানেও যা, এখানেও ত তাই।

সরোজিনী কহিল, তা হ'লে ওঁর জাত যাবে মা।

জগংতারিণী তখনও ভিতরের কথা জানিতেন না, মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুই ত খুব মেয়ে সরি! কেন, আমরা কি যে, আমাদের এখানে লোকের জাত যাবে ? না বাবা সতীশ, তুমি ওর কথা বিশ্বাস ক'রো না। আর তাই যদি হবে, উপীন বৌ নিয়ে আমাদের বাড়ীতে অত দিন থেকে গেল কি করে। তাদের কই জাত গেল না ? তুই অমন মিচে ক'রে ওকে ভয় দেখাসনে বলে দিচিচ।

সরোজিনী মুখ ফিরিয়া টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে লাগিল; সতীশ্ কহিল, না মা, জান যাবে কেন? আমি ত প্রায় প্রত্যহই আসি, রাত্রের খাওয়াটাও ত আমার এ বাড়ীতেই হয়।

শুনিয়া জগৎতারিণী পুলকিত চিত্তে ব্লিতে লাগিলেন, তাই এসো বাবা। অস্ততঃ আমি যে কদিন আছি, আমার কাছেই তোমাকে রোজ খেয়ে যেতে হবে। বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা করিতে অশুত্র চলিয়া গেলে সরোজিনী কহিল, আপনি যে আমাকে গান শেখাবেন বলেছিলেন ?

সতীশ কহিল, আমি ত প্রায় রোজ আসি, শিখলেই ত পারেন। সরোজিনী বলিল, আপনি এলেই ত সমস্ত ভদ্রলোক আপনার গান শুনতে আসেন—তার মধ্যেই বুঝি শেখা যায় ?

সতীশ হাসিয়া বলিল, 'নো এ্যডমিশন' বলে ফটকে দরওয়ান বসিয়ে দিন না কেন ?

সরোজিনী বলিল, তার চেয়ে মা যা বললেন, তাই করুন! সেই জঙ্গলের মধ্যে আর পড়ে থাকবেন না।

কিন্তু জঙ্গলে থাকার প্রয়োজন আর যাহাকেই বলা যাক, সরোজিনীর কাছে বলা চলে না। সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় কহিল, আচ্ছা দাদা যে বললেন, পাঁচ-ছ দিন পরে কলকাতায় যাবেন, তখন আমাদের দেখবে কে ?

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিনের জন্ম যাবেন গ

সরোজিনী কহিল, অস্ততঃ সাত-আট দিন তাঁকে সেখানে থাকতেই হবে।

সতীশ কহিল, তা হ'লে সে ব্যবস্থা তিনিই ক'রে যাবেন। আর এত ভয়ই বা কি জন্মে ? আপনারা ত আমাদের হিন্দুর ঘরের মত অসুর্য্যস্পশ্যা নন্ যে, বাড়ীতে পুরুষমান্ত্র না থাকলেই মুস্কিলে পড়ে যাবেন। আপনারাই বরঞ্চ কত পুরুষের—

সরোজিনীর মুখ পলকের জন্ম আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, কি আমরা করি শুনি ? পুরুষের কান কেটে নিই ? না, হিন্দুর ঘরের মেয়ে নই আমরা ?

সতীশ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটা সারিয়া লইবার জক্ত মুখ তুলিয়াই দেখিতে পাইল, সম্মুখে শশাহ্দমোহন ব্যারিষ্টারকে লইয়া জ্যোতিষ ঘরে ঢুকিত্বেছেন। অফ্য দিনের মত আজও তিনি ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দেখেন ব্যারিষ্টার সাহৈব কার্ম্ক্রাস কামরা হইতে অবতরণ করিতেছেন। চবিজ্ঞহীন ৩৭০

ঘরে পা দিয়াই শশাঙ্কমোহন সরোজিনীর দিকে হাত বাড়াইয়া দ্রুজ অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং নিজের এইরূপ অকস্মাৎ ? আগমনের কৈফিয়ৎ স্বরূপে কহিলেন, কেন যে সহসা কলিকাতা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, কেন যে কিছুমাত্র চিস্তানা করিয়াই ষ্টেশনে আসিয়া দেওঘরের ফার্ষ্ট্রেসে টিকিট কিনিয়া বসিলেন, তাহার হেতু নিজেই এখন পর্য্যন্ত জ্ঞানেন না। অতঃপর নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া ব্যারিষ্টার সাহেব অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু সরোজিনীর পাংশু মুখ দিয়া ত্ই-একটা সাধারণ কথা ছাড়া কথাই বাহির হইল না।

মিনিট-দশেক পরে সতীশকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ঘাড়টা একটু কাৎ করিয়া বিস্ময়ের কণ্ঠে সরোঞ্জিনীকে কহিলেন, এঁকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না ?

সরোজিনীর পাংশু মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে কহিল, বলতে পারি না কোথায় দেখেছেন।

অনতিকাল পরে জগৎতারিণী খাবার দিয়া সতীশকে যখন ডাকিতে পাঠাইলেন তখন দেখা গেল, সতীশ কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে তিন দিন পর্যান্ত সতীশের আর দেখা না পাইয়া জগৎতারিণী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ছেলেকে নিভ্তে ডাকিরা কড়া প্রশ্ন করিলেন, লোকটি আর কতদিন এখানে থাকবে জ্যোতিষ ? বরঞ্চ আমি বলছি, তোমরা ওঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও যে তার থাকবার আর কোন আবশ্যক নেই।

মাতৃ-আজ্ঞা জ্যোতিষ কি ভাবে পালন করিয়াছিল, বিলিজে পারি না, কিন্তু, প্রস্থানের পূর্ব্বে শশাঙ্কমোহন নিঃসংশয়ে শুনিয়া গোলেন যে, যে জন্ম তাঁহার আসা সে আশা লেশমাত্র নাই; এবং সতীশই যে সেই ভাগ্যবান পাত্র, তাহাও জানিতে তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না।

সাহেবের মুখ কালো হইয়া উঠিল, কিন্তু আঘাতটা তিনি ভক্ত

ভাবেই গ্রহণ করিলেন। এমন কি যাইবার সময় তিনি সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও চেষ্টা করিলেন না।

ট্রেনে উঠিয়া বসিয়া বিদায় লইবার ঠিক পূর্বেক্ষণেই অত্যন্ত অকস্মাৎ জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাবু কোথায় যে ডাক্তারী শেখবার চেষ্টা করছিলেন ভা হয়েছে ?

জ্যোতিষ মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় না। হোমিওপ্যাথিক স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন মাত্র।

ওঃ হোমিওপ্যাথিক স্কুল! বলিয়া শশাঙ্ক অন্ত কথা পাড়িলেন।

## আটক্রিশ

সহসা ভাতার অমুথের টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎতারিণীকে তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। স্বতরাং সতীশের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবার তখন স্বযোগ পান নাই। আজ্ব তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া কথাটা পাড়িবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সকালে উঠিয়াই সরকারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। আগমন সবচেয়ে অপ্রীতিকর, অকস্মাৎ সেই শশাঙ্কমোহন, সকালের ট্রেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া জগৎতারিণীর বিরক্তির আর অবধি রহিল না। মানুষের অত্যন্ত কামনার বস্তু হঠাৎ বাধাএস্ত হইলে তাহার সন্দেহের আর হিসাব-নিকাশ থাকে না। স্থুতরাং ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে সরোজিনীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে বিষের জালা দিয়া মনে হইল, শশাঙ্কর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যে হয়ত বা এই হতভাগা মেয়েটারও কোন হাত আছে। তাঁহার ব্যারিষ্টার ছেলেকে ত তিনি কোন দিনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। তাঁহার হিন্দু আচারভ্রপ্ত ছেলে-মেয়েরা যে সতীশের আচার-

পরায়ণতা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, এ কথা তিনি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

মেয়েকে কট কি করিয়া তিনি রাশ্লাঘরে প্রবেশ করিয়া ঝিকে রাশ্লার আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াই স্লানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কন্থার প্রতি চাহিয়া জননীর চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি সে স্নান সারিয়া লইয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া মায়ের রান্নাঘরে ঢুকিয়া অপটুহস্তে বঁটিতে তরকারি কুটিতেছিল এবং ঝি অদূরে বসিয়া দেখাইয়া দিতেছিল।

জ্বগংতারিণী নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, হিঁছুর মেয়ের আর কোন পোষাকেই সাজে না, তোকে দেখে আজ তা টের পেলুম বাছা! তোর পানে চেয়ে এত আহলাদ আর আমার কোন দিন হয়নি।

সরোজিনী লজ্জায় মুখ নত করিয়া কাজ করিতে লাগিল, মা তাহাকেই খোঁচা দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সব বৃঝি মা, সব বৃঝি । তা সে যতই পাশ করুক, বাঁদর ছাড়া তাকে আমি কিছুই বলিনে। আর যার ইসারা পেয়েই কেন-না বেহায়াটা আবার ফিরে আসুক, আমি থাকতে তা হবে না, তা সত্যি ক'রে বলে দিচ্ছি বাছা!

একট্থানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, জ্যোতিষ বলে, ছেলে-বেলায় যে যেমন শিক্ষা পেয়ে আসে, মনের টানটা তার সেই দিকেই যায়। কিন্তু তাই বা সত্যি হবে কেন? দিন-রাত হ্যাট-কোট পরে না থাকলে পছন্দ হবে না, এই বা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে মা?

আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া জগংতারিণী রাঁধিতে বসিয়া এক সময়ে কহিলেন, আমার মনের বাসনা ভগবান যদি পূর্ণ করেন, ভুই দেখিস্ দিকি বাছা, তাতে তোর ভালই হবে।

সরোজিনী আনতমুখে মায়ের মনের বাসনাটা স্পষ্ঠ শুনিবার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল, জগৎতারিণী আর তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, নিজের মনে রাধিতে লাগিলেন। তিনি নীরবে মনে মনে কি আলোচনা করিতে লাগিলেন সরোজিনী তাহা বুঝিল এবং হ্যাট-কোটধারী সম্বন্ধে যে লজ্জাকর অপবাদের ইঙ্গিতে তাহাকে পুনঃ বিদ্ধ করিলেন তাহারও প্রতিবাদ করা কঠিন ছিল না, কিন্তু নিরতিশয় অসহিষ্ণু-প্রকৃতি জগৎতারিণীকে কোন কথাই শেষ পর্য্যন্ত শুনানো যায় না জানিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় দশটা বাজে এমন সময় একটা গোল বাধিল। সরকারমশাই কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া একটা প্রকাণ্ড বড় রুই মাছ আনিয়া হাজির করিলেন। জগংতারিণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, বাঃ—বেশ মাছ কিন্তু—

সরোজিনী কহিল, সতীশবাবুর আসতে এখনও দেরী আছে মা, এখনও দশটা বাজেনি।

জগৎতারিণী বলিলেন, বাজা-বাজির কথা নয় মা, আজ আমার একাদশী, আমি ত মাছ ছোঁব না। ভাবছি, তোদের বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে কি? আচ্ছা দেখ্ত এলোকেশী, ও-ঘরের রান্না কতদূর এগুলো?

ঝি বাহিরে যাইতেই সরোজিনী লজ্জিত-মুখে আস্তে আস্তে বলিল, তুমি দেখিয়ে দিলে আমি কি পারব না ?

জগৎতারিণী বিস্মিতমুখে বলিলেন, পারবি তুই ?

পারব না ? তুমি কেবল দেখিয়ে দাও।

ঝি থমকিয়া দাঁড়াইল। এমন চারু-দর্শন বৃহদায়তন রোহিত একটা আনাড়ির হাতে পড়িয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার আশব্ধায় সে ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, সে কি হ'তে পারে মা, ৰাইরের লোক খাবে যে।

জগংতারিণী ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, তা হোক, সতীশ আমার বাইরের লোক নয়, সে আমার ঘরের ছেলে। তুই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিস্নে এলোকেশী, ওধারের উন্নটা বেশ ক'রে নিকিয়ে দিয়ে মাছ কুটে আন্। তুইও এক কাজ কর মা। গরদের কাপড় পরে ত স্থবিধে হবে না—আচ্ছা তা হোক, না হয় আঁচলটা বেশ ক'রে কোমরে জড়িয়ে নে। হাসিয়া বলিলেন, আজ আঁশ-হাতেই ডোর হাতে-খড়ি হয়ে যাক্, সরি, আশীর্কাদ করি, চিরকাল আজকের দিনের মত যেন তোর আঁশ-হাতই হয়।

এই আশীর্কাদে সরোজিনী মুখখানি আরও একটু অবনত করিল। ঘণ্টাখানেক পরে জ্যোতিষ মায়ের কাছে কি একটঃ কাজের জন্ম রাশ্লাঘরের দরজার কাছে আসিয়া নিরতিশয় বিস্মারে অবাক হইয়া গেল। ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, ওখানে রাঁথে কে মা ? সরো নাকি ?

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, চিনতে পারিস কি না! চিনতে না পারারই কথা মা। কিন্তু, ও কি সত্যই রাঁধছে, না ভোমার ঢাক ঘাড়ে ক'রে আছে ?

মা একটা নিগৃঢ় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, রাঁধা-বাড়ার কাজ কি হিঁছের মেয়েকে শিখতে হয় রে, এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু—

কি মা ?

ছেলেকে একটু আড়ালে লইয়া জগংতারিণী বলিলেন, কিন্তু আমি এখন ভাবছি সতীশ শুনলে কি জানি ওর হাতে খাবে কি না!

জ্যোতিষ হাসিয়া উঠিতেই সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। জ্যোতিষ কহিল, মা, তুমি সতীশকে মস্ত একটা মনু পরাশর গোছের লোক ভাব কেন বল দেখি ?

মা বলিলেন, সে তোদের চেয়ে ত ভাল ?

জ্যোতিষ কহিল, এমনিই বা কি ভাল শুনি ? ঐ সরো গিয়ে তাদের ভাত-ডাল রেঁধে দিয়ে এসেছিল বলে সে রাত্রে খেতে পেয়েছিল, নইলে উপোস করে থাকতে হতো—সে জান ?

মা পুলকিত বিশ্বয়ে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কবে রে ? জ্যোতিষ সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন। তিনি আনন্দে বিহুবলপ্রায় হইয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের স্কুরে মেয়েকে ৩৭৫ চরিজ্বহীন

বলিলেন, ধন্মি মেয়ে মা তুই। আমি তখন থেকে ভেবে মরচি আর তুই চুপ করে আছিস্ ?

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, ওই বা কি ক'রে জানবে মা যে তুমি নিজের মনে ভেবে সারা হ'চ্ছ ? কিন্তু সেদিন ত খেতে পাইনি, আজ খেয়ে দেখি পোড়ারমুখী পেট থেকে পড়েই কেমন রাঁধতে শিখেছে। —বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

জগৎতারিণী মেয়ের লজ্জাবনত মুখখানির পানে চাহিয়া গভীর স্নেহে কহিলেন, লজ্জা কি মা ? আপনার জনকে রেঁধে-বেড়ে খেতে দেবে এর চেয়ে সৌভাগ্য মেয়েমানুষের কি আর আছে! আমি আহ্নিকটা ততক্ষণ সেরে নিইগে, বলিয়া কিছুক্ষণের জন্ম বাহির হুইয়া গেলেন।

তারপর সমস্ত দিন গেল, কিন্তু সতীশের দেখা নাই। না আসার কারণও কেহ জানাইয়া গেল না। সারাদিন ছটফট করিয়া জগৎতারিণী সন্ধ্যার পর জ্যোতিষকে ডাকিয়া বলিলেন, তার নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, কাউকে খবর নিতে একবার পাঠিয়ে দিলিনে কেন ?

জ্যোতিষ নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, কাকে ততদূরে আবার পাঠাতে যাব মা।

জগংতারিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কেন দরওয়ান একবার যেনে পারত না ?

দরকার কি মা ?

তুই বলচিস্ কি জ্যোতিষ ? তার অসুথ বিস্থুখ হ'ল, না, কি হ'ল, একবার খবর নেওয়াও আবশ্যক নয় ?

কি আবশ্যক ? সে আমাদের আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়, তার জন্মে ভেবে মরার আমি কোন প্রয়োজনই দেখিনে, বলিয়া জ্যোতিষ বাহিরে চলিয়া গেল।

সতীশের সম্বন্ধে ছেলের মুখে জবাব শুনিয়া জগৎতারিণী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

মাত্র এই একটা বেলার মধ্যে সতীশ আর তাহাদের কেহ নয় ? তাঁহার মুখের উপর ছেলের এই স্পর্দ্ধিত উত্তর ক্ষণকালের জন্ম তাঁহার কাছে ত্বঃস্বপ্নের মতো ঠেকিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্তেই কত কি যে তাঁর উপবাসক্ষীণ মাথার মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল, তাহা ভাল করিয়া ঠাহর করিতেও পারিলেন না।

ধীরে ধীরে উপরে গিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িয়া সরোজিনীকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়া জগৎতারিণী মেয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলেন। একট্থানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সরি, সতীশ এলো না কেন জানিস্ ?

সরোজিনী বলিল, না।

কন্সার এই অত্যস্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে জগংতারিণী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, না! যদি জানই না তবে লোক পাঠিয়ে জানতে কি হয়েছিল ? এও কি আমাকে বলে দিতে হবে নাকি ?

সরোজিনী মৃত্তকণ্ঠে কহিল, দাদা বলেন লোক পাঠাবার দরকার নেই।

কেন নেই সেইটেই জানতে চাই। যাও এখ্খুনি দরওয়ানকে পাঠিয়ে দাও, তার খবর নিয়ে আস্ক।

সে ত নেই মা, দাদা তাকে উপীনবাবুকে টেলিগ্রাফ করতে পাঠিয়েছেন।

উপীনবাবুকে! হঠাৎ তাকে টেলিগ্রাম করা কেন ?

আমি সব কথা জানিনে মা, তুমি দাদাকেই জিজ্ঞাসা কর, বলিয়া সরোজিনী মাকে একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গেল।

এইবার জগৎতারিণীর অকস্মাৎ মনে হইল, সতীশকে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার হেতু যে কি, তাহা কেহই তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে চাহে না বটে, কিন্তু সে যে গুরুতর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং এই ভীষণ অনিষ্টের মূলে যে ঐ শশাঙ্কমোহন এবং এই ত্রভিসন্ধি লইয়াই সে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। কিন্তু,

কারণ যত বড় ভয়ানকই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেও যে ছেলে-মেয়েরা তাঁহার অনুমতি না লইয়াই সতীশকে মানা করিয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার চিত্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তংক্ষণাৎ এলোকেশীকে দিয়া জ্যোতিষকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই সতীশকে এ-বাড়ীতে আসতে বারণ করেছিস ?

জ্যোতিষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, না, এ তোমাকে কে বললে ? উপীনকে তুই সতীশের কথা নিয়ে টেলিগ্রাম করেছিস্ ? হাঁ।

সতীশ কি করেছে ?

জ্যোতিষ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা করেছে, সে যদি সভিয় হয়, তা হলে তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধই নেই।

এ খবর তোকে কে দিলে, শশাঙ্কমোহন ? ছ্টু লোক, ওর কথা আমি এক তিল বিশ্বেস করিনে।

জ্যোতিষ কহিল, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তার অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয়, তা হ'লেও আমি বলছি মা, সতীশের ছায়া মাড়াতেও আমাদেরও ঘৃণা হওয়া উচিত।

ছেলের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে জগংতারিণী নরম হইয়া বলিলেন, বেশ ত, আমাকে থুলেই বল না বাছা কি হয়েছে। সতীশ কিছু চুরি ডাকাতিও করেনি, খুন করেও পালিয়ে আসেনি যে, তার ছায়া মাড়াতেও তোমাদের ঘৃণা হবে। ছেলেমানুষ, মনের ভূলে যদি কিছু দোষ-ঘাট করেই থাকে—এমন কত লোকই ত করে—শুধরে নিতে কতক্ষণ ?

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মা, সে সব অপরাধ মাপ করা যায় না। অস্ততঃ সরোজিনী পারবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি।

জগংতারিণী একটু চিস্তা করিয়া বলিলেন, অপরাধটা কি শুনি? কাল শুনো মা। উপীনের চিঠি না পাওয়া পর্যান্ত এ আলোচনায়

আর কাজ নেই, বলিয়া জ্যোতিষ দিতীয় অমুরোধের পূর্বেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণ উত্তেজনার আবেগে জগৎতারিণী বিছানায় উঠিয়া বিদ্যাছিলেন, ছেলে চলিয়া যাইতেই একেবারে নির্জীবের মত শ্যা-গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘখাস ফেলিয়া বলিলেন, ভগবান! এ কলিকালে কি কাউকে বিশ্বাস করবার তুমি জো রাখোনি ঠাকুর!

আভাদে অনুমানে তিনি অনেক কথাই বুঝিলেন। তাই শুধু সতীশের জন্ম নয়, স্বামীর কথা মনে পড়িয়াও তাঁহার ছ্'চক্ষু বাহিয়া এখন হু হু করিয়া অঞ্চ ঝরিতে লাগিল।

রাত্রে একবার মেয়েকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন, এলোকেশী সরোজিনীর সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুনিয়া তিনি কপালে করাঘাত করিলেন। যে মেয়ে এত ছঃসংবাদ শুনিয়াও ঘুমাইতে পারে, অর্থাৎ সে যে সতীশের চেয়ে মনে মনে ওই বাঁদরটার প্রতি বেশী অনুরাগী, এ কথা মনে করিয়া তাঁহার মেয়ের প্রতি ক্রোধ ও অশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না।

পরদিন বেলা প্রায় তিনটা বাজে, গেটের থামে সাইকেল কাৎ করিয়া রাখিয়া সতীশ বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার শুষ্ক মুখ, এলোমেলো রুক্ষ চুল, উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না। জ্যোতিষ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ করেছে না কি সতীশবাব ?

সতীশ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না।

কেহই আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া সতীশ মনে মনে বিস্মিত হইল। সে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল আজ্ব উপস্থিত হওয়ামাত্র অভিযোগ অন্ধুযোগের অস্তু থাকিবে না। তাই সে তখন বাড়ীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইবার উচ্চোগ করিয়া নিজেই কহিল, কালকের অপরাধের জন্মে আগে মায়ের কাছে মাপ চেয়ে আসি, তার পরে অস্থ কাজ।

শশাস্ক এতক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে সতীশের পানে চাহিয়াছিল, সে-ই কথা কহিল। বলিল, মা এখন ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে জাগিয়ে মাপ চাইবার এত তাড়া কি ? একটু বস্থন, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার কথার ধরণে সতীশ অত্যস্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে আলোচনা ?

শশাঙ্ক কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তুর্ভাগ্যক্রমে আছে বৈকি।

জ্যোতিষকে দেখাইয়া কহিল, আপনি নিশ্চয় জানেন আমি ওঁর একজন পরম বন্ধু—না না, জ্যোতিষবাবু, আপনি উঠবেন না—ওিক আপনারই বা পালালে চলবে কেন? আমার যা নালিশ তা আপনাদের সামনেই করতে চাই। ছজনেই বস্থন,—বলিয়া সে সরোজিনীর প্রতি একটা কটাক্ষ করিল। কিন্তু সরোজিনী এমনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল যে সে ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না।

শশাস্ক সুমুখের টেবিলের উপর একটা চড় মারিয়া বলিল, আমার ছেলেবেলা থেকেই এই স্বভাব যে, যাদের ভালবাসি, তাদের সম্বন্ধে কিছুতেই চোখ বুজে উদাসীন থাকাত পারিনে। তাই গতবারে শুনেই মনে মনে বললুম, এ ত ভাল কথা নয়। সতীশবাবুর এই নির্জ্জন-বাসের একটা খবর নেওয়া উচিত। আপনি হয় ত রাগ করবেন সতীশবাবু; কিন্তু আমিও ত আমার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে পারিনে। কি বলেন জ্যোতিষবাবু?

জ্যোতিষ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। সতীশও চুপ করিয়া। চাহিয়া রহিল।

সমস্ত শ্রোতাদের সমবেত নীরবতার মাঝখানে শশাঙ্কর উত্তেজনার বেগ আপনিই টিলা হইয়া আসিল। সে অপেক্ষাকৃত সংযতকঠে চৰিত্ৰহীন ৩৮০

কহিল, জ্যোতিষ আমার পরম বন্ধু বলেই আপনাকে গুটি-কয়েক প্রশ্ন করবার আমার অধিকার আছে। আপনি ত জানেন—

কথার মাঝথানেই সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বন্ধুছের কথা কিছুই জানিনে, কিন্তু আপনার প্রশ্ন কি শুনি ?

শশাস্ক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, আমি জানতে চাই আপনি এখানে এসে আছেন কেন ?

সতীশ কহিল, আমার ইচ্ছে। আপনার দ্বিতীয় প্রশাণ

শশাঙ্ক থতমত খাইয়া জ্যোতিষকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, সতীশবাবুর কলকাতার বাসা খুঁজে বার করতে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। রাখালবাবুকে উনি চেনেন, তিনি বললেন—

সতীশের তুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, চুলোয় যাক রাখালবাবু। আপনার নিজের কথা বলুন।

এবার জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া বলিল, সতীশবাবু, শশাঙ্ক আমার অনুরোধেই আপনাকে জিজ্ঞেদ করছে। আপনি ইচ্ছে করলে জবাব না দিতেও পারেন, কিন্তু ওঁকে অপমান করবেন না। আমাদের সঙ্গে আপনি যে ব্যবহার করেছেন, তাতে কোন প্রশ্ন না করাই উচিত ছিল, শুধু আমার মায়ের জন্মই আপনার নিজের মুখ থেকে একবার শোনার প্রয়োজন। বেশ, আমিই না হয় প্রশ্ন করছি, সাবিত্রী কে ? এবং তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধই বা কি ?

সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, সাবিত্রী কে, তা আমি জানিনে জ্যোতিষবাবু। কিন্তু, তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে।

কেন ?

কারণ, বললেও আপনারা বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু যেমন করেই হোক, আমাদের বোঝা একান্ত আবশ্যক। ভাল, তাকে কোথায় এনে রেখেছেন, এ সংবাদ দিলে বোধ করি বুঝতে পারব।

সতীশ জ্যোতিষের মুখের উপর তাহার জ্বলম্ভ চক্ষ্ নিবদ্ধ করিয়া

শান্তকণ্ঠে কহিল, দেখুন জ্যোতিষবাবু, আমি কোন দিন গায়ে পড়ে আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করিনি, স্থতরাং প্রশ্নোত্তরের ছলে কতকগুলো অপ্রিয় কথা-কাটাকাটির দরকার মনে করিনে। আমি বুঝতে পেরেছি, কি ঘটেছে। অতএব, আপনাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন আমি নিজেই জানাচ্ছি। সাবিত্রী কোথায় গেছে আমি জানিনে। কেন, কি বুত্তান্ত, এ সব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে এ কথা খুব সতিা, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছেয় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম, তাকে মাথায় করে রাখতুম। এ কথা শুধু আপনাদের সাক্ষাতে নয়, সমস্ত পৃথিবীর সামনে স্বীকার করতেও আমি লচ্ছা বোধ করিনে। আশা করি, এর পরে আপনাদের আর কোন জিজ্ঞান্ত নেই। থাকলেও আমি জবাব দিতে পারব না।

সতীশের এই সুস্পষ্ট এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকলেই যুগপং বিন্দারিত চক্ষে চাহিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল! সরোজিনীর মূথের উপরেই তাহার এই অমানুষিক হৃদয়হীন স্পর্দ্ধা তাহার অসীম নির্লজ্জতাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গেল। বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া জ্যোতিষ প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, আপনার কাছে আমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাস্থা নেই। যেটুকু ছিল, উপীনের জবাবে সেটুকু পূর্ণ হয়েছে। এই দেখুন, বলিয়া সে টেলিগ্রাকের কাগজখানা সম্মুখে ছু ড়িয়া দিল।

উপীনদার টেলিগ্রাম ? কৈ দেখি, বলিয়া সতীশ ব্যগ্রহস্তে কাগজ-খানা তুলিয়া লইল। ভাঁজ খুলিয়া ধীরে ধীরে সমস্তটা পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সমস্ত সত্য। আমার উপীনদা কখনও মিথ্যা বলেন না। যথার্থ-ই আমি ভাল নই, যথার্থ-ই আমার সঙ্গে কারও সংস্রব রাখা উচিত নয়। বোধ করি নিজেই এ কথা মনে মনে টের পেয়েছিলাম বলেই এই জঙ্গলের মধ্যে এমন ক'রে একদিন পালিয়ে এসেছিলাম।

বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর যেন কোনু মন্ত্রবলে জলভারাক্রান্তের স্থায় গদগদ হইয়া আসিল। কিন্তু কেহই কোন ৰুথা কহিল না এবং সতীশ নিজেও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরক্ষণেই একটা বুক-চেরা দীর্ঘখাসের সঙ্গে তাহার মনে হইল, একটা অতি বড জটিল সমস্তার আজ অত্যন্ত অদ্ভূত মীমাংসা হইয়া গেল। কাল সকালেও তাহার জগংতারিণীর নিমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কত চিস্তাই না মনে উদয় হইয়াছিল। সরোজিনীর হৃদয় পাইবার আকাজ্ঞা হঠাৎ করে যে তাহার অন্তরে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, এইমাত্র এ কথা সে স্মরণ করিতে পারে নাই সত্য, কিস্তু, নিভৃত অন্তরের মধ্যে তাহার আকাজ্ঞা ত ছিলই! না হইলে এমনটি ঘটিয়াছিল কি করিয়া গ এ অমৃত সঞ্জাত হইয়াছিল কোন্ সিন্ধু মন্থন করিরা ? সাবিত্রীকে হারাইয়া পর্য্যন্ত এই সত্যটার সে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিল যে, যুবতী রমণীর মন পাওয়া এক, কিন্তু সে পাওয়া কাজে লাগানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কারণ, পাওয়া যখন নর-নারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে, নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, বাহিরের সংসার তাহার সাড়া পায় না, কিন্তু যেদিন এই সংসারের সম্মতি না লইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না, সেই দিনই দারুণ ছঃখের দিন। এ পাওয়া যে কত কঠিন, এ রত্ন যে কত ছুর্লভ, বাহিরের সংসার সে বিচারের দিক দিয়া যায় না—সে কেবল তাহার শাস্ত্র লইয়া, সমাজ লইয়া, লোকাচার লইয়া বিরুদ্ধ-স্বরে কলরব করে, বাধা দেয়, নিক্ষল করে—এই শুধু তাহার কাজ। সরোজিনীকে হয় ত সে ভালবাসে। সেদিকেও প্রতিদান যদি এমনি উন্মুখ হইয়াই উঠিয়া থাকে ত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে সে কোন্খানে। উভয়ের সমাজ যে বিভিন্ন। কালও তাহার বুদ্ধ পিতার চিন্থিত গন্তীর মুখ বারম্বার মনে পড়িয়াছে, উপীনদাদাদের বাড়ীর শুক্ষ ভট্টাচার্য্যের 😎 ছতর তীব্রস্বর সহস্রবার তাহার কানে আসিয়া বিঁধিয়াছে, পাড়ার শত্রুতায় সমস্ত লোকের তীব্র শিরশ্চালন তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর বহুবার ধাকা মারিয়া গিয়াছে, তবুও এই বিরুদ্ধ জগতের সমস্ত

লোকের সম্মিলিত 'না' 'না' রবের মাঝখানে শুধু কেবল নিঃশব্দ সরোজিনীর লজ্জাবনত মুখখানিই তাহাকে সবল রাখিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আজ আর কোন ভয় নাই। একদিনে অচিন্তনীয় উপায়ে সমস্ত গ্রন্থি সমস্ত তুশ্চিন্তার শান্তি হইল। বাঁচা গেল।

কথাটা নিজের মনে বলিয়াই সে চমিকয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সবাই ঠিক তেমনি নীরবে অধোবদনে বিসয়া আছে। সরোজিনীর সুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, প্রায়় কিছুই দেখা গেল না। তথন তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিল, তুমি—আপনি আমার সাবেক বাসায় একদিন যাঁর কাপড় শুকোতে দেখেছিলেন, তাঁর নাম সাবিত্রী, আমি ভেবেছিলাম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা আপনাকে জানাব, কিন্তু কোন দিন সে স্বযোগ হ'ল না, সে সাহসওছিল না।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জ্যোতিষবাবু, দোষ আমার। এ আমি প্রভিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই, মনে আমার সুখ ছিল না।—বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, আমি কোন বিষয়ে কাউকে ঠকাইনি, ও-সব আমি জানিওনে। তবু বলবারও আমার কিছু নেই।

জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না।

সতীশ নিজেও বোধ করি যেন একটা কঠিন বাম্পোচছ্ছাস সম্বরণ করিয়া ফেলিল। কহিল, আমি চললাম। আমার একটা অনুরোধ, আমার কথা আলোচনা করে আপনারা মন খারাপ করবেন না। আমি কখনো কোন ছলে আপনাদের স্বমুখে আসব না— আমাকে আপনারা ভূলে যাবেন।—বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতিষ পার্ষে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, সরোজিনীর মাথাটা একেবারে তাহার জান্তর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে !—ওরে, ও সরো, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে না উঠিতে সরোজিনীর শিথিল মুষ্টি চেয়ারের হাতল হইতে খলিত হইয়া সে নীচে কার্পেটের উপর মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িয়া গেল। অভিমান ও অপমানের ক্রোধে জ্যোতিষের বৃদ্ধি এমনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সতীশের বিদায়ের পালাটা সরোজিনীর সাক্ষাতে ঘটিলে সে আঘাতটা তাহার কি কঠিন হইয়া বাজিবে, এ হিসাবই তাহার মনে ছিল না।

তাই, অনেক সুশ্রাষার পর সরোজিনীর চৈতক্ত ফিরিয়া আসিলে সে যখন কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন জ্যোতিষের মাথায় একেবারে বান্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভগিনীকে শুধু যে সে প্রাণাধিক ভালবাসিত তাই নয়, তাহার সর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী শিক্ষিতা ভগিনীর দৃপ্ত আত্মর্মধ্যাদাজ্ঞানের উপরেও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভিতরে তিতরে সে যে এত ভালও বাসিতে পারে যে, এ-সব কিছুই কোনো কাজে লাগিবে না, সমস্ত জানিয়াও সে একটা চরিত্রহীন লম্পটের পরম অস্থায়ের পদতলে সমস্ত বিসর্জন দিয়া চেতনা হারাইয়া শুক্ষ তৃণথণ্ডের মত লুটাইয়া পড়িবে, এ আশক্ষা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার মুখের উপর বেদনার যে-ছবি ফুটিয়া উঠিতে সে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখিল, সে যে কত বড়, তাহা নিরূপণ করিবার শক্তি এবং অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, তথাপি সে বহুক্ষণ পর্যান্ত অসাড়ের মত বিসিয়া থাকিয়া শশাঙ্কমোহনের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন ?

শশাঙ্ক বলিল, না, তেমন কিছু জরুরি কাজ নেই সেখানে।

জ্যোতিষ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে ডিনারটি শশাঙ্কমোহনকে একাই সমাধা করিতে হইল, কারণ জ্যোতিষের একেবারেই সাড়া পাওয়া গেল না।

জগংতারিণী একটি একটি করিয়া ছেলের মুখে সমস্ত শুনিয়া গভীর দীর্ঘশাস ত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, এ সব আমারই পোড়া কপালের ফল, জ্যোতিষ। পরলোক-গত স্বামীকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, নিজে ত সারা-জীবন এই নিয়ে

জ্বলে পুড়ে মলুম, বাকিটুকু ছেলে-মেয়েদের জ্বস্থেই যদি না জ্বলতে হবে ত যোল আনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! বেশ বাবা, তোমাদের যাকে পছন্দ হয় তার সঙ্গেই বোনের বিয়ে দাওগে, আমি আর কথাটি ক'ব না।

আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, মন অন্তর্য্যামী— তাই হঠাৎ ওর আসা শুনেই সেদিন বুক আমার দমে গিয়েছিল জ্যোতিষ।

কিন্তু জ্যোতিষ কোন কথা কহিল না। সে মনে মনে বুঝিতে-ছিল যে ব্যাপারটা অত সহজ নহে। স্থুতরাং, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়া গিয়াছে বলিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। হয় ত বা একদিন এই চরিত্রহীনটাকেই নিজে গিয়া সাধিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

কাল সারাদিনের মধ্যে সে সরোজিনীকে একবার ঘরের বাহিরে পর্য্যস্ত আদিতে দেখে নাই, কিন্তু আজ বিকালে চা খাইতে বাহিরের ঘরে চুকিয়াই দেখিল সরোজিনী ইতিপূর্কেই আসিয়াছে এবং শশাঙ্ক-মোহনের সঙ্গে আস্তে আস্তে গল্প করিতেছে।

জ্যোতিষ কাছে আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। যদিচ ভগিনীর শ্রীহীন মলিন মুখের পানে চাহিয়া ভাহার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না, তবুও বুকের উপর হইতে একটা ভারী পাথর নামিয়া গেল।

খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যান্ত অনেক কথাবার্ছা হইল কিন্তু সেদিনের কেহই কোন ইঙ্গিত করিল না। সন্ধ্যার পরে অনেকটা স্বচ্ছন্দচিত্ত ভগিনীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া জ্যোতিষ মনে মনে কহিল, তুর্ঘটনাকে সে যত বড় ভাবিয়াছিল, তত বড় নয়। হয়ত বা অনতিকাল মধ্যেই আবার সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবে তাহার এমন আশাও হইল।

সেইদিন অনেক রাত্রি পর্য্যস্ত ছই বন্ধুতে আলাপ আলোচনা চলিল। এমন কি জ্যোতিষ ভাহার আশার কথাটাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত ২৫ চরিত্রহীন ৩৮৬

করিল। বস্তুতঃ, সরোজিনী যে তাহার প্রথম ঝঞ্চাট সামলাইয়া লইবার পরেও সতীশের এত বড় ঘৃণিত আচরণের সঙ্গে মনে মনে শশাস্কমোহনের তুলনা করিয়া দেখিবে না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই উভয়ের বোধ হইল।

পর্বিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সরোজিনী তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালার সামনে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পথের পানে চাহিয়া বিসয়াছিল, হঠাৎ মনে হইল খানিক দ্রে একখানা বোঝাই-দেওয়া গরুর গাড়ির পিছনে পিছনে যে ছটি লোক ছাতা-মাথায় ধীরে ধীরে চলিয়াছে, তাহার একজন বেহারী। সরোজিনী সতর্ক হইয়া গরাদ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি ক্রমশঃ তাহার জানালার কাছে আসিতে একটা লোক মুখ তুলিয়া উপর পানে চাহিতেই স্পষ্ট দেখা গেল সে বেহারী। সরোজিনী হাত নাড়িয়া আহ্বান করিতেই বেহারী তাহার সঙ্গীকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ছাতি মুড়য়া জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সরোজিনী কহিল, বেহারী, ঢুকেই বাঁ-হাতি সিঁড়়। ওপরে এসো।

তখন বাড়ীর সকলেই দিবা-নিদ্রায় স্থন্ত, বেহারী অনতিবিলম্বে সিঁড়ি দিয়া সরোজিনীর উপরের ঘরে ঢুকিয়া ভাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিল।

সরোজিনী মনে মনে তাহাকে আশীর্কাদ করিয়া কহিল, তোমাদের গাড়ি ত সেই রাত্রি এগারোটার পরে—এখনো তার ঢের সময় আছে। ঠাকুর সঙ্গে আছে, সে জিনিষ-পত্র মুটে দিয়ে নামিয়ে রাখতে পারবে, তুমি একটু ব'সো।

জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিয়াছিল সতীশ এখানকার বাসা উঠাইয়া অক্সত্র চলিয়াছে।

বেহারী তাহার উড়ুনির অঞ্লে কপালের ঘাম মৃছিয়া মেঝের উপর উপবেশন করিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সরোজিনী এই প্রকারে ভূমিকা করিল; কহিল, আচ্ছা বেহারী, ভূমি ত কথনো বামুনের মেয়ের কাছে মিথ্যা কথা বলো না।

বেহারী জিভ কাটিয়া কহিল, বাপ রে! তা হ'লে কি রক্ষে আছে দিদিমণি। সাতজন্ম কাশীবাস করলেও এ পাপের মোচন হবে না।

সরোজিনী স্মিগ্ননৃষ্টিতে এই পল্লীবাসী ধর্মভীরু বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া স্নেহ-হাস্তে কহিল, সে ত জানি বেহারী, তুমি কখনো মিছে বল না, কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করব, সে তুমি কারো কাছে বলতে পাবে না—তোমার মনিবের কাছেও না।

বেহারী কহিল, আমার দরকার কি দিদিমণি, কারো কাছে বলবার!

সরোজিনী একটুখানি মৌন থাকিয়া আসল কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাবিত্রী মেয়েটি কে বেহারী ?

বেহারী সরোজিনীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমার সাবিত্রী মায়ের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চ দিদিমণি ? জানিনে দিদিমণি, মা-জননী আমার কাপ শাপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে এত ত্বংখ পাচ্চেন! আহা, মা যেন লক্ষ্মীর প্রতিমে!

অনেকদিন হইয়া পেল বেহারী সাবিত্রীর নামটা পর্যান্ত মুখে উচ্চারণ করিবার স্থযোগ পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর গদগদ এবং চোখের দৃষ্টি অশ্রুজলে ঝাপ্সা হইয়া উঠিল।

সাবিত্রীর উল্লেখমাত্রই বুড়োর এতথানি ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া সরোজিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বেহারী হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, মা আমার যেদিন রাথালবাবুর মেসে দাসীবৃত্তি করতে এলেন, তখন মামুষগুলো সব দেখে অবাক্ হয়ে গেল! মুখে যেন হাসিটি লেগেই রয়েছে। রাথালবাবু ম্যানেজার আর আমি ত চাকর, কিন্তু, মায়ের কাছে সবাই সমান—সবাইকে সমান যত্ন! একাদশীর দিন কাঠ-ফাটা উপোস করেও কথনো মায়ের মুখে ব্যাজার দেখিনি, দিদিমণি!

**চরিবাহীন** ৩৮৮

বৃদ্ধ যেন সমস্ত হাদয় দিয়া কথা কহিতেছিল। তাই এই তাহার অকৃত্রিম ভক্তি-উচ্ছাসে সরোজিনী মৃশ্ধ হইয়া পেল এবং তাহার বিদ্ধেরে জালাও যেন গলিয়া অর্দ্ধেক ঝরিয়া পড়িল। বেহারী কহিতে লাগিল, দিদিমণি, শাস্তরে লেখা আজে, মা লক্ষ্মী একবার কি যেন একটা অপরাধ করে নারায়ণের হুকুমে দাসীবৃত্তি করেছিলেন, আমার মাও যেন ঠিক তেমনি কোন্ দোষে চাকরী করতে এসে নানান্ হঃখ পেয়ে শেষকালে চলে গেলেন। যেদিন চলে গেলেন, সে দিনটা আমার বুকের মাঝে আজও যেন গাঁথা হয়ে আছে, দিদিমণি!

সরোজিনী আন্তে আন্তে প্রশ্ন করিল, তিনি এখন কোথায় আছেন বেহারী ?

বেহারী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিল না, মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জান না বেহারী ?

বেহারী এবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক জানিনে বটে, কিন্তু তবুও জানি। কিন্তু সে কথা জানাতে যে মায়ের মানা আছে দিদিমণি, আমি ত বলতে পারব না।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, মানা কেন ?

মানা যে কেন, তাহা বেহারী নিজেও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। তথাপি এই নিষেধ চিরদিন মাক্ত করিয়া চলা, সে কেমন আছে জানিতে না পাওয়া, তাহাকে এ জীবনে আর একবার চক্ষেদেখিতে না পাওয়া, এ সকল যে বেহারীর পক্ষে কত হুরুহ, তাহা সে শুধু নিজেই জানিত। বিশেষ করিয়া যখনই কোন কথাবার্ত্তায় তাহার মায়ের বিরুদ্ধে সতীশের তীত্র কুংসিত ইঙ্গিত প্রকাশ পাইত, তখন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে তাহার মনের মধ্যে আবেগের ঝড় বহিয়া যাইত, কিন্তু তব্ও বুড়ো আজ পর্যান্ত তাহার শপথ ভঙ্গ করে নাই। যদি কোন দিন অসহ্য হইয়াছে, তখনই যে এই কথাই শরণ করিয়াছে যে সাবিত্রী যখন নিজে এত বড় কলঙ্ক নীরবে বহন

করিতেছে, তথন নিশ্চয়ই ভিতরে এমন কিছু একটা আছে যাহা তাহার বৃদ্ধির অগোচর। সাবিত্রীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অস্তু ছিল না।

কিন্তু, এখন আর-একজন যখন সে কথা জ্ঞানিবার জন্ম ঔৎস্ক্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া ফেলিতে তাহার প্রাণটাও আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বলতে পারি দিদিমণি, তুমি যদি আমার বাবুকে না বল।

সরোজিনী মনে মনে ভারী আশ্চর্য্য হইল। বেহারী জানে অথচ সতীশ জানে না এবং তাহাকেই জানাইতে বিশেষ করিয়া সাবিত্রীর নিষেধ—ইহার কি কারণ সে ভাবিয়া পাইল না। কহিল, না বেহারী, আমি কাউকে বলৰ না, তুমি বল।

বেহারী মিনিট-ছই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহাতে অসত্যের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে কি না, তাহার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ইতিহাস সে একটি একটি করিয়া বির্ভ করিয়া বলিল।

সাবিত্রী যে সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত এবং এই জন্মই যে রাখালবাবু গায়ের জ্বালায় ঝগড়া করিয়া বাবুকে বাসা হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং সতীশবাবু মাঝে মাঝে মদও খাইতেন ইত্যাদি কোন কথাই সে গোপন করিল না।

সমস্তক্ষণ সরোজিনী মন্ত্রমুধ্বের মত বসিয়া শুনিল। বোধ করি এমন একাগ্র চিত্তে, এত মনোযোগ দিয়া আর কেহ কখনও কাহারো কথা শুনে নাই। যে-রাখালবাবুর কাছে শশান্ধমোহন খবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দৈবাৎ সে লোকটির ইতিহাসও আজ সরোজিনীর অপরিজ্ঞাত রহিল না।

সাবিত্রীর কোথায় বাড়ী কিংবা, তাহার পিতৃকুল বা খণ্ডরকুলের পরিচয় কি, সকল সন্ধান বেহারী না দিতে পারিলেও সে যে বাহ্মণের মেয়ে, বিধবা, স্করুপা, লেখাপড়া জানে—শুধু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় দাসী- চবিত্রহীন ৩৯.

বৃত্তি করিতে আসিয়াছিল এ কথা সে বার বার করিয়া কহিয়া বলিল, এত ত ভালবাসতেন কিন্তু তবুও বাবু মাকে যেন বাঘের মত ভয় করতেন দিদিমণি। মদ খেয়ে বাসায় ঢোকবার পর্য্যন্ত তাঁর সাহস ছিল না। বিপিনবাবু ব'লে বাবুর একজন বজ্জাত বন্ধু ছিল, তার সঙ্গে মিশে গান বাজনা করতে বাবু একটা কুস্থানে যাভায়াত করতেন, মায়ের কানে যাওয়ামাত্রই সেখানে যাওয়া তাঁর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এমন ক্ষমতা হ'ল না যে, আমার সাবিত্রী মাকে তুচ্ছ করে আর সেখানে যান! বলিয়া বেহারী সগর্কে সরোজিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সতীশের উপর আর একজন নারীর এতবড় অধিকারের সংবাদ সরোজিনীর বুকে শেলের মত বিঁধিল, তথাপি সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বেহারী, তাঁকে এত ভয় করবার সতীশবাবুর দরকার কি ছিল •

বেহারী যেমন বৃঝিয়াছিল তেমনি বলিল, আমার মা যে ভয়ানক রাশভারি লোক ছিলেন দিদিমণি! শুধু আমাদের বাবুই নয়, বাসাম্বদ্ধ লোক তাঁকে মনে মনে ভয় করত যে। একটা দিনের কথা বলি। সেদিন অনেক রান্তিরে বাবু কোথা থেকে মদ থেয়ে আর একটা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। ভেবেছিলেন অভ রান্তিরে সাবিত্রী মা নিশ্চয়ই তার বাসায় চলে গেছে। আমি জেগেছিলাম, দোর খুলে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, সাবিত্রী চলে গেছে না বেহারী ? বললাম, না বাবু, আজ তিনি যাননি—এখানেই আছেন। যাই শোনা, অমনি মদের বোতল রাস্তায় ফেলে দিয়ে আন্তে আস্তে চোরের মত বাসায় চুকলেন। ভয়ে নেশাটেশা চোথের পলকে উবে গেল। বল ত দিদিমণি, তিনি ছাড়া বাবুকে কি আর কেউ কোন দিন শাসন করতে পারবে!

সরোজিনী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, সতীশবাবু কি এখনো মদ খান বেহারী ?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আবার স্থক করতে

কতক্ষণ দিদিমণি ? তাইতে ত আজ হুদিন ধরে কেবল ভাবচি এই হুঃসময়ে আমার সাবিত্রী মা যদি একবার আসতেন!

সরোজিনী উৎস্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বেছারী ?

বেহারী কহিল, আমি বরাবর দেখি, বাবু মন খারাপ হলেই মদ খেতে আরম্ভ করেন। এক উপীনবাবুকে ভয় করেন, তা তাঁর সঙ্গেও কি জানি কি হয়ে গেছে। সে রাত্রিতে তিনি বাসায় উঠে হঠাৎ সাবিত্রী মাকে চোখে দেখতে পেয়েই সেই যে চলে গেলেন, তারপর থেকে কেউ আর কারও নাম করেন না। তবে বল দিকি দিদিমণি, মা ছাড়া বাবুকে আর কে সামলাতে পারে?

এক ট্রখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, অস্থাথের খবর পাওয়া পর্যান্ত এই পাঁচ-ছটা দিন বাবুর যে কি করে কেটেছে, সো তো আমি চোখের ওপরেই দেখলুম। পরশু ঘুম থেকে উঠে তারের খবর পেয়ে সেই যে মুখ থুবড়ে পড়লেন সারাদিন আর উঠলেন না। তার পরে রাত্তিরের গাড়ীতে বাড়ী চলে গেলেন। আমাকে শুধু এই কথাটি বলে গেলেন, বেহারী, তোরা সব নিয়ে থুয়ে বাড়ী চলে আয়।

সরোজিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, কার অস্ত্রথ বেহারী ?

বেহারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, যাবার পথে বাবু তোমাদের বলে যাননি দিদিমণি ?

সরোজিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কার অসুখ ?

বেহারী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা হলে মনের ভূলে অমনি সোজা চলে গেছেন, এ বাড়ীতে ঢোকেননি। যেদিন সকালে এখানে নেমস্তন্ন খেতে আসবেন, সেই দিনই চিঠি এলো বুড়োবাবুর অমুখ। তাই আর খেতে আসতে পারলেন না। টেলিগ্রাফ করে নিজেই সারাদিন পোষ্টাফিসে দাঁড়িয়ে কাটালেন, কিন্তু কোন খবর এল না। তারপরে পরশু সকালে একেবারে শেষ খবর এলো। রাভিরের গাড়িতে বাবু বাড়ী চলে গেলেন।

সরোজিনী চমকিয়া উঠিল—সতীশবাব্র বাবা মারা গেলেন ? বেহারী বলিল, হাঁ দিদিমণি।

কি হয়েছিল ?

অনেক বয়স হয়েছিল, শুধু একটা উপলক্ষ করে প্রাণটা বেরিয়ে গেল, বলিয়া বেহারী আর্দ্র চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, অন্থ কিছুর জন্মে হংখ করিনে, কিন্তু, এই বুড়োটা ছাড়া বাবুর আপনার বলতে আর কেউ রইল না। তার এই ফটো দিন এই শুধু ভাবচি, এখন থেকে কি যে করতে থাকবেন, তা মা হুগাই জানেন। বৃদ্ধ চাদরের প্রান্তে তাহার সিক্ত চোখ ছুটি আর একবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইল।

সরোজিনীর নিজের চোখেও জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। কহিল, এবার থেকে সতীশবাবু ভাল হয়েও যেতে পারেন। মন্দই যে হবেন, এ ভয় ভোমার কেন হচ্ছে বেহারী ?

বেহারী অন্তমনস্কের মত বলিল, কি জানি! তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক দিদিমণি, বাবু ভালই হোন—আর যেন সেদিকে মতি-গতি না হয়। কিন্তু যাবার সময় গাড়িতে উঠে নাকি বললেন, যাক, এক রকমে বাঁচা গেল বেহারী, সংসারের আর কারো জ্বন্তে ভাবনা-চিন্তে করতে হবে না। তোমাকে সত্যি বলছি দিদিমণি, সেই থেকে যখনই মনে পড়ছে তখনই বুকের ভিতর হু হু করে উঠছে। হাতে কত টাকাই ত এবার পড়বে—সঙ্গী সাথীও বাবুর সব ভাল নয়—মন্দ পথে গেলে এখন কে ঠেকাবে? তেখু পারে আমার মা। বলিয়া বেহারী অজ্ঞাতসারে আর একবার তাহার শ্রোতার বক্ষে তপ্ত শেল হানিয়া হাত ছটা জ্বোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

সরোজিনী আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া মৃত্ত্বর্তে কহিল, বেশ ত বেহারী, তাঁকেই কেন আসতে চিঠি লিখে দাও না ?

বেহারী বলিল, ঠিকানা ত জানিনে। নিজে যদি একবার কাশী যেতে পারতাম, যেমন ক'রে হোক খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু আমার ত সে যো নেই। বাবুকে একলা ফেলে রেখে যেতেও ত মন সরে না। তা ছাড়া আমি ত কখনো কাশী যাইনি,

—সে দেশ ত চিনিনে, বলিয়া সে নিরুপায়ের মত সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিল। স্পষ্ট বুঝা গেল সতীশের এই পরম হিতৈষী বৃদ্ধ ভূত্য প্রভূর অবশুস্তাবী মঙ্গলের আশস্কায় ব্যাকুল হইয়া তাহার কাছে নীরবে আশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু সরোজিনী তাহাকে কোন ভরসাই দিল না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিল।

আজ তা হ'লে আসি দিদিমণি, বলিয়া বেহারী উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, পরক্ষণেই অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া হাতজোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কি বেহারী ?

একটা কথা নিবেদন করব দিদিমণি ?

সরোজিনী অনেক কটে একট্থানি মান হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, কি কথা ?

বেহারী তেমনি যুক্তকরে করুণকণ্ঠে কহিল, আমি গোয়ালা চাষা, তাতে বুড়োমামুষ। কি বলতে যদি কি বলে ফেলে থাকি, অপরাধ নেবেন না।

সরোজিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রাণপণে তাহা নিরোধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

তাহার মুখের এই একটিমাত্র 'না' শব্দ শুনিয়াই বেহারীর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে নিজেকে চাষা প্রভৃতি বলিয়া নিজের বৃদ্ধিহীনতার সহস্র পরিচয় দিলেও সে আসলে নির্বোধ ছিল না। স্থতরাং, কেন যে সরোজিনী সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহাকে পথ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কেন যে সে এমন গভীর মনোনিবেশ পূর্বক তাহার কাহিনী শুনিতেছিল, সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অকস্মাৎ সূর্য্যের আলোর মত নির্মাল হইয়া উঠিল। এবং না জানিয়া সে যে তরুণীকে এতক্ষণ ধরিয়া বিধিয়া এত বেদনা দিয়াছে, সেজক্য তাহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তথন বেহারী নিরতিশয় করুণকণ্ঠে কহিল, আমি জানি তোমার কথা কখনো ঠেলতে পারবেন

না-—তুমিও ইচ্ছে করলে বাবুকে অসময়ে রক্ষে করতে পার। কিন্তু
আমার মন বলে, তুমি ষেন তাঁকে ত্যাগ করেছ মা। বেহারী এই
প্রথম সরোজিনীকে মাতৃ-সম্বোধন করিল। 'মা' বলিয়া কাজ আদায়
করিবার ফন্দিটা বুড়া বেশ জানিত।

সরোজিনীর অশ্রু আর মানা মানিল না, ছই চক্ষু প্লাবিয়া বড় বড় কোঁটা ঝর্ ঝর্ করিয়া বুড়ার সাক্ষাতেই ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, না বেহারী, আমার দ্বারা কিছু হবে না—আমি আর তার কোন কথায় নেই।

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মা বলে ডেকেছি, আমি তোমার ছেলের মত। দোষ ঘাট তাঁর যাই হয়ে থাক, আমি ঘাট মানছি, বলিয়া বেহারী ঝু'কিয়া পড়িয়া সরোজিনীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত আমার বাবুকে চেনো ? এই বিপদের দিনে অভিমান ক'রে তাঁকে মেরে ফেলতে তোমাকে ত আমি কিছুতে দেব না মা!

সরোজিনীর নিদারুণ অভিমান গলিয়া গিয়া সতীশকে ক্ষমা করিবার জন্ম একবার উন্মুখ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ার মুখের সাবিত্রীর সমস্ত প্রসঙ্গ মনে পড়িয়া তাহার বিগলিত চিত্ত চক্ষের পলকে পুনরায় শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িয়া শাস্ত কঠোর স্বরে কহিল, না বেহারী, তুমি ভয় ক'রো না, সাবিত্রী এসে পড়লেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন উপকার হবে না।

এই নিষ্ঠ্র প্রত্যান্তরের জন্ম বেহারী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।
তাহার নিজের সর্বজয়ী ভালবাসার কাছে এই শুক্ষ কণ্ঠস্বর এমন
কঠিন হইয়া বাজিল যে, সে কিছুক্ষণের জন্ম বিহ্বলের মত শুধু
চাহিয়া রহিল। তারপরে আর একটি কথাও না বলিয়া আর একবার
প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যক্ষারোগগ্রস্ত স্ত্রীকে লইয়া উপেন্দ্র মাস পাঁচ-ছয় নইনিতালে বাস করিয়া মাত্র কয়েকদিন হইল বক্সারে ফিরিয়া আসিয়াছে। এটা সুরবালার শেষ ইচ্ছা। সেদিন, সন্ধ্যার পর স্নিগ্ধ দীপালোকের পানে অনেকক্ষণ চূপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া এই পরলোকের যাত্রীটি ধীরে ধীরে স্বামীর হাতের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বলিল, তোমার কথায় আর কখনো কোন দিন সন্দেহ হয় না। আজ আমাকে একটি কথা সত্যি ক'রে বলবে ? ভুলোবে না বল ?

উপেক্ত মুমূর্ স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কি কথা পশু !

স্থরবালা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, তোমাকে আমি আবার পাব ত ?

উপেন্দ্র স্ত্রীর কপালের উপর হইতে রুক্ষ চুলগুলি সরাইয়া দিয়া শাস্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, পাবে বৈ কি!

আচ্ছা, কত দিনে পাব ? আমি ত শীগ্গিরই চললুম, কিন্তু তত দিন কোথায় তোমার জন্মে বসে থাকব ?

স্বর্গে থাকবে। সেখান থেকে আমাকে সর্ব্বদাই দেখতে পাবে।
কিন্তু, একলাটি কেমন ক'রে থাকব আমি? আচ্ছা, ডাক্তারে
সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে? এমন কোন ওযুধ নেই, যাতে আমি
বাঁচি? আমি গেলে তোমার হয়ত কত কন্টই হবে।

এক ফোঁটা চোথের জল উপেন্দ্র কোন মতেই সামলাইতে পারিল না—টপ করিয়া স্থুরবালার কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সমস্ত দ্বদয়টা তাহার মথিত করিয়া নালিশ ধ্বনিয়া উঠিল, ভগবান! স্বামীর বুকে এত বড় ভালবাসাই শুধু দিলে, কিন্তু এতটুকু শক্তি দিলে না যে, স্নেহাস্পদটিকে সে একটা দিনও বেশী ধরিয়া রাখে। স্থরবালা শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া স্বামীর চোথ মুছাইয়া দিয়া বলিল, তোমার কান্না আমি সইতে পারিনে,—আমার আর একটি কথা রাখবে ?

উপেক্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রাখব।

স্থারবালা কহিল, তা হ'লে আমার ছোটবোন শচীর সঙ্গে ছোট-ঠাকুরপোর বিয়ে দিয়ো, আমি অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, হ'চার দিন পড়ার এমন কি ক্ষতি হবে,—একবার কলকাতা থেকে আসতে টেলিগ্রাফ করে দাও না।

উপেন্দ্রর বুকে আর একবার শেল বিঁখিল! দিবাকরকে স্থরবালা যে কত ভালবাসিত তাহা সে জানিত। তথাপি তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। দিবাকরের চরম কীর্ত্তি চিরদিনই সে পত্নীর কাছে গোপন রাখিয়াছিল, আজও তাহা প্রকাশ করিল না। টেলিগ্রাফ করিবার অন্থরোধটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু তার সঙ্গে শচীর বিয়ে দিতে প্রথমে ত তোমার মত ছিল না পশু! শুধু আমার মতেই শেষে মত দিয়েছিলে। এখন আমার নিজের মত বদলে গেছে, শচীর জন্মে তের ভাল সম্বন্ধ আমি ঠিক করে দেব, কিন্তু এ বিয়েতে কাজ নেই স্থরো।

স্থরবালা বলিল, না, সে হবে না। ছোটঠাকুরপোর সঙ্গেই শচীর বিয়ে দিয়ো।

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন বল ত ষ

স্থরবালা কহিল, তার মুখ দেখে তুমি কোন দিন আর আমাদের পর হ'তে পারবে না। তা ছাড়া, সে বাড়ীতে থাকলে তোমাকেও দেখতে পারবে।

উপেন্দ্র অক্তমনস্কের মত কহিল, আচ্ছা, যদি অসম্ভব না হয়, দেব।
ইহার তিনদিন পরে খবর পাইয়া উপেন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও মহেশ্বর
আসিয়া পড়িলেন। স্থরবালা তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া
কহিল, আমি গেলে ওর ওপরে একটু দৃষ্টি রেখো দিদি। আমি ত
জানি, উনি আর কখনো বিয়ে করবেন না, কিন্তু ভারী কষ্ট হবে।

তোমরা স্বাই ওঁকে দেখো, তোমাদের কাছে এই আমার শেষ মিনতি, বলিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেশ্বরী তাহার বৃকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ দিন কাটিল, তাহার পরে একদিন সকালে স্বামীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া, সমস্ত পাড়াটা শোকের সাগরে মগ্ন করিয়া দিয়া সতী-সাধ্বী স্বর্গে চলিয়া গেল।

উপেন্দ্র শাস্ত স্থিরভাবে পত্নীর শেষ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া মহেশ্বরীকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। উপেন্দ্রের পিতা শিবপ্রসাদবাবু পুত্রের জন্ম অত্যন্ত উৎক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ছেলের মুখ দেখিয়া অনেকটা আশ্বন্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, না, যতটা ভয় পেয়েছিলাম সে রকম নয়। এমন কি, তিনি অচিরভিব্যতে আর একটি টুকটুকে বধ্ ঘরে আনিবার আশাও হৃদয়ে স্থান দিলেন। কিন্তু অন্তর্থামী বোধ করি অলক্ষ্যে থাকিয়া বৃদ্ধের জন্মে সেদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

দিন-কয়েক পরেই উপেক্রকে শামলা মাথায় দিয়া কে।টে বাহির হইতে দেখিয়া শিবপ্রসাদ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। এমন কি, পুলকের আতিশয়ে পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্ম কাছে ডাকিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক হিতকথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, উপীন, তোমাকে আর বোঝাব কি বাবা, তুমি নিজেই সমস্ত জান, সমস্তই বোঝাে! এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আজ যা আছে, কাল তা নেই, কাল যা আছে, আজ তা নেই—কেউ কারাে নয়—সব মিছে, সমস্তই মায়ার খেলা। এই কথাটি সর্বনা মনে রেখাে বাবা, কখনাে আখের নষ্ঠ ক'রাে না৷ প্রাণপণে উন্নতি করবার এই ত সময়! কে কার ? শাস্ত্রে আছে, চলাচলমিদং সর্বং কীর্ত্তির্যন্ত স জীবতি! অর্থাং কি না, মান বল, সম্ভম বল, সমস্তই হচ্চে টাকা। টাকা রাজগারের ওপরেই সমস্ত নির্ভর। দেখ না, সতীশের বাবা কি রক্ম টাকাটা রেখে গেলেন বল দেখি ? বলিয়া গন্তীরভাবে মাথা

চরিত্রহীন ৩৯৮

নাড়িতে লাগিলেন। উপেন্দ্র আনত-মুখে নিঃশব্দে সমস্ত শুনিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কাছারি চলিয়া গেল।

আদালতে সতীশের দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি এই হুর্ঘটনার জন্ম অত্যন্ত হুংখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে সতীশের কথা পাড়িলেন। উপেন্দ্রের ধারণা ছিল যে, সতীশ পিতার মৃত্যু হইতে বাড়ীতেই আছে, কিন্তু এখন শুনিতে পাইল যে, সে বাড়ীতেই আছে বটে, কিন্তু এখানের নহে, দেশের। টুরুবাবু সতীশের বৈমাত্রেয় বড়ভাই। কোনদিন তাহাকে স্থনজরে দেখেন নাই—এক বাড়ীতে বাস করিয়াও কখনও তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ সতীশের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেও অস্থায় হয় না। পিতার মৃত্যুতে অর্জেক সরিক হইয়া সে দাদার আরও বিষদ্ষ্টিতে পড়িয়াছে। বলিলেন, এর মধ্যেই প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে মস্ত ছুই ডিস্পেনসারি খুলেচে, একশ টাকা মাইনে দিয়ে এক ডাক্তার এনেছে, তা ছাড়া বাড়ীটাকে পর্যান্ত হাস-পাতাল করে তুলেছে।

উপেন্দ্র সহজভাবে বলিল, হাঁ, এ মংলব তার অনেক দিন থেকেই ছিল, শুধু টাকার অভাবেই এতদিন পারেনি বোধ করি।

টুমুবাবু শ্লেষ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, সে তো আমিও বোধ করি হে উপীন। কিন্তু, শুধু ডিস্পেনসারি খোলার মংলবই ত তুমি জানতে, কিন্তু তার সাধন-ভজনের মংলবটা ত আর জানতে না ভাষা।

উপেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাধন-ভজন কি রকম १
টুরুবাবু বলিলেন, এই যেমন চক্র, কারণ, পঞ্চ ম-কার ইত্যাদি।
শুধু ফিলান্থু পিষ্ট নয় হে, 'সতীশস্বামী' এখন একজন উচুদরের
সাধক। গেরুয়া বসন, বড় বড় চুল-দাড়ি, রুদ্রাক্ষ-মালা, কপালে
সিঁহুরের ফোঁটা—সদাই ঘ্র্ণিত লোচন! তার একটা সই নেবার
জন্মে রাসবিহারীকে পাঠিয়েছিলাম, সে ত ভয়ে ছদিন কাছেই ঘেঁষতে
পারেনি—আর এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, তার চাকর বেহারী

আমাকে লিখে পাঠিয়েছে—জবাব দেওয়া এখনো হয়নি, তাই পকেটে পকেটেই ঘুরছে, ৰলিয়া তিনি একখানা হল্দে ভাঁজকরা কাগজ বাহির করিয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

নিরুপায় বেহারী সতীশের অগ্রজের কাছে উপায় ভিক্ষা করিয়া এই পত্রথানি পাঠাইয়াছে। খুব সম্ভব, সে গ্রামের কোন অজ্ঞ বালককে ধরিয়া পত্রথানি লিখাইয়া লইয়াছে। আগাগোড়া চিঠিখানি পড়া গেল না বটে, কিন্তু যতটুকু গেল, ততটুকু উপেল্রকে বহুক্ষণের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া রাখিল।

তাহার আবাল্য স্থন্দ, তাহার ভান হাত, তাহার ছোট ভাই—
সেই সতীশ আজ অধঃপাতের এতই নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে যে,
গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যে এই সমস্ত বীভৎস কীর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে
লজ্জা বোধ ত করেই না, বরঞ্চ ধর্মসন্ধান করিতেছে মনে করিয়া
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। হয় ত সেই কুলটা দাসীটাও যোগ
দিয়াছে। তা ছাড়া, বেহারীর পত্রের ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে,
গ্রামের নিক্ষা কয়েকজন লোকও তাহার সঙ্গী জুটিয়াছে।

অন্তমনক্ষ হইয়া উপেক্স চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, টুমুবাবুকে ফিরাইয়া দিবার কথা তাহার মনে পড়িল না।

বেহারী পত্রখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়া প্রথম কয়েকদিন স্বয়ং টুনুবাবুর প্রত্যাশা করিয়া উদ্গ্রীব হইয়া রহিল, পরে একখানি উত্তরের জ্বন্থ অধীর হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, না আসিলেন বড়বাবু, না আসিল তাঁহার একখণ্ড জবাব।

বিশেষ করিয়া 'থাকোবাবা'র দৌরাত্ম্যেই বেহারী অভিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, সিদ্ধ পুরুষ। সভীশের মন্ত্রগুরু। অষ্টপ্রহর মদ ও গাঁজায় মেজাজ ত্র্বাসা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। মুখ এত খারাপ যে শুধু রাগের উপর নয়, তাঁহার বহাল তবিয়তের আলাপেও কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

কিন্তু ইহাই নাকি তান্ত্রিক সিদ্ধ-সাধুর একটা লক্ষণ। তা ছাড়া সতীশের গুরু যে!

বেহারীর নিজের তরফ হইতেও ইহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অল্প ছিল না ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সতীশের কোনরূপ অনিষ্টের গন্ধ পাইলেই বেহারী হিতাহিত-জ্ঞানশৃন্ম হইয়া উঠিত।

'গুরুবাবা'র শিক্ষকতায় সতীশ ও তাহার দলের নিশীথের নিভ্ত চক্রসাধনা ও ততোধিক নিভ্ত আর্থক্তিক অর্ক্টানাদি এতদিন বেহারী কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু যেদিন দিনের বেলা সতীশ মদ ও গাঁজা 'বাবা'র প্রসাদ পাইল, সে দৃশ্য এই ভূত্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। সতীশের অবর্ত্তমানে সে গুরুবাবার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া জোড়হাতে ভক্তিভরে কহিল, বাবা, আপনি দিনের বেলায় আর বাবুকে গাঁজা মদ খাওয়াবেন না।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। 'বাবা' একমুহূর্ত্তেই সপ্তমে চড়িয়া চীংকার করিয়া উঠিলেন, তুই শালা মদ ৰলিস্!

বেহারী বিনীতস্বরে কহিল, কি জানি আমাদের দেশে ত ওরে মদই কয়।

'বাবা' বলিলেন, মদ! কিন্তু তোর শালার কি ? তুই বলবার কে ?

বেহারীও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, সেও দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি বাবুর চাকর।

ওরে আমার চাকর! বলিয়া াঙ্গে সঙ্গেই 'বাবা' একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া দাঁত থি চাইয়া কহিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি তোর বাবুর বাবা, তা জানিস্।

বেহারী বসিয়াছিল, তড়াক করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া বলিল, থবরদার! আমার সাম্নে ওসব তুমি ব'লো না তা বলে দিচিচ! থাকে বার এমনিই ত দিবারাত্রির মধ্যে সহজ চৈতক্য প্রায়ই থাকে না, বেহারীর তিরস্কারে একেবারে দিয়িদিক্জ্ঞানশৃষ্ম হইয়া পড়িলেন। কি করবি রে শালা! বলিয়া স্থম্থের খড়মটা তুলিয়া লইয়া বেহারীর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। নাক দিয়া বেহারীর ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল, এবং এক মুহুর্তেই তাহার হৃদয়ের কোন্ এক অজ্ঞাত স্থান হইতে চল্লিশ বংসর প্র্কেকার রক্ত একেবারে মগজে চড়িয়া গেল। সে ঘরের কোন হইতে 'বাবা'র চারি হাত দীর্ঘ লোহার ত্রিশূল চক্ষের নিমিষে টানিয়া লইয়া 'বাবা'র মাথার উপর উভাত করিয়া ধরিল। ভয়ে ছই হাত স্থম্থে তুলিয়া 'বাবা' কুকুরের মত চীংকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই অমানুষিক চীংকারে বেহারীর নিজেরও চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে হাতের ত্রিশূলটা যথাস্থানে রাথিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাথানেক পরে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি ?

বেহারী বলিল, হাঁ। কিন্তু, সে নিজের রক্তপাতের উল্লেখ করিল না।

সতীশ পলক মাত্র স্থির থাকিয়া বলিল, তোকে এ বাড়ীতে থাকতে দিতে আর পারব না! কিন্তু তোকে জবাবও দেব না! শ-ছই টাকা নিয়ে তুই বাড়ী যা, তোর মাইনে আমি মাসে মাসে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

বেহারী নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজে।

সে ক্ষোভ প্রকাশ করিল না, ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল না, তুই শত টাকা উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া প্রভুর পায়ের ধূ**লা মাথায় লই**য়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ উপরের বারান্দা হইতে যতক্ষণ দেখা গেল তাহার পানে চাহিয়া রহিল। ক্রমে বিধু পালের দোকানের আড়ালে তাহার দেহটা যখন অদৃশ্য হইল তখন শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাকৃ—এতদিনে বেহারীটাও গেল!

এবার আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই মহামায়ার পূজা। এখন তাহার দেরী ছিল, কিন্তু সতীশের বন্ধুমহলে ইহারই মধ্যে আলোচনা উঠিয়াছে, এবার মায়ের কি কি করা চাই। মহাষ্টমীর জন্ম এখন হইতেই যে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাজের মাঝামাঝি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল; এমন কি, ছই-চারিটি সারিপাতিক জ্বরের জন্মও ডাক্তারবাবুর হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হইয়া গেল।

আজ্ঞ কয়দিন হইতেই সতীশের দেহটা তেমন ভাল বোধ হইতেছিল না। বেহারী যে দিন চলিয়া গেল সে রাত্রে জ্ঞানের লক্ষণ স্পষ্ট অনুভব করিল। হয় ত একাদশীর জন্ম হইয়া থাকিবে বলিয়া সে পরদিন সকালে উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু যাহা বাস্তব, যাহার ভার আছে, তাহাকে অত সহজে উড়ানো চলে না। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাকে মানিতেই হইল যে, তাহার দেহ সুস্থ নয়।

তিন দিন পরে, পূর্ব্বপ্রথামত আজিকার চতুর্দ্দশী রাত্রিতেও ঘটা করিয়া পূজার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু, সতীশ স্বয়ং যোগ দিতে এবার অস্বীকার করিল। অপরাহু-বেলায় গুরুবাবা আসিয়া সতীশের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া কমণ্ডলু দেখাইয়া হাস্তপূর্ব্ব ক কহিলেন, বাবা এর ওপর ত যমের অধিকার নেই। তা ছাড়া, তুমি যে মূলাধার, তুমি না থাকলে যে সব পণ্ড।

গুরুজীর কথা সতীশ অগ্রাহ্য করিত না, তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজী হইল। বস্তুতঃ বেহারীকে বিদায় করার পর হইতে সমস্ত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া এ সব তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যদিচ, কোন মতেই তাহার বিশ্বাস হয় না যে বেহারী একেবারে চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, তথাপি যত শীঘ্র হয় তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্ত প্রাণ তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, আরও একটা চিন্তা তাহাকে ভিতরে ভিতরে যাতনা দিতেছিল। কি জানি, বেহারী নিজের বাড়ীতেই গেছে, কিম্বা তাহাদের পশ্চিমের বাড়ীতেই গেছে, গিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রচার করিয়া কি একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টায় আছে, কিম্বা,

আর কোন মংলব করিতেছে। ষাই হোক, তাহাকে আবার চোখে না দেখা পর্যান্ত সতীশ কিছুতেই স্মন্থির হইতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দ্বিতলের ঘরটিতে সমবেত হইয়া তুই-এক পাত্র সেবন করার পরে সতীশের সেই নির্জীব ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, তবুও অন্তরে পীড়ার গ্লানি তাহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়াই দিতেছিল। ঠিক এমনিই সময়ে পাশের ঘরে অকম্মাৎ বেহারীর গলা শুনিতে পাইয়া সতীশ পুলকিত বিশ্বয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হাঁক দিয়া ডাকিল, বেহারী না কি রে 🕈

বেহারী দ্বারের কাছে আসিয়া সমন্ত্রমে সাড়া দিল, আজ্ঞে!

'গুরুবাবা'র মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, এ ব্যাটা আবার ফিরে এলো না কি বাবা ? তা শালা ও ঘরে ঢকেছে কেন ?

এই ঘরেই তাঁদের নিশীথ-চক্রের আয়োজন চলিতেছিল।

সতীশ এ সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই বাড়ী গিয়েছিলি না কি রে ?

বেহারী কহিল, আজে না, আমি কাশী গিয়েছিলুম।

কাশী ? কাশীতে কেন ?

মাকে আনতে।

সতীশ চমকিয়া উঠিল। বেহারী কাহাকে যে 'মা' বলে, সতীশ তাহা জানিত। কহিল, সে কাশীতে থাকে নাকি ?

আজ্ঞে, হা।

· তুই তার ঠিকানা জানতিস্ ?

বেহারী কহিল, না। কিন্তু আমি জানতুম, মা যেখানেই থাকুন, বাবার মন্দিরে একদিন দেখা হবেই।

দেখা হয়েছিল ?

আজে হাঁ।

সতীশের বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্কঠে কহিল, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেখানে যাওয়া তোর ভাল কাজ হয়নি। তাদের মান-সম্ভ্রম লজ্জা-সরমের জ্ঞান নেই,—তোকে আহাম্মুক পেয়ে তোর সঙ্গে যদি চলেই আসত, আজ তা হ'লে তুই কি বিপদেই পড়তিস্বল ত ?

বেহারী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ তখন নিজেই আবার কহিতে লাগিল, বাড়ী ঢুকতে ত দিতাম না,—ফটকের বাইরে থেকেই দরওয়ান দিয়ে দূর ক'রে দিতাম। তাকে নিয়ে এই রাত্রে তুই কি মুদ্ধিলে পড়ে যেতিস্ ভেবে দেখ্দেখি? সাধে কি আর লোকে তোদের ভেমো-গয়লা বলে রে। আচ্ছা যা, খাওয়া-দাওয়া করগে যা। কালীচরণ, বেশ একটু বড় করে একপাত্র দাও ত ভাই।

স্ত্রুমমাত্র কালীচরণ একপাত্র 'কারণ' মূল সাধকের হাতে তুলিয়া দিল।

বেহারী মৃত্তকঠে কহিল, বাবু, মা একবার আপনাকে ডাকছেন! সতীশ পাত্র মুখে তুলিতে যাইতেছিল, চমকিয়া কহিল, কে ডাকছেন বললি?

বেহারী বলিল, মা।

সতীশ হতবুদ্ধির মত হাতের পাত্রটা পিকদানীতে উপুড় করিয়া দিয়া কহিল, তোর সঙ্গে এসেছে ? তা আগে বল্লিনে কেন ?

বেহারী তাহার জবাব না দিয়া পুনরায় কহিল, তিনি এখুনি একবার ডাকছেন।

সতীশ গলা একটু খাটো করিয়া বলিল, তুই বল্গে বেহারী, যে, বাব্র জ্বর হয়েছে, তাই বাইরের জন-কয়েক বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছেন। আধ ঘণ্টা পরে যাচ্ছি, বল্গে যা।

বেহারী তাহার হাতের পাশের দরজাটা চোথের ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একবার বেরিয়ে আস্থন।

সতীশ চকিত হইয়া নিঃশব্দ অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রশ্ন করিল, এই ঘরে ? বেহারী ঘাড় নাডিয়া জবাব দিল, হাঁ, এই যে।

সতীশ চট্ করিয়া গোটা-ছই লবঙ্গ এলাচ মুখে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহার পাশের দরজার অন্তরালেই সাবিত্রীর অঞ্চল-প্রাস্ত দেখা যাইতেছে। সে-যে-স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বোকা বিহারীকে বেশ করিয়া তুই গালে চড়াইয়া দেয়।

সাবিত্রী উ'কি মারিয়া দেখিয়া চুপি চুপি কহিল, ঘরের ভেতরে এসো।

এই কণ্ঠস্বরের স্থরে তাহার বুকের সমস্ত তারগুলা যেন বাঁধা ছিল,—সমস্ত একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে ঘরে ঢুকিতেই সাবিত্রী কহিল, জ্বর হয়েছে বলছিলে যে ?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, জ্বর হয়েছে ত।

কৈ দেখি ? বলিয়া সতীশের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া সতীশের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমিকয়া বলিল, হাঁ— সতিটিই জ্বর যে ! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে,—এসো,—আমি বিছানা করে দিচ্ছি, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল। বেহারী, বাবুর ঘরে একটা আলো জ্বেলে দেবে এসো, বলিয়া সাবিত্রী তেতালার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সে বাড়ী ঢুকিয়াই বাবুর শোবার ঘরটা বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল।

পালঙ্কের উপর শয্যা প্রস্তুত করাই ছিল, শুধু আঁচল দিয়া একবার ঝাড়িয়া দিতেই সতীশ শান্ত বালকের মত চোথ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। শিয়র এবং পায়ের দিকের জানালা ছুইটা বন্ধ করিয়া দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুটি থাকেন কোন্ ঘরে ?

বেহারী পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিলে সাবিত্রী কহিল, তাঁর কি কাছে ওখানে নীচে দিয়ে এসো বেহারী। বাইরের একসার ঘর ত অমনি পড়ে আছে—তার কোন একটাতে বেশ থাকতে পারবেন তিনি। বেহারী চলিয়া যাইতেছিল, সাবিত্রী ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি যাঁরা বাবুকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের বাড়ী যেতে বলে

দিয়ে ব'লো, বাবুর জ্বর বেশি হয়েছে, আর নামতে পারবেন না।

সতীশ একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না; মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

বেহারী বীরদর্পভরে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্থান করিলে সাবিত্রী বলিল, আর উঠো না যেন।—আমি খাবার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দিয়ে আসি। বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চলিয়া গেল।

তাহার ভয় ছিল, 'সাধুবাবা' বোধ হয় বিদ্রোহ করিবেন, তাই অলক্ষ্যে আসিয়া দ্বারের আডালে দাঁডাইয়াছিল।

পরক্ষণেই ওধারের দরজা দিয়া বেহারী প্রবেশ করিয়া জোর গলায় কহিল, মা বলে দিলেন, আপনারা বাড়ী যান। বাবুর জর বেড়েছে, আজ আর তাঁর নামা চলবে না! 'থাকোবাবা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার জিনিষপত্তর ঠাকুর, নীচে নিবারণের ঘরের পাশের ঘরে রেখে দিতে মা হুকুম দিয়েছেন। তুমি সেইখানেই থাকবে।

'বাবা'র উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। তিনি শাস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, মা কে বেহারী ?

বেহারী কটুকণ্ঠে জবাব দিল, সে খোঁজে তোমার দরকার কি ঠাকুর ? যা বলছি তাই কর—নীচে যাও। মনে মনে কহিল, কে তা টের পাবে। বিনি পয়সায় মদ-গাঁজা খেয়ে খড়ম মারা তোমার কাল আমি বার করব।

সকলেই হতবৃদ্ধির স্থায় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কেহই বৃঝিতে পারিল না বটে কিন্তু, আদেশ যখন সত্যকার আদেশরূপে অকুষ্ঠিতস্বরে বাহির হইয়া আসে, তা সে যাহারই মুখ দিয়া আস্ক্ক, মানুষ কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অমুভব করিতে পারে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না।

বেহারী রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী বামুনঠাকুরকে দিয়া

ত্থ জাল দিবার উত্যোগ করিতেছে। কহিল, রাত হয়ে গেল, তোমার ত এখনও পর্যান্ত স্নান আহ্নিক হয়নি মা। সারাদিন গাড়িতে এক কোঁটা জল পর্যান্ত খাওনি—চল, আগে তোমাকে স্নানের জায়গা-টায়গাগুলো দেখিয়ে দিয়ে আসি, ততক্ষণে বাব্র ত্থটুকু জাল দেওয়া হয়ে যাবে এখন। বলিয়া সাবিত্রীকে একরকম জোর করিয়াই লইয়া গেল।

তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া বেহারী বাবুর জন্ম তামাক সাজিয়া গুড়গুড়িটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া বাবুর ঘরে ঢুকিল। সতীশ চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, চোখ মেলিয়া কহিল, কে বেহারী ?

হাঁ বাবু, তামাক সেজে এনেছি।

আয়। সে কোথায় রে १

বেহারী কহিল, এখন পর্যান্ত এক ফোটা জল মুখে যায়নি। তাই জোর করে চান করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসছি বাবু।

সতীশ কহিল, বেশ করেচিস্। কিন্তু, তোকে আমি খুঁজছিলাম বেহারী।

বেহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—কেন বাবু ?—দেহটা এখন কেমন আছেন ?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাল নেই বেহারী। তোকে তাই আমি খুঁজছিলাম। দোরটায় খিল বিয়ে আমার কাছে এসে একটু ব'স।

বেহারী দার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে প্রভূর পায়ের কাছে আসিয়া মেজের উপর উবু হইয়া বসিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বেহারী, তুই ফাঁড়া মানিস্।

বেহারী সবিস্ময়ে কহিল, ফাঁড়া ? ফাঁড়া মানিনে আবার ? পাঁজি পুঁথির লেখা কখনো কি মিথ্যে হ'তে পারে বাবু!

সতীশ একট্থানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এবার আমার একটা মস্ত ফাঁড়া আছে বেহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; বলিল, না না, অমন কথা বলবেন না বাবু!

চরিত্রহীন ৪০৮

সতীশ নিজের মনে বার-ছই মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি টের পেয়েছি বেহারী, এই জ্বরই আমার শেষ-জ্বর,—এবার আমি আর বাঁচব না।

চক্ষের পলকে বেহারী প্রভুর ছই পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ও-কথা মুখে আনবেন না বাবু, আপনার সব আপদ-বালাই নিয়ে আমি যেন মরি, আমার পেরমাই নিয়ে আপনি বেঁচে থাকুন বাবু, আমরা সবাই তা হ'লে মরে যাব, একটি প্রাণীও বাঁচব না।
—বলিতে বলিতে বেহারী হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতীশ গন্তীরমূখে বলিল, মরা-বাঁচার কথা ত বলা যায় না বেহারী, যদি নাই বাঁচি, তোকে যা জিজ্ঞেদা করব দত্যি কথা বলবি?

যেহারী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি বাবু, একটি কথাও মিছে বলব না।

किছू नूरकोवित्न वन ?

না বাবু, একটি কথাও গোপন করব না।

তখন সতীশ কহিল, আচ্ছা বস্ গে।

বেহারী চোথ মুছিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলে, সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাবিত্রীকে কোথায় পেলি বল দেখি ?

ঐ যে বললুম, কাশীতে।

সেখানে বিপিনবাবুর সঙ্গে তোর দেখা হ'ল ?

বেহারী জিভ কাটিয়া ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, রাম! রাম! সে হারামজাদা আমাদের কে যে তার সঙ্গে দেখা হবে বাবু!

সতীশ কহিল, কিন্তু তুই যে নিজের চোখে তাকে ওর বিছানায়— বেহারী হুই হাত তুলিয়া সতীশকে কথাটা শেষ করিতেও দিল না। সহসা অত্যস্ত উত্তেজিত হইয়া নিজের গালে মুখে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, তার শাস্তি এই! এই! এই! তবু, না-জেনে বলেছিলুম বলেই এখনো পাঁচজনের কাছে মুখ বার করতে পারছি, না হ'লে এই জিভটা আমার এতদিনে পচে খসে পড়ত। সতীশ আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি হ'ল রে তোর !

বেহারী লক্ষা পাইয়া তখন স্থির হইয়া বসিয়া একটি একটি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। এতটুকু বাড়াইল না, একবিন্দু গোপন করিল না। নিজে যাহা জানিত, মোক্ষদার কাছে চক্রবর্তীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সাবিত্রীর নিজের মুখ হইতে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিল সমস্ত একে একে ব্যক্ত করিয়া কহিল।

সতীশ পাথরের মৃত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বেহারীর মুখেও আর কথা রহিল না।

বহুক্ষণ পরে সতীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এতদিন এ সব কথা তবে বলিস্নি কেন বেহারী ?

বেহারী কহিল, কতদিন বলবার জন্যে আমার যেন বুক কেটে যেত বাবু, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটতে পারতুম না।

কেন শুনি ?

আমার দাবিত্রী-মায়ের মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ ছিল বাবু।

সতীশ আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, সে যেন হ'ল বেহারী কিন্তু সেদিন রাত্রে সাবিত্রী নিজের মুখেই ত বলে গিয়ে-ছিল সে বিপিন ছাড়া কাউকে চায় না,—তার সঙ্গেই সে চলে যাচ্ছে। তার কি বল দেখি ?

বেহারী বলিল, এই কথাটা আমি নিজেও বুঝতে পারিনে বাবু।
তবু আমি নিশ্চয় জানি এ মিথো। মিথো। একবারে ঘোর
মিথো। এ যদি মিথো না হয় ত আমার একটা ছেলেও যেন বাঁচে
না বাবু। মায়ের যাবার সময় কেঁদে বললুম, কেন এ মিথো কলঙ্কের
ডালি নিজের মাথায় তুলে নিলে মা? তবু, মা আমাকে প্রকাশ
করবার হুকুম দিলেন না। আমায় নিজেও কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
বেহারী, আমার মাথার দিবিা রইল বাবা, বাবুকে এ-সব কথা তুমি
বোলো না। তিনি আমাকে ঘেয়া করুন, আর কখনো মুখ না দেখুন,
সেও আমার তের ভাল, তবু তাঁকে বোলো না যে, আমি নিজের

**চরিত্র**হীন 8১**०** 

পায়ে কুড়ুল মেরে চলে গেলুম।—বলিয়া বেহারী সে-রাত্রের স্মৃতির বেদনায় ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু, প্রভুর চোথ দিয়াও যে হু হু করিয়া জল পড়িতেছিল, বৃদ্ধ ভূত্য তাহা দেখিতেও পাইল না।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তুই বুঝতে পারিসনি বেহারী, কিন্তু আমি বুঝেছি, কেন সে নিজের পায়ে নিজে কুডুল মেরেছিল। কিন্তু মিথ্যের ত জয় হয় না বেহারী—

বাহির হইতে দ্বারে করাঘাত পড়িল—ও কি দোর বন্ধ করে ঘুমোলে নাকি গো ? থিল খুলে দাও।

বেহারী প্রভুর মুখের পানে চাহিল কিন্তু প্রভু নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাহির হইতে পুনরায় শব্দ আসিল—দোর খুলে দাও না, হাত পুড়ে গেল যে!

বেহারী উঠিয়া কপাট খুলিয়া নীরবে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল।

## চলিশ

এক বাটী গরম ত্বধ হাতে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সেটা পাশের টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিল। তাহার পরনে ধপ্ধপে গরদের শাড়ী, সভস্নাত স্থদীর্ঘ সিক্ত কেশভার পিঠ ছাড়াইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সতীশ আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সাবিত্রীকে আজ যেন সে এই প্রথম দেখিল।

কিন্তু সে সভীশের আন্ত্র চক্ষু-পল্লব এই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইল না। একটুখানি সরিয়া কাছে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, দোর দিয়ে বসে প্রভূ-ভূত্যে কি পরামর্শ হচ্ছিল শুনি ? বেহায়া আপদটাকে কি করে ফটকের বাইরে দূর করে দেওয়া যায়, এই না ?

সতীশ সাড়া দিল না। পাছে কথা কহিলে কণ্ঠস্বরে ভিতরের হুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, ছেলেবেলায় সেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার গল্প পড়েছ ত ? আমিও দেখতে চাই এ ক্ষেত্রে ঘণ্টা বাঁধতে কে এগিয়ে আসে। তুমি নিজে, না তোমার ও সাধুজীটি!

তবুও সতীশ কথা বলিল না, যেমন চুপ করিয়া ছিল তেমনি রহিল।

একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সাবিত্রী কাছে বসিল। কিন্তু এবার তাহার পরিহাসতরল কণ্ঠস্বর গন্তীর হইল। বলিল, তামাসা যাক্, কাণ্ডটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার ? উপীনদার সঙ্গে ঝগড়া করলে, শেষে কি না সরোজিনীর সঙ্গে পর্য্যন্ত ঝগড়া করে চলে এলে! তা না হয় একদিন মিটে যাবে জানি, কিন্তু এ কি হচ্ছে ? আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলে মদ ছোঁবে না, তা মদ চুলোয় যাক্, গাঁজা খেতে ধরেছ! তাও আবার সোজা ক'রে নয়,—যত সমস্ত অভাগার দল জুটিয়ে, গেরুয়া কাপড় পরে যন্ত্ত-মন্ত্রের ঢাক পিটে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে খাওয়া চলেছে।

সাবিত্রীর মুখে সরোজিনীর উল্লেখে সতীশের গা জ্বলিয়া গেল। বেহারী যে কিছুই বলিতে বাকি রাখে নাই, তাহা সে বুঝিল। একবার তাহার ঠোঁটে আসিয়া পড়িল—তোমার জন্মেই আমার সর্বনাশ—তুমিই আমার শনি! কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া শুধু ধীর-গন্তীর গলায় সংক্ষেপে বলিল, বুক ফুলিয়ে মদ গাঁজা খাওয়ার দোষ কি ?

দোষ কি সে কি তুমি জান না ?

না।

আচ্ছা, তাও যদি না জান, এটা ত জান যে, আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, খাবে না ? চরিত্রহীন ১১২

তুমি আমার কে যে কবে জোর করে দিব্যি করিয়ে নিয়েছ বলে সে একটা মস্ত বাধা!

সাবিত্রী কোন মতে হাসি চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ নয়
আমি ? একেবারেই কেউ নয় ?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে মদের গেলাস পিকদানিতে ঢেলে ফেলে এলাচ চিবোতে চিবোতে এসেছিলে কেন ?

সে শুধু তুমি বকবকি করবে এই ভয়ে।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তবু সাবিত্রী কেউ নয়। আচ্ছা, এখন একটু ছ্ধ খেয়ে ঘুমোও।—বিলয়া উঠিয়া গিয়া ছধের বাটিটা হাতে লইয়া সতীশের সুমুখে দাঁড়াইল। সতীশ আপত্তি করিল না, উঠিয়া বসিয়া সমস্ত ছুধটুকু পান করিয়া শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বাটিটা হাতে করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আহ্নিক সারা হয়েছে ?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ।

কি খেলে ?

এখনো খাইনি। এইবার গিয়ে যা হোক্ কিছু খাব। শোবে কোথায় ?

দেখি, ফটকের বাইরে কোথাও একটু জায়গা-টায়গা পাওয়া যায় কি না। নইলে গাছতলায়।—বলিয়া নিজেই একটু হাসিয়া কহিল, আচ্ছা কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করতেও কি একটু কষ্ট হয় না ! ধন্ম তুমি!—বলিয়া পরম স্নেহে সতীশের কপালের উপর হইতে চুলগুলি হাত দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে গিয়া তাহার ললাটের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। বেহারী ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, মা তোমার বিছানাটা—

সাবিত্রী পাশের ঘরটা হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই ঘরটাতেই আমার বিছানা হবে বেহারী, বাবুর জ্বরটা কিছু বেশি হচ্ছে— আমি এই পাশের ঘরেই শোবো। মাঝের দরজাটা খোলা থাকবে— তোমাকেও আজ এই ঘরের মেঝেতেই শুতে হবে। সতীশকে কহিল, আর রাত জেগো না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর,—বলিয়া ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

অল্পকাল পরে সামান্ত কিছু আহার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে পাশের ঘরেই একটা মাহুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল এবং ক্লাস্ত চক্ষ্ হুটি তাহার দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় মুদিত হইয়া গেল।

অতি প্রত্যুবে ঘুম ভাঙিতেই সাবিত্রী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল, শয্যার উপর সতীশ যাতনায় ছট্ফট্ করিতেছে। কপালে হাত দিয়া দেখিল উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার শীতলস্পর্শে সতীশ চোথ মেলিল—ছচক্ষু জবাফুলের মত রাঙা।

জ্বরের অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রী ভয়ে সেই শ্যার উপরেই ধ্প্ করিয়া বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাদা করে তাহার এ ক্ষমতা রহিল না।

সতীশ তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া নিজের তপ্ত ললাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি কালকেই টের পেয়েছিলাম। কালই আমি বেহারীকে বলেছি—এই জ্বর আমার শেষ জ্বর—এবার আমি আর বাঁচব না।

জ্বের তীব্র যাতনায় সে এমন করিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া এই কথাগুলি কহিল যে, সাবিত্রী তাহাকে সাস্ত্রনা দিবে কি, অদম্য কাল্লায় তাহার নিজেরই কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; এবং সমস্ত রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে বলিয়া অনুশোচনায় তাহার নিজের মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সতীশ কহিল, আমার একটা সাহস যে তুমি আমার কাছে আছ, —বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

আজ সে-ই তাহার সকলের বড় অবলম্বন, কাল রাত্রে যাহাকে সে অভিমানের স্পর্দ্ধায় বলিয়াছিল, তুমি আমার কে!

কিন্তু ক্ষণকালের জন্ম সাবিত্রীর এ সাধ্যটুকুও রহিল না যে, বেহারীকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে বলে। শুধু সতীশের একটা উচ্ছি ত বাহুর উপর হাত রাখিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। **চরিত্রহীন** 858

ক্ষণেক পরেই সতীশ আবার এ পাশে ফিরিল। আবার সাবিত্রীর হাতটা টানিয়া লইয়া বৃকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ত কিছু কিছু ডাক্তারি পড়েছি, আমি নিশ্চয় জানি আমার এ জ্ঞান হয়ত ওবেলা পর্য্যস্ত থাকবে না, কিন্তু, এখনো আমার বেশ হুঁস আছে। কিন্তু সে জ্ঞান যদি আর আমার ফিরে না আসে ত উপীনদাকে বোলো, ওই দেরাজের মধ্যে আমার উইল আছে। সে আমার মুখ দেখবে না জানি, কিন্তু এও জানি আমার মরণের পরে আমার শেষ ইচ্ছার সে অপমান করবে না। সাবিত্রী, সংসারে এক তুমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তার চেয়ে আমার বেশী আপনার নেই।

উইলের উল্লেখ সাবিত্রীকে আত্মহারা করিয়া দিল; এবং এত-কালের সংযমের বাঁধ আজ তাহার এক মুহূর্ত্তের আবেশে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে একেবারে ছেলে-মানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল!

বেহারী প্রায় সমস্ত রাত্রি বিনিজ্র থাকিয়া ভোরবেলাটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

তখন সতীশ ত্বই হাত দিয়া জোর করিয়া সাবিত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অঞ্চ-উৎস নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপরে টানিয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।

তাহার মুখ, তাহার চিবুক, তাহার গলা সাবিত্রীর ছই চক্ষুর অঞ্চপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং সে প্রবাহ যে তাহার প্রাণাধিকের রোগোৎপন্ন প্রবল প্রদাহকেও কতথানি ভিজাইয়া শীতল করিল, তাহা অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না বটে, কিন্তু সংসারে ওই বৃদ্ধ বেহারীর বিশ্বয়মুগ্ধ বিহ্বল চক্ষু ছাড়া তাহার আর দ্বিতীয় সাক্ষী রহিল না।

বাহিরে শরতের স্লিগ্ধ প্রভাত তখন দিনের আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রী আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে s>¢ চরিত্রহীন

নিজের চোখ মুছিয়া প্রিয়তমের মুখ হইতে সমস্ত অশ্রু-চিহ্ন স্বত্নে মুছিয়া লইয়া, উঠিয়া আসিয়া ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিতেই স্বর্ণাভ রৌদ্রকিরণে ঘর ভরিয়া গেল।

বেহারীর চোখ দিয়া তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল, সাৰিত্রী
মুখের ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া শাস্ত সহজকঠে শুধু কহিল, ভয় কি
বেহারী, আমি থাকতে ওঁর কোন ভয় নাই,—বাবু ভাল হয়ে যাবেন।
আমি ততক্ষণ বাবুর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে বিছানা বদলে দিই,
তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনগে, বলিয়া রোগশয্যায় পুনরায়
ফিরিয়া গেল।

ডিম্পেন্সারির ডাক্তারবাবু আসিয়া পুঙ্খারুপুঙ্খরূপে সতীশকে পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, তাই ত! এ যে নিমোনিয়ার লক্ষণ দেখি। ভয় নেই, রোগ এখনও বাড়তে পারেনি।

ভরসা দিয়া, সান্তনা দিয়া, ডাক্তারবাবু স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ম নীচে চলিয়া গেলেন, সতীশ কপ্তে একটুখানি হাসিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, ভয় আমি একতিল করিনে। বলিয়া বালিশের তলায় হাত দিয়া একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, এটা চিনতে পার সাবিত্রী ? নিজে ইচ্ছে করে একদিন যাকে আঁচলে বেঁধেছিলে, আজ আমিই তাকে তোমার আঁচলে বেঁধে দিই, বলিয়া সাবিত্রীর অশ্রুসিক্ত আঁচলখানি টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার চাবির রিঙটা বাঁধিয়া দিয়া একটা শান্তির নিঃশাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সাবিত্রীর প্রতি বেহারীর নির্ভরতার অস্ত ছিল না; তাহার কাছে সাহস প্রাইয়া সে প্রথমটা প্রফুল হইল বটে, কিন্তু সে ত ছেলেমামুষ নহে, দিন-কয়েক পরে সেই সাবিত্রীর মুখের চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট দেখিতেছিল, এই অসীম কর্মপট্, সহিষ্ণু রমণীর শাস্ত মুখের উপর একটা পাণ্ড্র ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

আট-দশ দিন পনে একদিন সন্ধ্যায় সে সাবিত্রীকে নিভূতে পাইয়া

চরিত্রহীন ৪১৬

সহজকঠে কহিল, মা, এই বুড়োকে ভুলিয়ে কি হবে ? তোমার ওই কচি বুকে যা সহা হবে, তা এই বুড়ো হাড়ে কি সইবে না মা ? তার চেয়ে আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি দেখি, যদি কিছু উপায় করতে পারি!

সাবিত্রী একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তোমাকে এখনো বলিনি বেহারী, কিন্তু তোমার নাম করে উপীনবাবুকে আজ সকালে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। ছদিন অপেক্ষা করে দেখি, যদি তিনি না আসেন, তোমাকে নিজে একবার তাঁর কাছে যেতে হবে বেহারী।

বেহারী উৎকৃষ্ঠিত হইয়া কহিল, আমাকে না বলে এ কাজ কেন করলে মা!

কেন বেহারী, তিনি কি আসবেন না ?

বেহারী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি আসতেও পারেন, কিন্তু আমাকে কেন একবার জানালে না মা ?

কেন বেহারী ?

বেহারী সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। কথাটা বলা দরকার। কিন্তু এই অত্যস্ত অপমানকর বাক্যটা ভাহার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইতে চাহিল না।

সাবিত্রী কহিল, এ সময়ে তাঁর আসা যে নিতান্ত দরকার বেহারী ? বেহারী বহু কণ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া উঠিল, সে ত জানি মা, কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত লোক বাবুর বিছানা ঘিরে থাকলেও তাঁকে বাঁচাতে পারা যাবে না, সে কথা কেন ভেবে দেখনি মা!

সাবিত্রী কহিল, ভেবেছি বেহারী। আমি বাড়ীর যেখানে হোক কুকিয়ে থেকে আমার কাজ করতে পারব, কিন্তু, উপীনবাবুর যে না এলেই নয়! তা ছাড়া আমি মেয়েমানুষ, এ বিপদের কত্টুকু ভাল-মন্দই বা বুঝি! না বেহারী, তিনি আস্থন।

বেহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, উপীনবাব্র কথা জানিনে মা, কিন্তু বাব্র কথা জানি। নির্বোধ বটে, কিন্তু এই বাট বচ্ছুর ধরে সংসারটা ত দেখছি ? কটা পুরুষমান্ন্য তোমার চেয়ে ভাল-মন্দ বেশি বোঝে মা ? তা সে যাই হোক, তুমি কাছ থেকে সরে গেলে এ যাত্রা বাবুকে যে ফেরাতে পারব না, এ কথা আমি তোমার পা ছুঁয়ে পর্যান্ত দিব্যি করে বলতে পারি। এমন কাজ করো না মা, তুমি আমার বাবুকে ছেড়ে আর কোথাও পালিয়ে থেকো না।

এ কথা বেহারীর চেয়ে সাবিত্রী যে কম জানিত তাহা নহে, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে হাতের কাছে না পাইলে সতীশের ব্যাকুলতা যে কতখানি বাড়িবে, সে সতীশই জানে; কিন্তু এই নিদারুণ রোগশয্যায় সতীশকে চোখের আড়াল করিয়া সাবিত্রী আপনি বা বাঁচিবে কি করিয়া ? তাহাদের প্রতি উপেদ্রুর ঘৃণা তাহার অবিদিত ছিল না। তিনি আসিলে তাহাকে আত্মগোপন করিতেই হইবে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই—সমস্তই সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু যাহার জন্ম এতদিন এত হুংখ সহিয়াছে, তাহার জন্ম এ হুংখও সহিবে, এই মনে করিয়াই সে উপেক্রকে পীড়ার সমস্ত বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া আসিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিল।

সাবিত্রী দৃঢ়কঠে কহিল, না বেহারী, সে হতে দিতে পারব না। তিনি পরশুর মধ্যে না এসে পড়লে, তোমাকে নিজে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে।

বেহারী মানমুখে কহিল, এ কথা কেন বলছ মা! আমি
চাকর, আমাকে যা হুকুম করবে, তাই আমাকে করতে হবে। কিন্তু
আমিও ত মানুষ ? তোমার চোরের মত হুকিয়ে থাকা যদি কোন
দিন সয়ে উঠতে না পারি মা, আমাকে গাল দিতে পারবে না, তা
কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্ছি, বলিয়া কুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেল।

কিন্তু, সাবিত্রীর সে চিঠি উপেন্দ্রর হাতে পড়িল না। পিতা ও মহেশ্বরীর পুনঃ পুনঃ অন্থরোধে সে মাস-খানেক পুর্বেব নিজের সম্পূর্ণ **इतिवारी**न **१**% ५

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জল-হাওয়া বদলাইতে পুরী যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না বলিয়া প্রথম রাত্রে
তাহাকে একটা ছোট রকম হোটেলে আগ্রায় লইতে হইয়াছিল।
ইচ্ছা ছিল পরদিন সকালে একটা ভাল জায়গা অনুসন্ধান করিয়া
লইবে। স্বতাধিকারী ভূবন মূখ্য্যে মহাশ্য় কিন্তু খাতির যত্নের
অবধি রাখিলেন না—আলাদা ঘরে বিছানা করিয়া দিলেন, এমন কি,
বতদিন খুসি এখানে থাকিলেও যত্নের ক্রটি হইবে না ভরসা দিলেন।

সকালে একজন প্রোঢ়া গোছের স্ত্রীলোক ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া উপেজ্রকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ঝাঁটাটা ফেলিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবুর কি কোন ব্যারাম হয়েছিল ? বড়ড রোগা দেখছি যে! সে চেহারা নেই, সে বর্ণ নেই—

উপেক্র বিশ্বয়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি ?

ল্লীলোকটি কহিল, আমি যে মোক্ষদা, বাবু, আপনাকে চিনিনে ? উপেক্সের মনে পড়িল, এ সেই মোক্ষদা, যে বছকাল পূর্ব্বে সভীশের বাড়ীতে চাকরী করিত। কহিল, তুমি এখানে চাকরী কর বুঝি ?

মোক্ষদা সলজ্জভাবে কহিল, না—হাঁ—তা একরকম চাকরী করা বই কি! মুখ্যোমশায় বললে, আর কলকাতায় পড়ে থাকা কেন, বরং চল কোন তীর্থস্থানে গিয়ে থাকিগে। যা হোক একটা হোটেল চোটেল করে—

উপেক্স বাধা দিয়া কহিলেন, তা হোটেল চলছে ভাল ?

তাঁহার বিরক্তি মোক্ষদার দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, অমনি চলে যাচ্ছে। তা বাবু, এই বয়সে আমার চাকরী করতেই বা হবে কেন, আর মুখুযোরই বা ছায়া মাড়াতে হবে কেন ? মেয়েটাকে ধরতে গেলে আমিই ত এক রকম মামুষ করলুম। মাসি বলে ভাকত, সত্যিকারের মাসির মতই তাকে বুকে করে রেখেছিলুম, এ না জানে কে? সাবী বললে, মাসি, এ সব করব না, আমি চাকরী করে মাসি-বোনঝির পেট চালাব। তাই সই। বাবুদের মেসের ৰাসায় চাকরী করে দিলুম, যাবুরা ঝি বলে ভাবত না, বাড়ীর গিন্নী বলে মানত! না যাবে সে, না আজ আমাকে এ সব করতে হবে। কিন্তু যাই বল বাবু, আমি সত্যি কথা বলব,—আমাদের ছোটবাৰু হতেই ত আজ আমার এত হুঃখ।

উপেন্দ্র উৎস্ক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ছোটবাবু কে ? আমাদের সতীশ ?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ! ছুঁড়ি কি চোথেই যে ছোটবাবুকে দেখলে, তার জন্মে সর্বন্ধ ত্যাগ করলে। আর তাই, ছোটবাবুকেই কি ধরা-ছোঁয়া দিলে ? তাও দিলে না। বিপিনবাবু লক্ষপতি জমিদার। আমার বাসায় রাত নেই, দিন নেই, হাঁটাহাঁটি কাঁদাকাটি করে পায়ের তলা ক্ষইয়ে ফেললে। সোনা রূপো জড়োয়া গয়নায় দশ হাজার টাকা ধরে দিতে চাইলে, কিন্তু ছুঁড়ি ত তার মুখ পর্যান্ত দেখলে না! কি মেয়ের তেজ বাবা, দশ দশ হাজার টাকার মায়া যেন খোলামকুচির মত পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের ঘরহয়ার জিনিষ-পত্তর পর্যান্ত ফেলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়ে চেতলার কোন্ এক বামুনের ঘরে ছমাস চাকরী করে খেটে খেটে ছাঁড়-পাঁজরা সার করে শেষে কোথায় যে চলে গেল, মা ছুগাঁই জানেন, হতভাগী বেঁচে আছে না মরে গেছে! বলিয়া মোক্ষদা পূর্ব্ব স্মৃতির আবেগে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

উপেন্দ্র চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

মোক্ষদা চোখ মৃছিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় জিজ্ঞাদা করিল, হাঁ বাবু, ছোটবাবু এখন কোথায় ? একবার দেখা পেলে জিজ্ঞাদা করি, ভার খোঁজ-টোজ কিছু জানেন কি না!

উপেন্দ্র মৃত্সবে কহিলেন, সতীশ যে এখন ঠিক কোথায়, তা আমিও জানিনে। শুনেছি তাদের দেশের বাড়ীতে আছে। আছা, এই সাবিত্রী মেয়েটি কে মোক্ষদা ?

মোক্ষদা এক মুহূর্ত্তেই প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়া বলিল, কে! কুলীন বামুনের মেয়ে বাবু, আসল কুলীনের মেয়ে! বাছা ন'বছর বয়বে বিধবা হয়ে ঘরেই থাকে, এই মুখপোড়া মিনসে বিয়ে করব বলে ভূলিয়ে বের করে নিয়ে এসে শেষে হাড়ির হাল করে ফেলে পালাল। আমি যাই, তাই মুখ দেখি,—নইলে বামুন নয়, ও চামার। চামারের হাতের জল খেতে আছে ত. ওর নেই।

উপেন্দ্র বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, কার কথা বলছ মোক্ষদা ?
মোক্ষদা উদ্ধৃতভাবে বলিল, এই মুখপোড়া ভুবন মুখুয্যে! নইলে
এমন চামার ত্রিসংসারে আর কে আছে, তুই বড় ভগিনীপতি, তোর
এই কাজ—জাঁা!

উপেন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই হোটেল ধাঁর ? তিনি ?

মোক্ষদা কহিল, হাঁ বাবু, হাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া হাভাতে মিন্সে।
অতঃপর অমুপস্থিত মুখুয্যেকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, কিন্তু
কি করতে পারলি তার! অকূলে ভাসিয়ে দিলি, তা ছাড়া কোন
দিন তার গা ছুঁতে পারলি কি ? নিয়ে এসে, আজ নয় কাল নয় করে
মাসখানেক কাটিয়ে যেদিন বললি বিয়ে হবে না, সেই দিনই মুখে
নাথি মেরে দূর করে দিলে! ছেলেমামুষ অল্পবুদ্ধি মেয়ে, তবু কি
আর কখনো তার ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে পারলি। এ ত আর মুকি
নয় যে, হুটো সোহাগের কথা বলে ভুলোবি ? সে সাবিত্রী! যে
দশ হাজার টাকার জডোয়া গয়নায় নাথি মেরে চলে যায়—সে!

উপেন্দ্র অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তোমার মুথুযো-মশাইকে একবার ডাকতে পার, ছটো কথা জিজ্ঞাসা করব গ

মোক্ষদা কহিল, মিন্সে বাজারে গেছে। একট্থানি থামিয়া পুনরায় বলিল, মাঝে একদিন রাস্তায় চকোবত্তি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ঠাকুর বলে আর কাঁদে—মাকে আমার সবাই ভালবাসত! যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি দয়া-মায়া কি না!

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কে ?

মোক্ষদা বলিল, তিনি বাবুদের মেসের বাসায় রাঁধত কিনা, সব কথাই জ্লানত। বেহারীর মুখে সমস্ত শুনে আমাকে বললেন চেতলার বামুনবাড়ী থেকে ব্যারাম হয়ে মা আমার ছুটি চাইলে, তা
—আচ্ছা বাবু, বামুন মাত্রেই কি এত নিষ্ঠুর! সে স্বচ্ছন্দে বললে,
তোমার ওযুধেব দেনা হয়েছে সাত টাকা। দিয়ে, তবে যাও। টাকা
কটি শোধবাব জন্যে সাবিত্রী সতীশবাবুর বাসায় সারা পথ হেঁটে
আসে। তা ছোটবাবুর এদিকে মেজাজটা খুব উঁচু কিনা—টাকাকড়ি
চাইলে তা যতই হোক, কখনো না বলেন না ত! কিন্তু এমনি
পোড়া অদৃষ্ঠ যে সেই রাতেই বাবুর কোন এক মুখপোড়া বন্ধু পরিবার
নিয়ে এসে হাজির। সমস্ত দিনের পর চান্টি কোরে বাছা যেই ঘরে
উঠেছে, অমনি তাঁরা এসে পড়লেন। বন্ধুমান্থ্য এসেচিস, রাতটা
থাক্! তা নয়, রাগ করে পরিবারের হাত ধরে ফর্ ফর্ করে বেরিয়ে
গোলেন। ছোটবাবু ত অবাক্। কিন্তু সাবি আমার বড় অভিমানী
মেয়ে! তার কি এ অপমান সয়! জল-গ্রহণ না করে বাছা সেই
যে বেরিয়ে গেল আর ত তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

উপেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই রাত্রের নিষ্ঠ্র ইতিহাস চোখের উপর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল; এবং বার বার মনে হইতে লাগিল, মোক্ষদার কাহিনী যদি অর্দ্ধেকও সত্য হয়, তাহা হইলে যাহার নামটাকে পর্যান্ত সে ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, সে কি আশ্চর্য্য নারী!

মোক্ষদা নিজের কাজে চলিয়া গেল, কিন্তু উপেন্দ্র সেইখানে নিম্পন্দের স্থায় বসিয়া রহিল। ছয়মাস পূর্ব্বেও সে এ সকল কথা কানেও তুলিত না। যাহা অসং, যাহা মিথ্যা, যাহা লেশমাত্রও কলঙ্কের বাষ্পে কলুষিত, তাহা চিরদিনই তাহার কাছে বিষবং ত্যাক্ষ্য। যে সতীশকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, আজ্ব মোক্ষদার কথায় তাহারই চোখের পাতা ভারী এবং দৃষ্টি ঝাঙ্গা হইয়া আসিল। তাহার মর্ম্মরের মত শুভ্র হৃদয় পাথরের মতই কঠিন ছিল, তবে, কেন যে আজ্ব অজ্ঞাত নারীর কলঙ্কিত প্রণয়-বেদনার কাহিনী সেই অকলঙ্ক শুভ্রতায় ছায়াপাত করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইত এ হুর্বেলতা এতদিন সেই পাষাণ-তলেই চাপা ছিল,—শুধু স্কুরবালা

যখন তাহার অর্দ্ধেক শক্তি হরণ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সুযোগ পাইয়া ইহাই প্রচণ্ড উৎসের মত তাহার পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বরবালা যে তাহাকে কতখানি শক্তিহীন করিয়া গিয়াছে, জানিতে পারিলে উপেন্দ্র আজ ভয় পাইত।

কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু শৃত্যদৃষ্টি লইয়া স্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, এবং কোন্ অজানা সাবিত্রীর ভালবাসার ইতিহাস তার স্থরবালার শেষ মুহুর্ত্তের সেই অনির্ব্বচনীর করুণ চোথ তুইটির মত তাহার চোথের উপর চোথ পাতিয়া ছির হইয়া রহিল।

তাহার চমক ভাঙিল ভূবন মুখুয্যের কণ্ঠস্বরে। লোকটা সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু আমাকে কি ডেকেছিলেন ?

উপেন্দ্র কহিল, ব'স। তুমি সাবিত্রীকে চেন ? মুখুয্যে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি। তার সম্বন্ধে যা জান আমাকে বলতে পারবে ?

আজ্ঞে পারব, বলিয়া এই নির্লজ্জ লোকটা তাহার গভীর অপরাধের ইতিহাস একে একে ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, আমিও ভেলোকের ছেলে বাবু, কিন্তু আগে যদি তাকে চিনতে পারতাম, এ পথে পা দিয়ে আজ বিদেশে হোটেলে রাধুনিবামুনের কাজ করে দিন কাটাতে হ'ত না। শুধু আমার এই স্বস্তি যে, তার দেহে প্রাণ্থাকতে কেউ তাকে নষ্ট করতে পারবে না।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তাতে তোমার স্বস্তিটা কি ?

মুখ্যো কহিল, তবু পরকালে জবাব দিতে পারব সে নষ্ট হয়ে যায়নি।

তাহাকে বিদায় দিয়া উপেন্দ্র তেমনি অসাড়ের মতই বসিয়া রহিল, শুধু তাহার মন তাহাকে অবিশ্রাম এই বলিয়া বি'থিতে লাগিল, ভাল কর নাই উপেন, ভাল কর নাই। যে নিরুপায় নারী এত বড় প্রলোভন অনায়াসে জয় করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে অপমান করার তোমার অধিকার ছিল না। সেই দিন অপরাহেই উপেজ্র ভূবন মূখুয্যের আশ্রার ভ্যাগ করির। অক্সত্র চলিয়া গেল।

কিন্তু কিছুতেই সমুদ্রের জলবায়ু তাহাকে খাড়া করিতে পারিল না। বেলা যতই পড়িয়া আসিতে থাকে, চোখ-মুখ জ্বালা করিরা জ্বর আসে এবং প্রতিদিনাস্ত যে তাহাকে তিল তিল করিয়া তাহার পরলোকবাসিনী স্বামীহারা স্বরবালার কাছেই অগ্রসর করিরা দিতেছে, ইহাই যেন সে অস্তরের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে থাকে।

এইভাবে সমুক্তটের এই নির্জনবাসে ইহকালের মিয়াদ যখন প্রতিদিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, এমনি এক সকালের ডাকে বেহারীর পত্র বাটীর ঠিকানা হইতে পুনংপ্রেরিত হইয়া উপেক্সর হাতে আসিয়া পৌছিল।

যাহাকে মনে পড়িলেই তাহার বুকে ছুঁচ ফুটিয়াছে, তাহার সেই
চিরদিনের বন্ধুকে অপমান করিয়া ত্যাগ করার হৃঃখ যে তাহার
অন্তরে অহরহ কত বড় হইয়া উঠিতেছিল সে শুধু অন্তর্য্যামীই দেখিতেছিলেন, কিন্তু, আজ যখন তাহারই কঠিন পীড়ার সংবাদ বহন করিয়া
বেহারীর পত্র চিকিৎসা ও শুক্রাষার অভাব নিবেদন করিল, তখন
আনেক দিনের পরে উপেল্রর শুক্ষ ওষ্ঠাধরে হাসি দেখা দিল। সে
বেচারা জানে না যাহার দিনগুলা পর্যান্ত গণনায় আসিয়া ঠেকিয়াছে,
তাহারই হাতে সে আর একজনের সেবার গুরুভার ক্রম্ভ করিছে।
চাহিতেছে। তবুও উপেক্র সেই দিনই তল্পিবাধিয়া পুরী ভ্যাগ করিল।

## একচলিশ

জ্যোতিষ হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া বাটীতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল, সম্মুথের বারান্দায় ত্থানা আরাম-চৌকির উপর শশাস্ক ও সরোজিনী মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতেছে।

শশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাত্যে জবাবদিহি করিল, কাজ-কর্ম

একটু সকাল সকাল শেষ হয়ে গেল, ভাবলুম এইখান থেকেই চা খেয়ে একসঙ্গে ক্লাবে যাব।

বেশ, বেশ।—বলিয়া জ্যোতিষ একটুখানি হাসি গোপন করিয়া বাডীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সরোজিনী দাদার সঙ্গে সঙ্গে আসিবার উপক্রম করিতেই জ্যোতিষ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্বত্রিম ভর্ৎ সনার স্থরে কহিল, অতিথিকে একলা ফেলে—এ তোর কি বুদ্ধি বল্ ত সরো ?

সরোজিনী আরক্ত-মুখে পুনরায় চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। ভগিনীর এই লজ্জাটুকু জ্যোতিষের চোখে পড়িতে বাকি রহিল না।

জননীর আদেশে তাহাকে আদালত হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া তবে জলযোগ করিতে হইত। মায়ের সহিত দেখা হইতেই কহিল, শশাস্ক এসেছেন, আজ খাবার বাইরে পাঠিয়ে দাও মা।

মা বলিলেন, আচ্ছা। বাইয়ে সরি আছে বুঝি 🤊

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে। একট্থানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা মা এমন মানুষ কোথায় আছে জানো, যার শরীরে দোষ নেই, শুধুই গুণ ?

প্রশ্নটাকে জগংতারিণী প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, কেন তোরা যখন-তখন আমাকে ও-কথা বলিস্ জ্যোতিষ? আমি ত অনেকবার বলেছি, আর আমার আপত্তি নেই। তোরা ভাল বুঝিস্ ওর হাতেই সরিকে দে না।

জ্যোতিষ কহিল, দোষ ছাড়া মান্ত্ৰ নেই মা। কিন্তু আমি অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, সরোজিনী অসুখী হবে না। তা ছাড়া, ও বড় হয়েছে, ওর অমতেও কাজ করা যায় না। বলিয়াই দেখিতে পাইল, সরোজিনী আসিয়া ধীরে ধীরে দাদার পিঠ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

মা ভাঁড়ার-ঘরের দরজার ভিতর হইতে কথা কহিতেছেন, স্কুতরাং তিনি ক্যার আগমন টের পাইলেন না। জ্যোতিষের কথার উদ্ভরে বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে বলিলেন, এ কথা ত আমি কোন দিন বলিনে জ্যোতিষ, ঐ ধাড়ি-মেয়ের বিয়ে তার অমতেই দেওয়া হোক। আমার যা সাধ ছিল, সে যখন তোরা ত্র'ভাই-বোনে মিলে ঘুচিয়ে দিলি, তখনই কি মেয়ের মনের ভাব বুঝিনি বাছা। আমি সব বুঝি, বুঝেই ত মুখ বুজে আছি। এখন আমাকে মিথো খোঁটা দেওয়া জ্যোতিষ, বলিয়া তিনি জলখাবার সাজাইতে বসিলেন। সঙ্কোচে, লজ্জায় সরোজিনী মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। মা কিন্তু তাহার কিছুই জানিলেন না। জ্যোতিষ জবাব দিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজের কথার অমুব্তিস্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, যাকে পেলে তোমার বোন খুসি হবেন, তাকে দাওগে বাছা, আমার মত আর বার বার জানতে হবে না। আমার মত আছে, তোমাদের বলে দিলাম।

ভগিনীর নিরতিশয় সঙ্কোচে জ্যোতিষ নিজেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তবুও জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু মতটা প্রসন্ন মনে দেওয়া চাই মা।

জগৎতারিণী কহিলেন, প্রসন্ন মনেই দিচ্চি বাছা, প্রসন্ন মনেই দিচ্চি। আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না তোমরা!

জ্যোতিষ একট্থানি চুপ করিয়া ভাবিয়া দেখিল ব্যাপারটা যদি এতটাই গড়াইল, তবে মায়ের বিরক্তি-সত্ত্বেও আজই একটা মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। কারণ, তাহাদের ক্লাবে, লাইব্রেরীতে এ-কথাটা আজকাল প্রায়ই আলোচিত হইতেছে, অথচ, ঠিক কি হইবে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। বাড়ীতেও কথাটা প্রায়ই উঠে বটে কিন্তু এমনি করিয়াই থামিয়া যায়—অগ্রসর হইতে পারে না। শশাস্ককেও এইরূপ অনিশ্চিতের মধ্যে দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা যায় না। স্কুতরাং বর-কন্সার স্থনিশ্চিত কামনার বিরুদ্ধে জননীর স্পষ্ট অনিচ্ছা জ্যোতিষ মাথায় পাতিয়া লইয়াই যা হোক একটা কিছু এখনি স্থির করিয়া ফেলিবার জন্ম কহিল, তা হ'লে আমি মনে করিচ মা, ত্-চারজন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে পরশু রবিবারেই কথাটা পাকা হয়ে যাক,—কি বল ?

ष्ट्रीबरीन ई२७

মা বলিলেন, ভালই ও। সরোজিনী ধীরে ধীরে ভাহার বরে চলিরা পেল।

রবিবার সকালে জ্যোতিষের বসিবার ঘরটা বন্ধ্-বান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। নব-দম্পতির বিবাহ-সম্বন্ধে পাকা কথা হইবার পরে এইখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজেরও একটা আয়োজন করা হইয়াছিল। আজ শশাহ্বর বেশ-ভ্ষাতেই শুধু যে বিশেষ একটু পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছিল তাহা নয়, তাহার চোখে মুখেও আজ এমন একটু শ্রী ফুটিয়াছিল—যাহাতে তাহাকে স্থলর দেখাইতেছিল। কয়েকটি মহিলাও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ছিল না শুধু সরোজিনী। বেহারাকে দিয়া ভাকাইবার পরে জ্যোতিষ নিজে গিয়া তাহার ঘরের হারের করাঘাত করিয়া সম্বর হইবার জন্ম অমুরোধ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ম কোনদিন হইলে তাহার এই আচরণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু আজ মার্জ্বনা পাইবার অধিকার আছে জানিয়া সম্বেহকৌতুকে অতিথিয়া জ্যোতিষকেই শুধু তাড়া দিয়াছিলেন মাত্র।

তারপরে অনেক ডাকাডাকিতে বেলা দশটার কাছাকাছি
সরোজিনী যখন উপস্থিত হইল, তখন, তাহার চেহারা দেখিয়া
উপস্থিত সকলেই বিম্ময়াপন্ন হইলেন। তাহার মুখ পাণ্ড্র, চোখের
নীচে কালি পড়িয়াছে, যেন সারা রাত্রি সে এতটুকু ঘুমায় নাই।
জ্যোতিষ নির্বাক হইয়া শুধু ভগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া
রহিল,—আকৃতি দেখিয়া সে যেন হতবৃদ্ধি হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার অপেক্ষাও শতগুণ বড় বিশ্বয় যে মুহূর্ত্তকাল পরেই তাহার অদৃষ্টে ছিল তাহা সে জানিত না। সেই প্রচণ্ড বিশ্বয় যেন উপেন্দ্রের অতীতের ছায়া লইয়া সম্মুখের পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, এ কি, উপীন নাকি!

সরোজনী কছিল, উপীনবাবু!

বস্তুতঃ দিনের বেলা না হইলে তাহাকে বোধ ইয় ইহারা চিনিতেই পারিত না। সহসা নিজের চক্ষুকেই যেন অবিশ্বাস হয়—যেন ভাবা বায় না মাহুষের দেহ এমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! উপেন্দ্র একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, শরীরটা তেমন ভাল নেই,—পুরী থেকে আসছি। আজু ব্যাপার কি ?

সরোজিনী উঠিয়া আসিয়া উপেন্দ্রর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি অস্থুখ হয়েছে উপীনবাবু?
—বলিতেই তাহার ছই চকু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্র তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠপ্রাস্তে হাসি টানিয়া কহিল, অসুখ ভ একটা নয় বোন।

উপেন্দ্র আজ এই প্রথম সরোজিনীকে ভগিনী সম্বোধন করিল। সরোজিনী তাড়াতাড়ি চোথের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, চলুন, ও ঘরে গিয়ে বিদি, বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া এই জনাকীর্ণ কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এ- ঘরের সমস্ত আনন্দ-উৎসব একেবারে যেন নিবিয়া গেল। জ্যোতিষ আসিয়া যখন সরোজিনীকে কহিল, উপীন ততক্ষণ বিশ্রাম করুক, তুমি একবার ও-ঘরে এস, সরোজিনী তখন ঘাড় নাড়িয়া শুধু সংক্ষেপে বলিল, আজ থাক দাদা।

জ্যোতিষ হতবৃদ্ধি হইয়া কহিল, থাকবে কি রকম ? সরোজিনী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজ থাক্।

জগংতারিনী খবর পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, কেমন করে এত রোগা হলি বাবা ? কিন্তু, আর কোথাও ভোর থাকা হবে না উপীন, আমার কাছে থেকে ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে এ অসুখ সারবে না।

সরোজিনী জোর দিয়া বলিল, হাঁ উপীনদা, তোমাকে আমাদের কাছেই থাকতে হবে। সেও আজ এই প্রথম উপেব্রুকে দাদা বলিয়া ভাকিল। উপেব্রু যে চিকিৎসার জন্মই পুরী হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ভাহা জিজাসা না করিয়াই সবাই ধরিয়া লইয়াছিলেন। **ठेतिंबहीन** 8२৮

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, ফিরে এসে না হয় আপনাদের কাছেই থাকব, কিন্তু আজু আমাকে একঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে।

জগংতারিণী সবিশ্বয়ে কহিলেন, আজই এখ্খুনি ? কেন উপীন ? উপেন্দ্র সতীশের কঠিন পীড়ার উল্লেখ করিয়া তাহার দাতব্য-চিকিংসালয় প্রভৃতির সংবাদ যতদূর জানিত বিবৃত করিয়া পকেট ইইতে বেহারীর পত্রখানি সরোজিনীর হাতে দিয়া কহিল, সাড়ে এগারোটার সময় ট্রেন আছে, যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে আমাকে তাতেই যেতে হবে। যদি ফিরে আসতে পারি, তখন আপনার আশ্রমেই থাকব।

জগংতারিণীর মাতৃহদয় আলোড়িত হইয়া আবার চোথে অঞ্চ দেখা দিল। সতীশকে তিনি মনে মনে অত্যস্ত স্নেহ করিতেন,—সেই সতীশ আজ পীড়িত, কিন্তু উপেন্দ্র এই দেহ লইয়া তাহার সেবা করিতে চলিয়াছে শুনিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে উপেন্দ্রের খাবার ব্যবস্থা করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরোজিনী চিঠিখানি আগাগোড়া ছুইবার তিনবার পড়িয়া সেখানি ফিরাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, তোমার সঙ্গে আমিও যাব উপীনদা!

উপেন্দ্র কহিল, এত বেলায় অনর্থক প্রেশনে গিয়ে কি হবে বোন ? সরোজিনী কহিল, প্রেশনে নয়, সতীশবাবুর বাড়ীতে,—আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র অবাক্ হইয়া কহিল, পাগল হয়েছ ? তুমি সেখানে যাবে কি ক'রে ?

তোমার সঙ্গে।

উপেন্দ্র কহিল, ছিঃ, তা কি হয় ? এঁরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন, আর তুমিই বা সেখানে যাবে কেন ?

সরোজিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না, আমি বাবই। বলিয়া উঠিয়া গেল।

অফিস-ঘরে একটা কোচের উপর বসিয়া জ্যোতিষ নিভূতে
শশাঙ্কর সহিত কথা কহিতেছেন, বোধ করি এই আলোচনাই
হইতেছিল, সরোজিনী আস্তে আস্তে গিয়া দাদার পিঠের কাছে
দাঁড়াইয়া তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিতেই তিনি চকিত হইয়া
মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি রে সরো ৭

সরোজিনী দাদার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃত্কঠে বলিল, সতীশবাবুর ভারী অসুখ।

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া হঃখিত হইয়া কহিলেন, তাই ত শুনলুম। উপেন এই এগারোটার ট্রেনেই যাচ্ছে না কি ?

সরোজিনী কহিল, হাঁ, আমিও তার সঙ্গে যাব। জ্যোতিষ চমকাইয়া কহিলেন, তুমি যাবে ? কোথায় যাবে ?

সরোজিনী কহিল, সেখানে।

জ্যোতিষ ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, সেখানে মানে ? সতীশের বাড়ীতে নাকি ?

मत्तािकनी किश्ल, हा।

শশাক্ষ ছই চক্ষু বিশ্বয়ে বিক্ষারিত করিয়া চাহিয়া রহিল, জ্ঞ্যোতিব উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, ভুই পাগল হলি না কি ? তার অসুখ ত তোর কি ? ভুই যাবি কেন ?

সরোজিনী শাস্ত দৃঢ়কঠে কহিল, আমি যাব না ত কে যাবে ? না দাদা, তাঁর শক্ত অসুখ, আমাকে যেতেই—আর সে বলিতে পারিল মা। কাল্লায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া দাদার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জ্যোতিষের চোখের উপর হইতে অনেকদিনের একটা কালো পর্দদা যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণী হাওয়ার চক্ষের পলকে ছিঁ ড়িয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া পরে বোনের মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আচ্ছা যা। সঙ্গে ঝি আর দরওয়ানও যাক। কেমন থাকে গিয়েই টেলিগ্রাফ করিস— আমি কাল-পরশু তা হ'লে রমণী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পড়বো। বলিয়া ভাহাকে একটু স্মৃথে টানিবার চেষ্টা করিভেই সরোজিনী ছই হাতে মৃথ ঢাকিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

শশাস্ক মৃঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া সেই প্রশ্নই করিল, সভীশ-বাবুর অস্থ, তাতে উনি কেন যাবেন, এ ত বুঝতে পারলুম না জ্যোতিষ্বাবু। এ সব কি ব্যাপার বলুন ত ?

জ্যোতিষের কানে এ প্রশ্ন পৌছিল কিনা বলা শক্ত। সে যেন স্বপ্লাবিষ্টের মত বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল— তার জ্বস্থ্যে ও এত ব্যাকুল হবে এ ত স্বপ্লেও ভাবিনি! এরা বলে এক রকম—করে অস্থ্য রকম—এ-সব কি কাণ্ড হতে চলল!

ষ্টেশনে নামিয়া উপেন্দ্র যে ভক্ত যুবকটির কাছে সভীশের প্রায়ের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগ্যক্রমে সে ছোকরা ভাহারই ডিস্পেন-সারির কম্পাউগুর, নিজের কি একটা কাজে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। বাবুর বাড়ীই গস্তব্য স্থান শুনিয়া সে বিস্তর ছুটাছুটি করিয়া একখানা মাত্র পাল কি সরোজিনীর জন্ম যোগাড় করিতে পারিল এবং উপেন্দ্রকে কহিল, ঐ ত মহেশপুর দেখা যাচ্ছে, চলুন না, কথা কইতে কইতে হেঁটে ষাই,—যেতে আধ ঘন্টাও লাগবে না। নইলে গোরুর গাড়ীতে গেলে অনেক দেরী হবে।

হাঁটিবার অবস্থা উপেক্সর নয়, কিন্তু গো-শকটের ছয়ে পদব্রজেই স্বীকার করিলেন।

সরোজিনীকে পাল কিতে বসাইয়া দিয়া এবং দরওয়ান ও দাসীকে সঙ্গে দিয়া উপেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তাহার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়,—খুব চালাক চটপটে, নাম এককড়ি। তাহার ভরসা আছে আর বছর-খানেক কোনমতে তাহাদের পাশ-করা ডাক্ডারবাবুর সঙ্গে ঘুরিতে পারিলে সেও আলাদা প্রাক্টিস করিতে পারিবে। তাহার মতে ডাক্ডারিটা কিছুই নয়, ও

s৩১ চরি**অ**হীন

কেবল একটু হাত-যশ হওরা চাই। নইলে ৰে বাঁচবার লে বাঁচে, যে মররার সে কিছুতেই বাঁচে না।

উপেন্দ্রর তাহাতে কিছুমাত্র মতভেদ নাই জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাবু এখন কেমন আছেন ?

এককড়ি কহিল, বাবু ? আজ বাইশ দিন হ'লো—তিনি ত ভাল হয়ে গেছেন। মশায়, সমস্ত ওষ্ধই আমি দিয়েছি।—বলিয়া সে বার-কয়েক নিজের বুক নিজেই ঠুকিয়া দিল।

উপেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, অস্থটা কি খুব বেশী হয়েছিল, এককড়িবাবু ?

এককড়ি কহিল, বেশী ? তিনি ত মরেই গেছলেন। গিন্ধীমা না এসে পড়লে ত শিবের অসাধ্যি ছিল। হবে না মশাই ? দিন-রাভ থাকোবাবার সঙ্গে মদ আর মদ, গাঁজা আর গাঁজা। কি না কালী-সিদ্ধ হচ্ছে। ছাই হচ্ছে। ও-সব কি আমরা ডাক্তারেরা বিশ্বাস করি মশাই ? আমরা সায়েন্টিফিক মেন। কিন্তু গিন্ধীমা এসেই থাকোবাবার বাবাছি বের করে দিলেন—টান মেরে ত্রিশূল ফ্রিশূল ক্রেলে দিয়ে দূর করে দিলেন। ব্যাটা দিন-কতক কি কম কাগুই করলে। সে-ই যেন বাবু,—একে তেড়ে মারতে যায়,—ওকে তেড়ে মারতে যায়,—একদিন সামাস্থ্য কথায় মশাই, আমাকে এমনি দাঁত-ঝাড় দিয়ে উঠল। আমি নেহাৎ নাকি ভালমান্ত্যুর, কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাইনে, নইলে আর কেউ হলে দিত ব্যাটার মাথাটা সেদিন ফাটিয়ে।—বলিয়া এককড়ি হাতের ছাতাটা একবার শৃত্যে আক্ষালন করিয়া লইল।

উপেক্ত একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, গিন্নীমা কে ? এককড়ি কহিল, তা কি জানি মশাই। সবাই বলে গিন্নীমা, আমিও বলি গিন্নীমা।

উপেন্দ্র কহিলেন, তাঁকে তুমি দেখেচ ? এককড়ি কহিল, হাঁ, সে এক-রকম দেখাই বই কি। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর বয়স কত বলতে পার ? ে এককড়ি একটু ভাবিয়া কহিল, তা চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে বোধ হয়।
নইলে বাবুকে কি কেউ শাসন করতে পারে মশাই ? ডাক্তারবাবু ত বলেন, তিনি না এলে ত হয়েই গেছল।

একক ড়ির সঙ্গে উপেন্দ্র যখন সতীশের বাটীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন বেলা ডোবে-ডোবে। সরোজিনী পূর্ব্বেই পৌছিয়া-ছিল, তাহার পালকি ফটকের বাহিরে বটগাছ-তলায় নামাইয়া দওয়ান অপেক্ষা করিতেছে। সুমুখেই দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেখানে লোকজনের অসম্ভব জনতা।

এককড়ি সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীচের বসিবার ঘরে বসাইয়া বেহারীকে ডাকিতে গেল, কিন্তু তাহার দেখা মিলিল না। ডাক্তারবাব্ও বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন, সমস্ত লোক ভীড় করিয়া তাঁহার জন্মই অপেক্ষা করিতেছে।

উপেন্দ্রর এই গিন্নীমা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংশয় ছিল, তাই সরোজিনীকে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া সোজা স্থমুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সতীশ শ্যার উপর ঘুমাইতেছিল। তাহার শিয়রে বসিয়া সাবিত্রী জ্বের কাগজখানা নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করিতেছিল। ও-ধারের খোলা-জানালা দিয়া সূর্য্যাস্তের আভা মেজের উপর রাঙা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এমনি সময়ে দ্বারের ভারি পর্দ্ধা সরানোর শব্দে সাবিত্রী মুখ তুলিয়া দেখিল—একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই আগন্তুক নিকটে আযিয়া কহিলেন, আপনি উঠবেন না— আমি উপেন। আপনি সাবিত্রী ত ?

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। কিন্তু ভয়ে, লচ্জায়, সঙ্কোচে একেবারে যেন মরিয়া গেল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ ঘুমুচ্ছে ? এখন কেমন আছে ? সাবিত্রী পূর্ব্বের মতই মাথা নাড়িয়া জ্বানাইল, ভাল আছেন।
উপেন্দ্র তথন ধীরে ধীরে খাটের একাংশে আসিয়া বৃদ্লিন।
নিজের কর্ত্ব্য তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন,
আমাকে সে চিঠি যে আপনিই লিখেছিলেন তা এখন বৃঝতে পারচি।
আমাকে আসতে বলে নিজের স্থ-ছঃখ, ভাল-মন্দ যে আপনি
কতখানি তুচ্ছ করেছিলেন, মনে করবেন না সে আমি বৃঝিনি। এই
ত চাই। এই ত নিজের পরিচয়।

সাবিত্রীর মনে হইল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে! এ বুঝি আর কেহ, এ বুঝি সতীশের সে উপীনদা নয়।

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়। তোমাকে আমি সাবিত্রী বলে ডাকব, তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকো। আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন।

সাবিত্রী নীরবে উঠিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া উপেন্দ্রর পায়ের কাছে প্রণাম করিল এবং ছুই হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রর জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অধোমুখে প্রশ্ন করিল, আসতে এত দেরী হলো কেন ? চিঠি কি সময়ে পান্সি ?

উপেন্দ্র সাবিত্রীর কাজে বাধা দিলেন না। সহজভাবে বলিলেন, না ভাই, পাইনি। আমি পরশু পুরীতে তোমার চিঠি পেয়ে আসচি। কিন্তু তোমার যে একটা ভারি শক্ত কাজ বাকি রয়েছে দিদি—

কথাটা এইখানে উপেব্রুর মুখে বাধিয়া গেল।

সাবিত্রী জুতা-জোড়াটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া মোজা খুলিতে খুলিতে বলিল, কি কাজ দাদা ?

তথাপি উপেন্দ্রর মুখে একবার বাধিল। তার পর যেন জ্বোর করিয়াই ভিতরের সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, কিন্তু তুমি ছাড়া এ কাজ আর কারুর সাধ্য নয়, করে। আর একজন পারত, সে স্বরবালা—

সাবিত্রী মৌনমুখে অপেক্ষা করিয়া আছে দেখিয়া উপেন্দ্র কহিলেন, সরোজিনীর নাম শুনেচ ? চরিত্রহীন ৪৩৪

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, শুনেচি। সমস্তই শুনেচ বোধ হয় ?

সাবিত্রী তেমনই মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে সমস্তই জানে।

তখন উপেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, সতীশের অসুখ শুনে তাকে কোনমতেই ধরে রাখা গেল না, আমার সঙ্গে সে এসেচে। নীচের ঘরে অপেক্ষা করে বসে আছে,—তার কোন উপায় কর দিদি।

সাবিত্রী ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তিনি এসেছেন! আমি এখুনি গিয়ে—কিন্তু আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারি দাদা?

এ ইক্সিড উপেন্দ্র বুঝিলেন। ছুই চক্ষ্ন্ প্রসারিত করিয়া মৃক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমি যেতে পারো না ? আমার ছোট বোন—সংসারের কি কোন মেয়ের চেয়ে ছোট সাবিত্রী, যে, কোথাও তার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হবে ? আমার বোন, পৃথিবীতে সে কি সোজা পরিচয় দিদি!

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার মাথাটা উপেন্দ্রর ছই পায়ের উপর একেবারে লুটাইয়া পড়িল। বার বার করিয়া সেই শীর্ণ পা ছখানির ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া সে যখন সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখে আবরণ নাই, ছই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানির উপর নারীচরিত্রের বৃহৎ মহিমা উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চোখ মুছিয়া সাবিত্রী যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, উপেন্দ্র পিছন হইতে বলিলেন, যাও দিদি, যার বোন বলে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে, তাকে বোলো, আমরা ছ'ভাই-বোন আজ পর্য্যন্ত কখনো সংসারে ছোট কাজ করিনি!

সাবিত্রী চলিয়া গেলে তিনি নিজিত সতীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকিলেন, সতে ? ওরে সতীশ ?

ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোথ রগড়াইয়া চাহিয়া রহিল। তোর উপীনদা—আমায় চিনতে পারিস্নে ? উপীনদা! সতীশ বিহ্বলচক্ষে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিরে এখনো চিনতে পারিস্নি ?

সতীশ ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে কথা কহিল—যেন এখনো তাহার ঝোঁক কাটে নাই—এমনিভাবে কহিল, চিনতে পেরেচি। তুমি এসেচ উপীনদা!

হাঁ ভাই, এসেচি।

তবে পা ছটি একবার তোল না উপীনদা, অনেকদিন তোমার পায়ের ধূলো মাথায় দিতে পাইনি।

উপেন্দ্র ছই হাত বাড়াইয়া তাহার চিরদিনের বন্ধুকে বুকে টানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যস্ত অচেতন মূর্ত্তির মত উভয়ে উভয়ের বক্ষ-সংলগ্ন থাকিবার পরে উপেন্দ্র আস্তে আস্তে বলিলেন, আর দেরী করিস্নে সতীশ, শীগ্রির সেরে ওঠ্ ভাই, আমার অনেক কাজ তোর জন্যে পড়ে রয়েচে।

কি কাজ উপীনদা ? বলিয়া সতীশ পায়ের শব্দে পিছনে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাবিত্রীর হাত ধরিয়া সরোঞ্জিনী আসিতেছে।

সে একবার উপেক্সর পানে চাহিয়া, আর একবার ভাল করিয়া চোথ রগড়াইয়া এই ছটি রমণীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে যে নিজের দৃষ্টিকে প্রভায় করিতে সাহস করিতেছে না তাহা উপেক্স এবং সাবিত্রী উভয়েই বুঝিল।

সরোজিনী মুহূর্ত্তকাল সতীশের কন্ধালসার পাণ্ড্র মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছুসিত ক্রন্দন দমন করিতে লাগিল। কেহই কথা কহিল না, কিন্তু এই কান্ধার ভিতরে যে কত বড় বেদনা ও ক্রমা-ভিক্ষা ছিল, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। সতীশ নির্বাক্ কাষ্ঠপুত্তলির মত বিসিয়া রহিল, তাহার হাদয়ের একপ্রান্ত অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছাুসে যেমন তরক্ষিত হইয়া উঠিতে

লাগিল, অপর প্রান্ত তেমনি নিদারুণ সমস্থার অভিঘাতে ভীত সংক্ষ্ হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পর্যান্ত কাহারও মুখে কথা নাই,—দিবাশেষের এই প্রায়ান্ধকার স্তব্ধ ঘরটার মধ্যে শুধু কেবল সরোজিনীর ছ্র্নিবার ক্রেন্দনের বেগ তাহার প্রাণপণ শাসনের নীচে রহিয়া উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নীরবতা ভঙ্গ হইল উপেক্রের কণ্ঠস্বরে। তিনি সরোজিনীর মাথার উপর ধীরে ধীরে তাহার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কহিলেন, অপরাধ যারই হয়ে থাক সতীশ, আমার এই বোনটিকে আজ তুই মাপ কর। ওর বুকের ভেতরের অনেকদিনের অনেক সঞ্চিত তুঃখ আজ তোকে সেবা করবার জন্মেই আমার সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েচে। কিন্তু সাবিত্রী, তুমি দিদি অমন মুখটি বিমর্ষ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত হবে না! তোমার এই মরণোনুখ দাদাটির অনেক উৎপাত, অনেক ভার আজ থেকে তোমাকে বইতে হবে বোন। এসো, আমার কাছে এসে বোসো।

সাবিত্রীর নামে সরোজিনী লজ্জা, সরম, বেদনা সমস্ত ভূলিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর্য্যস্ত সে তাহাকে উপেন্দ্রর কোনরূপ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিল।

সাবিত্রী নিঃশব্দে আসিয়া উপেক্সর পায়ের কাছে মেঝের উপর বসিল। উপেক্স তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি মনে কোরো না দিদি, তোমার কাছে মাপ চেয়ে তোমায় আমি অমর্য্যাদা করব। কিন্তু সতীশ, তুই আমাকে মাপ কর। তোর যত অপমান যত অনিষ্ট আমি করেচি, সমস্ত আজ ভুলে যা ভাই।

সতীশ কথা কহিবে কি, সে অবাক হইয়া শুধু নিষ্পালক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্র একট্থানি মান হাসিয়া কহিলেন, আমি ব্ঝেচি সতীশ, তোরা কি ভাবচিস্। ভাবচিস্ যে, সেই উপীনদা ছেলেমান্থবের মত এত বকে কেন? কিন্তু, তোরা জানিস্নে ভাই, কতকাল তোদের উপীনদার এই মুখখানা একেবারে মুক হয়ে ছিল। তাই যত কথা জমা হয়েছিল, সব আজ মাতালের মত বেরিয়ে আসছে। কাকে আটকে রাখি বল্ ত!

উপেক্ষের কথার ভঙ্গীতে সতীশের বুকের ভিতরটায় কি একরকমের অজানা ভয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল, কি একটা কথা সে জানিতেও চাহিল, কিন্তু না পড়িল প্রশ্নটা তাহার মনে, না তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। সে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই উপেন্দ্র সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া সতীশকে বলিলেন, তুই ভাল হ, আশীর্কাদ করি তোরা সুখী হ—আমি আমার এ বোনটিকে নিয়ে চলে যাব। বলিয়া উপেন্দ্র আস্তে আস্তে সাবিত্রীর মাথার উপর আঙ্গুলের ঘা মারিয়া কহিলেন, তুমি ছাড়া আমার ভার নেবার আর কেউ নেই দিদি। আর যে-অসুখ, ভাতে আর-কাউকে কাছে ডাকতে সাহসও হয় না, হওয়া উচিতও নয়। শুধু তোমার মত যার পরের জন্মই কেবল বেঁচে থাকা, আমার সেই বোনটির ওপরেই নিজেকে সঁপে দিতে পারি। যাবে দিদি আমার সঙ্গে গতীশকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে,—তা হোলোই বা। এর চেয়ে কত বেশি তুঃখ-কষ্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ করে তোলেন ভাই!

সতীশের মনের মধ্যে এতক্ষণের সেই বিশ্বত প্রশ্নটা যেন বিত্যুতের রেখায় খেলিয়া গেল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, উপীনদা, আমাদের পশু-বৌঠান কেমন আছেন ? তাঁর যে অসুখ শুনে এসেছিলাম।

উপেন্দ্র একমুহূর্ত্তের জন্ম দাঁত দিয়া জোর করিয়া অধর চাপিয়া বলিলেন, পশু নেই—মারা গেছে।

সরোজিনী চেঁচাইয়া উঠিল, স্থরবালা-বোদি নেই ? উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না।

সতীশ মোটা বালিশটায় হেলান দিয়া মূর্চ্ছাহতের মত শৃ্ত্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুরবালা নাই, সে মারা গেছে। এই বার্ত্তা উপেপ্সর মুখ দিয়া অতি সহজেই বাহির হইয়া আসিল; কিন্তু, এ 'নাই' যে কি নাথাকা, এ যাওয়া যে কি যাওয়া, সতীশের চেয়ে কে বেশি জানে! সরোজিনীর চেয়ে কে বেশি দেখিয়াছে! সাবিত্রীর চেয়ে কে বেশি শুনিয়াছে!

তথাপি সুরবালা নাই—সে মরিয়াছে। সতীশের মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভগবান নিলেন তার আর নালিশ কি! কিন্তু এ সময়ে দিবা-ছোঁড়াটা যদি কাছে থাকত। মা-বাপ নেই, ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে এত বড় করলাম, সেও কোথায় গেল। কি জানি মরবার আগে একবার তাকে দেখতে পাব কি না।

সতীশ তেমনি মূর্চ্ছাহতের মত থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, দিবার কি হ'লো উপীনদা •

উপেন্দ্র কহিলেন, কি জানি তার কি হ'লো! কলকাতায় হারানদার বাড়ীতে থেকে পড়তে দিলাম—এ লজ্জার কথা কারুকে বলাও যায় না, বলতে ইচ্ছেও করে না—বাড়ীতে আজও জানে সে কলকাতায় পড়ছে, স্থরো তাকে ভারি ভালবাসত, সে বেচারা মরবার আগে চেয়েছিল, কিন্তু এ সাধ তার পূর্ণ করতে পারলাম না। হারানবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় যে চলে গেল তার উদ্দেশও নেই।

তিন জন শ্রোতাই একসঙ্গে অব্যক্ত-কণ্ঠে কি একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথাই স্পষ্ট হইল না।

তার পরে সমস্ত নীরব। সমস্ত ঘরটা যেন একটা শৃত্য শাশানের মত থম্ থম্ করিতে লাগিল।

কেহই উপেন্দ্রর মুখের পানে চাহিতেও পারিল না, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল,—তাহাদের এতদিনের তু:খ-কষ্ট-মান-অভিমানগুলা যেন এই অভ্রভেদী বেদনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে।

সাবিত্রী সতীশের কাছে সকল কথাই শুনিয়াছিল। সকল কথাই

জানিত। সে ভাবিতে লাগিল এই বিপুল শৃষ্যতা এই লোকটা কি দিয়া ভরিয়াছে! এ ব্যথা সে কেমন করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে এত সহজে বহিয়া বেড়াইতেছে। বুকের ভিতরে যাহার এতবড় হাহাকার, বাহিরে তাহার এতচুকু আক্ষেপ নাই কেন? এ কি পাইয়াছে? কে ইহার স্থুখ তুঃখ এমন সহজ স্থুসহ করিয়া দিয়াছে!

দে পায়ের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, দাদা, এ-সব ব্যারামে তোমার পক্ষে পাহাড়ের হাওয়া খুব ভাল, না •

উপেন্দ্র তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, ই। ভাই, তাই ত ডাক্তারেরা বলেন, কিন্তু ভগবান যাকে তলব করেন, তার কিছুই তাজে লাগে না।

সাবিত্রী বলিল, তা হোক দাদা, আমরা কিন্তু পাহাড়ে গিয়েই থাকব।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

মহামায়ার পূজা আসন্ধ হইয়া আসিল এবং সতীশ সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দোজ্জল দিনগুলি সুখ-স্বপ্নের মত অতিবাহিত হইয়া গেল। আরও কিছুদিন এখানে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু উপেন্দ্রর দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রী ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করিবার জন্ম দিন স্থির করিয়া ফেলিল। উপেন্দ্রর আপত্তির বিরুদ্ধে জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না দাদা। সতীশবাবুর অস্থুখ আর নেই, কিন্তু তাঁর শরীর সবল হবার জন্মে অপেক্ষা করতে গেলে তোমাকে আর খুঁজে পাব না। পরশু আমাদের যেতেই হবে, তুমি অমত ক'রো না দাদা।

উপেন্দ্র মৃত্ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু তা হলেই কি আমাকে খুঁজে পাবে দিদি ?

সাবিত্রী তর্ক না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। উপেন্দ্রর দিনগুলা এখানে শান্তিতে কাটিতেছিল, তাই যাবার জন্ম তাঁহার তাড়া ছিল না এবং যাত্রার দিন যে সত্যিই এত আসন্ন হইয়াছে তাহাও বোধ করি চরিঅহীন 88•

তিনি বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু সতীশের মুখ শুকাইল। কারণ এই জিদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহা যে কোন বাধা মানে না এবং যে-কেহ ইহার সংস্রবে আসে, তাহাকেই যে শেষ পর্যান্ত নত হইতে হয়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। স্কুতরাং ত্রয়োদশী যে কিছুতেই পার হইবে না, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু কোন কথা কহিল না। পরদিন এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বাক্ হইয়া রহিল। তাহার সাক্ষাতেই বেহারী সজল-নয়নে সাবিত্রীকে যখন প্রশ্ন করিল, আবার কতদিনে দেখা দেবে মা, তখনও সতীশ মৌন হইয়া রহিল।

সাবিত্রী সতীশের মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া গান্তীর্য্যের সহিত বলিল, তোমার বাবুর যেদিন বিয়ে হবে বেহারী, তখন আবার দেখা হবে। অবিশ্যি তোমার বাবু যদি দয়া করে আনেন তবেই।

দিন-দশেক পূর্ব্বে সরোজিনীকে লইয়া যাইবার জন্ম জ্যোতিষ নিজে আসিলে উপেন্দ্রর মধ্যস্থতায় বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তাই হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, স্থির হইয়াছিল তাহার কালাশোচ গত হইলেই বিবাহ হইবে। সাবিত্রী এখন সেই ইঙ্গিতই করিল এবং সতীশ চুপ করিয়াই শুনিল।

যাবার দিন সকালে উপেন্দ্র একটু চিস্তান্থিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোর শরীর কি তেমন স্বস্থ বোধ হচ্ছে না, সতীশ ? কাল থেকে যেন তোকে ভারী শুকনো দেখাচ্ছে।

সতীশ উদাসকণ্ঠে কহিল, না, বেশ ভালই ত আছি।

উপেন্দ্র চলিয়া গেলে সাবিত্রী ঘরে চুকিল। তাহার ছ'চক্ষু রাঙা, চোখের পল্লব ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে তাহা চাহিলেই চোখে পড়ে। মাথার দিব্যের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া বলিল, কথা রাখবে গ

সতীশ বলিল, রাখব।

মদ, গাঁজা হাতা দিয়েও কখনো ছোঁবে না ?

না।

আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তন্ত্র-মন্ত্রের দিকেও যাবে না ? না।

যতদিন না শরীর একেবারে সারে ছ'দিন অস্তর চিঠি লিখবে ? লিখব।

তাতে কোন কথা লুকোবে না ?

না।

তবে চললুম, বলিয়া সাবিত্রী তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশ বিছানার উপর ৰসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। বিদায় দিবার জন্ম নীচে নামিবার চেষ্টাও করিল না।

বাহিরে ত্'খানা পালকি প্রস্তুত ছিল। কাছে দাঁড়াইয়া উপেন্দ্র ডাক্তারবাব্র সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ করিতেছিলেন, মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ আর্ত করিয়া সাবিত্রী ধীর-পদবিক্ষেপে আসিয়া অক্যটায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেই বেহারী ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, একবার ফিরে চল মা, বাবু কি একটা বিশেষ দরকারে ডাকচেন।

সাবিত্রী ফিরিয়া গেল, উপেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন। সাবিত্রী ঠিক এই ভয়ই করিতেছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সতীশ ওধারে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। বিছানার সন্নিকটে আসিয়া হাসির ভান করিয়া কহিল, ব্যাপার কি? আমাদের ট্রেন ফেল করে দেবে নাকি?

সতীশ মুখ ফিরাইয়া একেবারেই হাত বাড়াইয়া সাবিত্রীর গায়ের চাদরটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ব'সো। আমি তোমাকে বেতে দেব না। এ আমার গ্রাম, আমার বাড়ী,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে এ সাধ্য দশটা উপীনদার

সাবিত্রী অবাক্ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, সতীশের চোখে

**চ**त्रि**ष्ठ**शैन 88२

এমন একটা হিংস্ৰ তীব্ৰ দৃষ্টি াহাকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা। চলে না।

সাবিত্রী বুঝিল, জোর খাটিবে না। শয্যার একপ্রান্তে বিদিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার কঠে কহিল, ছি, ও কি কথা। তিনি ত আমাকে জোর করে নিয়ে যাননি—তাঁর স্ত্রী নেই, ভাই নেই, তুমি নেই—এতবড় সাংঘাতিক অস্থথে সেবা করবার কেউ নেই। তাই ত তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একে ক জোর করা বলে ?

সতীশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও মিছে কথা—স্তোক দেওয়া। তিনি তাঁর বন্ধু জ্যোতিষবাবুর মুখ চেয়েই শুধু তোমাকে সরিয়ে নিতে চান। এই ছু'দিন আমি দিবা-রাত্রি ভেবে দেখেচি, যে চুপ করে সহ্য করে, সবাই তার ওপর অত্যাচার করে। তা সে কারণ যার যাই থাক্, আমি তোমাকে যেতে দেব না। যাক্, এ নিয়ে তর্কাতর্কি করে মাথা গরম করতে আমি চাইনে—বেহারীকে দিয়ে নীচে বলে পাঠাও তোমার যাওয়া হবে না। বেহা—

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বেশ, তাঁর না হয় ভাল মতলবই নেই, কিন্তু তুমিই বা আমাকে নিয়ে করবে কি শুনি ?

সতীশ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি বলি বিয়ে করব ?

সাবিত্রী বলিল, আর আমি যদি বলি আমার তাতে মত নেই ? সতীশ কহিল, তোমার মতামতে কিছুই আসে যায় না।

সাবিত্রী সভয়ে হাসিয়া বিশল, তবে কি জোর করে বিয়ে করবে না কি ? বলিয়া মুখের হাসিকে গাস্তীর্য্যে পরিণত করিয়া তাহার ললাট হইতে রুক্ষ চুলগুলি গভীর স্নেহে হাত দিয়া ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, ছি, এমন কথা কখনো ভ্রমেও মনে কোরো না। আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার ছঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝোনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন ধাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্দ্দিল করেছে, তিনি বুঝেছেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা আজ তুমি ঝোঁকের উপর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে মিথো দোষারোপ করে অপরাশী হয়ে থেকো না।—বলিতে বলিতেই তাহার চোথ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এই চোখের জল সতীশকে আজ শাস্ত করিতে পারিল না, বরং
সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, সমস্ত মিথ্যে। তুমি এমনি
করেই নিজেকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রেখে আমার সর্ব্বনাশ
করেছ। উপীনদাই বলেছেন, তুমি সংসারে কারো চেয়ে ছোট
নয়—এই সত্য কথা।

সাবিত্রী বলিল, না, তা নয়। দাদা এখন সমাজের অতীত, ইহ-লোকের অতীত, তাই তাঁর মুখে যা সতা অন্সের মুখে অন্সের প্রয়োজনে তা সত্য নয়। তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাই নে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি। আমি ত জানি প্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন। ওগো, এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা ক'রো না।

সতীশ তুই হাত দিয়া সাবিত্রীর তুটো হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, এসব কথা শোনবার আজ আমার ধৈর্য্য নেই, বোঝবার শক্তি নেই, আজ শুধু আমাকে ছুঁয়ে তুমি এই সত্য কথাটা সোজা করে বল, আমাকে তুমি ভালবাস কি না ? বলিয়া সে যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত শরীরটাকে পর্যান্ত উন্মুখ করিয়া সাবিত্রীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল।

এই একাস্ত ব্যথিত ব্যগ্র চোখ-ছটির পানে চাহিয়া সাবিত্রীর

আবার চোখ দিয়া জল প্ড়িতে লাগিল। কহিল, ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জােরে ভােমার ওপর আমার এত জাের ! কিসের জন্ত আমার এত স্থু, আমার এত বড় ত্থু ! ওগাে, তাই ত তােমাকে এত ত্থু দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না! বলিয়া অাঁচলে নিজের চােখ মুছিয়া কহিল, আজ আমি তােমার কাছে কােন কথা গােপন করব না। এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তােমার পায়ে দেবার যােগ্যতাও এর নেই। এই দেহ নিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভূলিয়েছি, এ ত আমি কােন মতেই ভূলতে পারব না! এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তােমার পুজাে হবে না। আজ কি করে তােমাকে সে কথা বােঝাব! এত ভাল যদি না বাসতুম, হয় ত এমন করে তােমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হত না।—বিলয়া সাবিত্রী বারম্বার চক্ষু মার্জনা করিল।

সতীশ স্তবভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তবে দেহ চাইনে। কিন্তু তোমার মন ? এ দিয়ে ত তুমি কাউকে কথনো ভোলাতে যাওনি ? এ ত আমার ?

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ কহিল, না, এ দিয়ে কোন দিন কাউকে ভোলাতে চাইনি—এ তোমারই! এখানে তুমিই চিরদিন প্রভূ!
—বলিয়া সে বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিল, অন্তর্যামী জানেন,
যতদিন বাঁচব, যেখানে যেভাবেই থাকি, এ তোমার চিরদিন দাসীই থাকবে।

সতীশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, ভগবানের নাম নিয়ে আজ যে অঙ্গীকার করলে এই-ই আমার যথেষ্ট। আমি এর বেশী কিছু চাইনে।

তাহার কথার ভাবে সাবিত্রী মনে মনে আবার শক্ষিত হইল।

এমনি সময়ে বেহারী দারের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল, মা,
বাবু বললেন আর ত সময় নেই।

চল যাচ্ছি, বলিয়া সাবিত্রী উঠিতে গেল, সতীশ জোর করিয়া

ধরিয়া রাখিয়া বলিল, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ যাবার সময় আমাকে একটি ভিক্ষে দিয়ে যাও।

আমার কি আছে যে তোমাকে দেব ? কিন্তু কি চাই বল ? সতীশ কহিল, আমি এই ভিক্ষা চাই, কেউ কখনো যদি আমাদের সম্বন্ধের কথা ক্রিজ্ঞাসা করে, আমার স্বামিত্ব স্বীকার করবে বল ?

সাবিত্রী ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তথাপি এই অন্তৃত অন্থরোধে হাসিল। কহিল, কেন বল ত ? সাক্ষীর জোরে শেষ-কালে জোর করে ঘরে পুরবে নাকি ?

সতীশ কহিল, তোমার নিজের বুকের অন্তর্য্যামীই আমাদের সাক্ষী—অন্ত সাক্ষীতে আমাদের দরকার নেই। আর, বাইরের সাক্ষীর জোরে শেষকালে ঘরে পূরব এই তোমার ভয়? কিন্তু, নিজের জোরে আজই যদি ঘরে পুরি ত কে ঠেকাবে বল ত?

সাবিত্রী দ্বিরুক্তি করিল না।

সতীশ কহিল, তোমার যেখানে-সেখানে যা খুসী ভাবে থাকা আমার পছন্দ নয়।

সাবিত্রীর মুখ উত্তরোত্তর পাংশু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু, এ অবস্থায় সতীশকে উত্তেজিত করিবার ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিল, উপীনদা পাথরের দেবতা, নইলে রক্ত-মাংসের দেবতা হলেও আমি সঙ্গে পাঠাতাম না। আচ্ছা, আজ যাচ্ছ যাও, কিন্তু বেশী দিন বোধ করি সেখানে রাখা আমার স্থবিধে হয়ে উঠবে না।

তোমার ইচ্ছে, বলিয়া সাবিত্রী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। অপরাফ সাড়ে পাঁচটায় কাঠের কারখানার ছুটি হইলে দিবাকর আরাকানের একটা রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ধূলায় ধূলায়, করাতের শুঁড়ায় তাহার সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গলায় উত্তরীয় নাই, পিরাণখানি জীর্ণ মলিন, নানাস্থানে সেলাই করা, পরিধেয় বস্ত্রও তহুপযুক্ত, ডান পায়ের জুতাটার গোড়ালি ক্ষইয়া একপেশে হইয়া গিয়াছে, বাঁ পায়ের বুড়া আঙুলের ডগাটা জুতার স্থমুখ দিয়া দেখা যাইতেছে—হঠাৎ দেখিলে যেন চেনাই যায় না। সারাদিন পেটে অন্ধ নাই—এ অবস্থায় সে ধূঁকিতে ধূঁকিতে কামিনী বাড়ীউলীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসিক চার টাকা ভাড়ায় নীচের তলার একটি ঘরে তাদের বাসা! অপ্রশস্ত বারান্দাটির এক ধারে রান্না হয়, এক ধারে কাঠ ঘূঁটে জলের বালতি প্রভৃতি ঠেসাঠেসি করিয়া রাখা।

দিবাকরের পায়ের শব্দে পাশের একটা ঘর হইতে বাড়ীউলী বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আসা হ'ল । তা বেশ। এসব কি বাপু তোমাদের ! রাল্লা-বাড়া নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই—কেবলি রাজ-দিন ঝগড়া, কিচি-কিচি, দাঁতের বাছ্যি—এ যে আমাদের শুদ্ধ লক্ষ্মী ছাডিয়ে দেবার যো করলে তোমরা।

দিবাকর মানমুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সে গুপুরবেলায় ভাত খাইতে আসিয়া কিরণময়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই পুনরায় তাহার কাব্দে ফিরিয়া গিয়াছিল; এখন ছুটি হইবার পরে বাসায় আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বাড়ীউলীর রাগ পড়িল না, সে পুনরায় কহিল, ও তোমার বিয়ে-করা পরিবার নয় বাপু যে এত জাের জুলুম নাগিয়েচ। বের ক'রে যেমন এনেছিলে, সেও তেমনি ধর্ম রেখেছে। এখন তোমারও যা হাক্ একটা চাকরী বাকরী হয়েছে—এইবার সরে যাও। আর কেন বাপু তাকে ছঃখ দেওয়া। অমন সোমন্ত মেয়েমামুষটা খাওয়া-পরা

বিহনে একেবারে শুকনো কাঠ হয়ে গেল যে! একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, নইলে ওর ভাবনা কি? মোড়ের মাথার গোলদার মাড়ারিবাবু আমাকে নিত্যি লোক পাঠাছে। বলে, সোনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে। আর তোমারি বা মেয়েমান্থবের ভাবনা কি বাপু? ভাত ছড়ালে নাকি কাকের অভাব! যাও, সরে যাও। আমার কথা শোন, কদিন থেকে বলছি, আর তোমাদের বনিবনাও হবে না।

দিবাকর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, থাক্ থাক্, আমার কথায় কাজ নেই। কিন্তু ওঁরও কি তাই মত নাকি ? তুমিই ত হ'লে তাঁর মন্ত্রীমশাই কি না!

ঠিক এই সময়ে কিরণময়ী তাহার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের দৈহিক, মানসিক, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন যে কত ক্রত কিরূপ একাস্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

আজ্ব তাহার প্রতি চাহিয়া হঠাৎ কে বলিবে এ সেই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা কিরণময়ী!

ছয় মাস পূর্ব্বে সেই যে এক দিন সে সমাজকে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়া মন্থাত্বকে পদদলিত করিয়া এক অবোধ অপরিণামদর্শী যুবককে রূপ ও ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহার সব্ব প্রকার সার্থকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়াছিল, আজ সেই প্রতারণার ফাঁসিই কিরণময়ীর নিজের গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে।

পাপের সহিত নিক্ষল ক্রীড়া করিতে গিয়া সেই দিবাকরের বুকের ভিতর হইতেই আজ বাসনার যে রাক্ষস বাহির হইয়া আসিয়াছে আত্মরক্ষা করিতে তাহারই সহিত অহর্নিশি লড়াই করিতে কিরণময়ী আজ্ঞ ক্ষত-বিক্ষত।

তাহার মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিপর্যান্ত, বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ, মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক ক্ষুধা যেন হতাশ্বাসের শেষ সীমায় পোঁছিয়াছে, দেহের সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া কদর্য্য শ্রীহীনতার দৃষ্টি পীড়িত চরিত্রহীন ১৪৮

হয়—সেই মূর্ত্তিমতী অলক্ষীর মত সে ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত দিবাকর গর্জন করিয়া উঠিল। নির্লক্ষ্যার অন্ধু নাই। সেই মুখ্যারা দিবাকর যে আছে

নির্লজ্জতার অস্তু নাই! সেই মুখচোরা দিবাকর যে আজ এক-বাড়ী লোকের সামনে এই ভাষা হাঁকিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহা প্রত্যয় করা সহজ নয়। কিন্তু বাস্তবিকই সে চীংকার করিয়া কহিল, কি গো বৌঠান, তাই নাকি ? এখন, মাড়ওয়ারী, মুসলমান, মগ, মাজাজী—এদের দরকার না কি ? ওঃ—তাই দিনরাত ঝগড়া! তাই আমি হয়েছি ছচক্ষের বিষ ?

কিরণময়ী প্রথমটা যেন কিছু ব্ঝিতে পারিল না এমনিভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার জবাব দিল বাড়ীউলী। সে এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, কেন চাইবে না শুনি ? আমরাও আর গেরস্তর মা-ঠাকরুণ নই গো, যে একজনকেই কামড়ে পড়ে থাকতে হবে! আমরা হলুদ স্থখের পায়রা—বেবুশ্রে! যেখানে যার কাছে স্থখ পাব, সোনা-দানা পাব, তার কাছেই যাব। এতে লজ্জাই বা কি, আর ঢাকাঢাকিই বা কিসের জন্তে!

দিবাকর ক্রোধে প্রজ্ঞলিত হইয়া তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল, তুই থাম্ মাগী! যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে বলুক।

এবার বাড়ীউলীও বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল, মারমুখী হইয়া কহিল, কি ? আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে মানী ? বেরো বলছি আমার বাড়ী থেকে।

দিবাকর রুথিয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বেত তাহার অতি বড় ছঃস্বপ্নেও বাধ করি কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না যে, সে একটা অস্তাজ গণিকার মুখে এতখানি অপমানের পরেও কোমর বাঁধিয়া তুই-তোকারি করিয়া বিবাদ করিতেছে! কিন্তু, সে ত আর উপেন্দ্র রুরবালার স্নেহে, শাসনে, লালিত-পালিত সে-দিবাকর নাই! তাই, সেও চোখ মুখ রাঙা করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, কি! আমাকে বেরো ? ভাড়া খাস্নে তুই ?

বাড়ীউলি ঠিক তেমনি গর্জন করিয়া কহিল, ইস্! ভাড়া দেনেবালা। তোকে ছি। তোর গলায় দেবার দড়ি জোটে না রে! বেরো বলছি, নইলে ঝাটা মেরে দূর করব।

আচ্ছা, বের করাচ্ছি! বলিয়া দিবাকর দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া উন্মন্ত-প্রায় ক্রতপদে ছুটিয়া আসিয়া নির্ব্বাক কিরণময়ীকে সজোরে ধাকা মারিল। সমস্ত দিন ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত, অবসন্ধ কিরণময়ী সে ধাকা সামলাইতে পারিল না, প্রথমটা গিয়া সে একটা রঙের শৃক্ত বালতির উপর পড়িয়া, তথা হইতে গড়াইয়া একটা ঘুঁটের ঝুড়ির উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

উন্মন্ত দিবাকর বলিল, যাও বেরোও। কে তোমার মাড়ওয়ারী আছে,—দূর হও। বলিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

বাড়ীউলি বিকট চীংকার করিয়া উঠিল। কারখানা হইতে সম্প্রপ্রত্যাগত পুরুষের দল যে-যাহার হাত-মুখের কালিঝুলি প্রক্ষালিত করিতেছিল, চীংকারে চকিত হইয়া হাতের সাবান ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। বাড়ীউলি স্বউচ্চ নাকিস্থরে নালিশ করিতে লাগিল—বৌটাকে মেরে ফেলেছে গো! হতভাগা ছোঁড়াটাকে তোমরা মারতে মারতে দূর করে দাও—আর না আমার বাড়ী ঢোকে।

বাড়ীউলীর আদেশে তাহারা ভিড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উত্যোগ করিতেই কিরণময়ী মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বিদয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, ঝগড়া-ঝাঁটি কার ঘরে না হয় ? আমার গায়ে হাত দিয়েছে তা তোমাদের কি ? তোমরা ঘরে যাও, বলিয়া তুৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

লোকগুলো বিক্রম-প্রকাশের স্থযোগ হারাইয়া ক্র্র-মনে ফিরিয়া গেল। বাড়ীউলী বাহিরে দাঁড়াইয়া গালে হাত দিয়া শুধু বলিল, অবাক কাগু!

দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরণময়ী দেশলাই বাহির করিয়া আলো দ্বালিল। কাঠের ঘর অপ্রশস্ত হইলেও দীর্ঘ, একধারে দড়ির খাটের **চ**बिज्यहोन 84+

উপর দিবাকরের শয্যা, অপর প্রাস্তে কাঠের মেঝের উপর কিরণময়ীর বিছানাটি গুটান রহিয়াছে। পায়ের দিকে কতকগুলি হাঁড়িকলসী উপরি-উপরি সাজান এবং সেই কোণেই কাঠের শিকায় রান্নার হাঁড়ি, কড়া, চাটু প্রভৃতি তোলা রহিয়াছে। ইহাই তাহাদের গৃহস্থালীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম।

আলো জ্বালিয়া কিরণময়ী দ্বারের কাছে মেঝের উপর স্থির হইয়া বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই—খাটের উপর দিবাকর ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া,—এমনি বহুক্ষণ পর্যান্ত উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া থাকার পরে কিরণময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া স্থমুখে দাঁড়াইয়া, সহজভাবে কহিল, ভাত রালা আছে, বেড়ে দিই, খাও।

দিবাকর রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না।

তাহার কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, এতক্ষণ সে নীরবে কাঁদিতেছিল। কিরণময়ী বলিল, না কেন ? সারাদিন খাওনি, আজ না খেলেও কাল খেতে হবে। খাওয়া-পরার ওপর রাগ করা কারও চলে না— হাত মুখ ধুয়ে এসে যা পার ছটি খাও—আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

দিবাকর সাড়া দিতে পর্যান্ত পারিল না। লজ্জায় অনুশোচনায় সে পুড়িয়া যাইতেছিল। সে সত্যই কিরণময়ীকে ভালবাসিয়াছিল।

এখানে আসা অবধি অনেকদিন পর্য্যস্ত বাহিরের কেহ জানিতে না পারিলেও, ভিতরে অত্যস্ত সঙ্গোপনে আসক্তি ও বিরক্তির যে নির্ম্মন সংগ্রাম উভয়ের মধ্যে প্রত্যহ ঘটিতেছিল, তাহার সমস্ত অভিঘাতই দিবাকর নীরবে সহ্য করিয়াছিল।

কিছুদিন হইতে এই সমর প্রকাশ্য ও অত্যস্ত হ্বার হইয়া উঠিবার মধ্যেও এমন উত্তেজনা বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার পূর্বে কোন দিন সে এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া এত বড় পাশব আচরণ করে নাই। বস্তুতঃ, কোন কারণে, কোন অত্যাচারের ফলেই সে যে কিরণময়ীর গায়ে হাত তুলিতে পারে, এবং সত্যসত্যই এইমাত্র তুলিয়াছে, তাহা এখনও সে ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। তাই ঘরে চুকিয়া সে স্বপ্লাবিষ্টের মত

তাহার বিছানায় আসিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ক্ষণেক পরেই কিরণময়ী যখন নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাড়ীর লোকের আক্রমণ ও নির্যাভন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল, তখনই শুধু তাহার চৈত্র ফিরিয়া আসিল। কিরণময়ীর অন্ধরোধ শেষ না হইতেই তরঙ্গ যেমন শৈলমূলে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সজোরে এই রমণীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছুসিত আবেণে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, আমি পশু, আমাকে মাপ কর বৌদি।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ নির্বিকার স্তব্ধ থাকিয়া আগের মতই সহজ্জ কঠে কহিল, তোমার একার দোষ নয়, মানুষমাত্রকেই এ সব কাজ পশু ক'রে ফেলে! আমাকেও এক তিল কম পশু করেনি ঠাকুরপো।

দিবাকর প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, অস্ত কারও কথায় আমার কাজ নেই বৌদি, কিন্তু আমার আজকের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি ক'রে ? আমাকে বলে দাও,—আমি তাই প্রাণ-পণে করব।

কিরণময়ী কহিল, অপরাধ আবার কি ? শোননি, এতে মান্ত্রে মান্ত্র্যকে খুন করে ফেলে ? তুমি ত শুধু ঠেলে দিয়েছ,—অপরাধ আমি করিনি ? সব কি কেবল তোমারই দোষ ! কিন্তু, যাক গে এ সব। সমস্ত অভিযোগ-অন্ত্যোগের আজ শেষ হয়ে গেছে—এতে তোমারও ভবিষ্যতে আর দরকার হবে না, আমারও না ! এখন যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে ব'স। আমি যেন আর দাঁড়াতে পর্যান্ত পাচ্ছিনে।

দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। কিরণময়ীর কণ্ঠস্বরে সে বুঝিয়াছিল আর কথাবার্তা কহিতেও সে ইচ্ছুক নয়।

সমস্ত দিন উপবাসের পর দিবাক্র খাওয়া শেষ করিয়, বাহিরে আঁচাইতে গেল। তাহার মনের গ্লানিটাও কমিয়া আসিয়াছিল, আঁচাইয়া হাষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিল কিরণময়ী তাহার বিছানাটা গুটাইয়া খাট হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, নামাচ্ছ কেন ?

কিরণময়ী অবিচলিত স্বরে কহিল, আগে বললে হয় ত ভোমার খাওয়া হ'ত না, তাই বলিনি। আজ থেকে আমাদের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। রাত এখনো বেশি হয়নি, আজকের মত কালীবাড়ীতে গিয়ে শোওগে, কাল স্থবিধে মত একটা বাসা খুঁজেনিয়ো। আর যদি এ দেশে না থাকতে চাও, পরশু ষ্টিমার আছে, আমি টাকা দেব, দেশে ফিরে যেয়ো। মোট কথা, যা ইচ্ছে হয় ক'রো, আমার সঙ্গে আর তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

দিবাকর হতজ্ঞানের মত কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কিরণময়ীর মমতা-লেশহীন এক একটি শব্দ যেন কঠিন পাষাণখণ্ডের মত তাহাদের মাঝখানে চিরদিনের অভেচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে।

তাহার কথা শেষ হইলে, সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, আর তুমি ? কিরণময়ী কহিল, আমার কথা শুনে তোমার লাভ নেই, তবে এ দেশে যদি থাক, কাল-পরশু শুনতেই পাবে।

দিবাকর কহিল, তা হ'লে বাড়ীউলীর কথাই সত্যি—সেই খোট্টা মাডোয়ারীটাই—

কিরণময়ী কঠিন স্বরে জবাব দিল, হতেও পারে। কিন্তু আর যাই হোক্, ভোমার কাঁধে ভর দিয়ে অধঃপথে নেমেছিলুম বলেই যে তার শেষ ধাপটি পর্যান্ত তোমাকে আশ্রয় করেই নামতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমার শরীর ভাল নেই, এখুনি শুয়ে পড়ব—আর ভূমি অনর্থক দেরী ক'রো না, যাও! কাল সকালে ভোমার জিনিষপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

দিবাকর কহিল, এত তাড়া! আজ রাত্রের মতও আমাকে
ুতুমি থাকতে দেবে না ?

কিরণময়ী কহিল, না।

দিবাকর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, তা হ'লে আমার শুধু

সর্ব্বনাশ করবার জন্মই এই বিপদে টেনে এনেছিলে ? কোন দিন ভালও বাসনি ?

কিরণময়ী কহিল, না; কিন্তু তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করছি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেছি। আর আমার ? যাক আমার কথা। সমস্তই আগাগোড়া ভূল হয়ে গেছে। আর এই ভূলের জন্মেই আজ তোমার পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি ঠাকুরপো!

এই নির্বিকার পাষাণ-প্রতিমার মুখের প্রতি চাহিয়া দিবাকর দীর্ঘধান ফেলিয়া কহিল, আমার সর্ব্বনাশের ধারণা নেই তোমার, তাই তুমি এত সহজে মাপ চাইতে পারলে। কিন্তু, এই সর্ব্বনাশের চেয়েও আজ আমার ভালবাসা অনেক বড়; তাই এখনো বেঁচে আছি, নইলে বুক ফেটে মরে যেতুম। কিন্তু একটা কথা আমাকে ব্ঝিয়ে বলো। যার কাছে তুমি যাবে, তাকেও ত ভালবাস না, হয় ত চেনোও না, তবু আমাকে ছেড়ে সেখান যেতে চাও কেন? আমি ত কোন দিন তোমার কোন অনিষ্ট করিনি! কিন্তু সত্যিই কি যাবে?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সত্যিই যাব। তার পরে বহুক্ষণ পর্যান্ত মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, না, আজ আর কিছুই গোপন করব না। আমি ভগবান মানিনে, আআা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক ওসব কিছুই মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভূয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে। জীবনে কেবল একটা লোকের কাছে একদিন হার মেনেছিলুম—সে সুরবালা। কিছু সে কথা থাক্। সত্যি বলছি ঠাকুরপো, আমি মানি শুধু ইহকাল আর এই সুন্দর দেহটাকে; কিছু আমার এমনি পোড়া কপাল যে, এই দিয়ে অনঙ্গের মত পতলটাকেও একদিন মজাতে চেয়েছিলুম।—বলিয়া কুলে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী স্তর্ধ হইয়া রহিল।

মিনিট-ছ্ই স্থির থাকিয়া সে সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া কহিল, তার পরে একদিন—যেদিন সত্যি সত্যিই ভালবাসলুম ঠাকুরপো, চরিত্রহীন ৩৫৪

সেই দিনই টের পেলুম, কেন আমার সমস্ত দেহটা এতদিন এমন ক'রে এর জন্মে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছিল!

দিবাকর ব্যগ্র হইয়া কহিল, কাকে ভালবাসলে বৌদি ?

কিরণময়ী একটু হাসিয়া, যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, ভেবেছিলুম, আমায় এ ভালবাসার তুলনা বৃঝি তোমাদের স্বর্গেও নেই। কিন্তু সে গব্ব টিকিল না। সেদিন মহাভারতের গল্প নিয়ে সেই যে মেয়েটার কাছে হেরে এসেছিলুম, আবার তার কাছেই হার মানতে হ'লো—ভালবাসার দ্বন্দেও মাথা হেঁট করে ফিরে এলুম। মোহের ঘোর কেটে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাকে রূপ দিয়ে ভোলাতে পারি এ সাধা আমার নেই।

দিবাকরের একবার মনে হইল তাহার নিবিড় অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

কিরণময়ী কহিতে লাগিল, সেই মেয়েটার কাছে একটা জিনিষ শেখবার বড লোভ হয়েছিল—সে আমার আপন স্বামীকে ভাল-বাসা—হয়ত শিখতেও পারতুম, কিন্তু, এমনি পোড়া অদৃষ্ট সে পথও ছদিনে বন্ধ হয়ে গেল। ভাল কথা, কি জিজ্ঞাসা করছিলে ঠাকুরপো, তোমাকে ভালবাসিনি কেন ? কে বললে বাসিনি ? বেসেছিলুম বৈ কি ? কিছু বয়সে আমি বড়, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেদিন থেকে তোমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত এই ছটা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। তোমার চোখের ক্ষুধায়, প্রেম নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘুণায় লজ্জায় কেমন ক'রে শিউরে ওঠে, তা কি একটা দিনও বৃষতে পারনি ঠাকুরপো? যাও, এবার তুমি স'রে যাও। আমার পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক না থাক, কিন্তু এই দেহটার ওপর তোমার লুক দৃষ্টি আর আমি সইতে পারিনে।—বলিয়া সে বিছানাটা তুলিয়া আনিয়া দিৰাকরের স্থমুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না! আমার আরও একটি ছোট ভাই আজও বেঁচে আছে। সেই সতীশের মুখ চেয়েও

আমার চিরদিন তোমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তুমি যাও---

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিছানাটা তুলিয়া লইয়া বাহিরের অন্ধকারে নিজ্ঞান্ত হইয়া গেল।

## তেতাল্লিশ

সকালবেলা কিরণময়ী শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কাজ করিতেছিল, কামিনী বাড়ীউলী আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া কহিল, গেছে ছোড়া ? বালাই গেছে! কাল আমারে যেন মার-মুখী! আরে, তোর কম্ম মেয়েমানুষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গরু পুষত না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে বললে সে গেছে ?

বাড়ীউলী আসিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, যাও আর চঙ্করতে হবে না। কে বললে ? আমি হলুম বাড়ীউলী, আমাকে আবার বলবে কে গা ? নিজে কান পেতে শুনেছি। নইলে কি এতকাল এ-বাড়ী রাখতে পারতুম, কোনকালে পাঁচ ভূতে খেয়ে ফেলত তা জান ?

কিরণময়ী নীরবে গৃহকর্ম করিতে লাগিল, জ্বাব না পাইয়া বাড়ীউলি নিজেই বলিতে লাগিল, কতদিন থেকে বলছি বৌমা, তাড়াও আপদটাকে। তা না, থাক্ কোথায় যাবে! আরে, কোথায় যাবে তার আমি জানি কি! অত ভাবতে গেলে ত চলে না। খাও, পর, মাখ, সোনা-দানা গায়ে তোলো, সঙ্গে সঙ্গে পীরিতও কর। তা এ কোন্ দিশি ছিষ্টিছাড়া পীরিত করা বাছা!

কিরণময়ী একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার দৃষ্টি আনত করিল। বাড়ীউলি বুঝিল, তাহার বহুদর্শিতার উপদেশাবলী কাজে লাগি-তেছে। সতেজে কহিতে লাগিল, আর এই কি বাছা তোমার চরিखदौन ⋅ 8€७

পীরিত করবার সময় ? সোমত্ত মেয়েমান্থ্য, এখন শুধু গুহাতে লুটবে।
তার পর গুপয়সা হাতে ক'রে নিয়ে গাঁট হয়ে বসে ভারী-বয়সে
পীরিত কর না, কে তোমাকে মানা করছে! হাতে পয়সা থাকলে কি
ছোঁড়ার অভাব ? কত গণ্ডা চাই ? গুপায়ে যে তখন জড়ো ক'রে
উঠতে পারবে না।

কিরণময়ী বিমনা হইয়া ছিল,—কি জানি সব কথা তাহার কানে গেল কি না! কিন্তু সে কোন কথা কহিল না।

বাড়ীউলীর নিজের ঘরের কাজ তখনও বাকি ছিল। তাই আর দেরী করিতে না পারিয়া হপুরবেলায় পুনরায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।

এ বাটীর সকলেই প্রায় কারখানায় চাকরী করে। সকালে কাজে যায়, তুপুরবেলা খাইবার ছুটি পাইয়া ঘরে আসে এবং স্নানাহার সারিয়া পুনরায় কাজে গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্তালে সেদিনের মত অবসর পায়।

আজও সকলে কাজে চলিয়া গেলে বেলা ছটো আড়াইটার পর বাড়ীউলী আসিয়া পুনরায় দরজার কাছে দাঁড়াইল। স্লিগ্ধকঠে কহিল, খাওয়া হ'লো বৌমা ? কি রাঁধলে ?

কিরণময়ী আজ উনানে আগুন পর্য্যন্ত দেয় নাই, তথাপি বাডীউলীর প্রশ্নে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ হয়েছে। এস, ব'স।

বাড়ীউলী দরজার কাছে আসন গ্রহণ করিল। সে ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিয়াছিল কিরণময়ীর মন ভাল নাই, তাই সহামুভূতির স্বরে কহিল, তা হবে বৈকি বাছা, ছিনি মনটা খারাপ হবে। একটা পশু-পক্ষী পুষলে মন কেমন করে, তা এ ত মামুষ। যেমন ক'রে হোক, ছ-সাতটা মাস ঘর-সংসারও ত করতে হয়েছে! তা ঐ ছটো দিন—তিন দিনের দিন আর কেউ নাম-গন্ধও করে না বৌমা, চোখের ওপর কত গণ্ডা দেখলুম।

কিরণময়ী জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, সে ত সত্যিই। বাড়ীউলি চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল, সত্যি নয় ? তুমিই বল না বাছা, সত্যি নয় কি! আবার নতুন মানুষ আস্ত্বক, নতুন ক'রে আমোদ আহলাদ,—বাস্, সব শুধরে গেল। কি বল, এই নয় ?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া সাল দিল বটে, কিন্তু এই গায়ে-পড়া আলাপে ক্রমশঃ চিত্ত তাহার উদ্ভ্রাস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ বাড়ীউলী চোখ-মুখ কুঞ্চিত ও গলা খাটো করিয়া কহিল, ভাল কথা মনে পড়েচে বৌমা, খোট্টা মিন্সেকে ত সকালেই খবর পাঠিয়েছিলুম। ব্যাটার আর তর্ সয় না, বলে, লোকজন কাজে বেরিয়ে গেলে ছপুর বেলাতেই আসব। কি জানি, এখুনি এসে পড়বে না কি—

কিরণময়ী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—এখানে কেন ?

বাড়ীউলী কথাটাকে অত্যস্ত কৌতুকের মনে করিয়া কৃত্রিম ক্রোধের ছলে কহিল, আ মর্ ছুঁড়ি, সে আসবে না ত কি তুই সেখানে যাবি নাকি ? তোর কথা শুনলে যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিড়ে যায়।—বলিয়া শুষ্ক হাসির ছটায় ঢলিয়া একেবারে কিরণময়ীর গায়ের উপর গিয়া পড়িল।

কিরণময়ী কথা কহিল না, শুধু একটুখানি সরিয়া বসিল। বাড়ী-উলী আত্মীয়তার আবেশে আজ প্রথম তাহাকে 'তুই' সম্বোধন করিয়াছিল।

কিন্তু, সখিত্বের এই একান্ত মাখামাখি সম্ভাষণ এই ইতর স্ত্রী-লোকটার মুখ হইতে কিরণময়ীর কানের ভিতর গিয়া একেবারে তীরের মত বিধিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে আজিও যে মহিমা মূর্চ্ছাহতের মত পড়িয়া ছিল, এই একটিমাত্র শব্দের কঠিন পদাঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই ভব্দ নারীর লুপ্ত মর্য্যাদা তাহার মনের মধ্যে দৃপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

বাড়ীউলী ইহার কিছুই লক্ষ্য করিল না, সে আপনার ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল, তুই দেখিস্ দিকিন বৌ, ছমাসের মধ্যে যদি **চরিত্রহীন** ৪৫৮

না তোর বরাত ফিরিয়ে দিতে পারি ত, আমার কামিনী বাড়ীউলী নাম নয়। তুই শুধু আমার কথামত চলিস্—আর আমি কিছুই চাইনে।

কিরণময়ীর মনে হইল, ঐ স্ত্রীলোকটা তাহার কানের সমস্ত স্নায়্শিরা যেন পোড়ানো সাঁড়াশি দিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু নিষেধ করিবার কথা তাহার মুখে ফুটিল না। শুধু চুপ করিয়া শুনিতেই লাগিল।

বাড়ীউলী কহিল, খোট্টা মাড়োয়ারী; ছ'পয়সা আছে। ঝেঁাকে পড়েচে, ছ'হাত দিয়ে ছয়ে নে; তারপর যাক্ না বেটা গোল্লায়,— আবার কত এসে জুটবে। এমন হয়ে আছিস্ তাই,—নইলে তোর রূপটা কি সোজা রূপ বৌ!

এমনি সময়ে বাহিরের বারান্দার প্রাস্ত হইতে ভাঙা-গলার ডাক আসিল, বাড়ীউলী ?

এই যে যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীউলী বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী ছই হাত বাড়াইয়া তাহার আঁচলটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, না না, এখানে কিছুতেই না—এ ঘরে কেউ যেন না ঢোকে।

বাড়ীউলী হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন ? কে আছে এখানে ? কিরণময়ী দৃঢ়কপে কহিল, কেউ থাক্ না থাক্—এখানে না—- কিছুতেই না—

আগন্তক লোকটার পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। বাড়ীউলী অবাক হইয়া কহিল, তুই ত আর কারো কুলের বৌ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি ? তুই হলি বেবুশ্যে।

কিরণময়ী চীংকার করিয়া উঠিল, কি আমি ? আমি বেশ্যা ?
- তাহার মনে হইল, বজ্রাগ্নি-রেখা তাহার পদতলে হইতে উঠিয়া
ব্রহ্মরক্ক বিদীর্ণ করিয়া বুঝি বাহির হইয়া গেল।

তাহার আরক্ত চক্ষু ও তীত্র কণ্ঠস্বরে বাড়ীউলী বিশ্মিত ও বিরক্ত

হইয়া কহিল, তা নয় ত কি বল ? স্থাকামি দেখলে গা জালা করে
—এখন আমরাও যা, তুইও সেই পদার্থ। ভদরনোক আসচে, নে
ঘরে বসা।

এই 'ভদ্দরনোক'টির কাছে বাড়ীউলি টাকা খাইয়াছিল এবং আরও কিছুর প্রত্যাশা রাখে। ভদ্রলোক দরজার কাছে আসিয়া দাড়াইল এবং দাত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, কেয়া বাড়ীউলি, খবর সোব ভাল ?

বাড়ীউলি আঁচল টানিয়া লইয়া বিনয়-সহকারে কহিল, যেমন তোমাদের মেহেরবানি। যাও, ঘরে গিয়ে ব'সোগে—আমি পান সেজে আনি। একটু হাসিয়া বলিল, এখন এ ঘর-দোর সব তোমার বাবৃদ্ধি; ভাল ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে তা কিন্তু বলে রাখিচি।

আচ্ছা আচ্ছা, সে সোব হোবে, বলিয়া লোকটা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিতে গেল।

কিরণময়ীর স্নায়্শিরার সহিষ্ণুতা ইস্পাতের অপেক্ষাও দৃঢ়, তাই এতক্ষণ পর্যান্ত বরদান্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। তাহার রূপ যৌবনের এই অপরিচিত হিন্দুস্থানী খরিদ্দারের গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্ত হারাইয়া বাতাহত কদলীর্ক্ষের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

লোকটা চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া এই আকস্মিক বিপৎপাতে হতবৃদ্ধি হইয়া গেল। বাড়ীউলীর প্রবল চীংকারে বাড়ীর সমস্ত স্ত্রীলোক কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল এবং কেহ জল, কেহ পাখা লইয়া হতভাগিনীর শুশ্রাষা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আর বাড়ীউলি দোরগোড়ায় বসিয়া তারস্বরে অবিশ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিল, সে এই কাজে চুল পাকাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু, এখনও এত নষ্টামি, এত চঙ শিখিতে পারে নাই। আজও নাগর দেখিয়া চাঁত-কপাটি লাগাইবার কৌশল তাহার আয়ত্ত হয় নাই।

অকস্মাৎ এই ছুর্ঘটনার মধ্যে আবার এক নৃতন গোলমাল শোনা

চবিত্রহীন ৪৬€

গেল। সদরদরজায় কে একটা নৃতন বাবু আসিয়া দিবাকর ও বৌঠানের নাম ধরিয়া মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়াছে খবর আসিল। চাকরটার কাছে বাড়ীউলী আগস্তুক বাবুর সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতেই এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রকাণ্ড একটা চামড়ার ব্যাগ বামহস্তে স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া লইয়া সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকঠে ডাক দিল, বৌঠান!

তাহার ডান হাতের আঙুলে প্রকাণ্ড একটা হীরার আংটী রবিকরে ঝলমল করিয়া উঠিল, বাড়ীউলী সমন্ত্রমে দাঁড়াইয়া বলিল, কাকে খুঁজছেন ?

দিবাকর থাকে এখানে ? বাডীউলী বলিল, না।

আমার বৌঠান ? কিরণময়ী বৌঠান ? কোন্ ঘরে থাকেন ? বাড়ীউলীর সঙ্গে সঙ্গে আরও গুই-চারি জন কোতৃহলী স্ত্রীলোক গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, সেই ত মূর্চ্ছা হয়েছে গো।

মৃচ্ছা হয়েছে ? কৈ দেখি, বলিয়া আগন্তক ভদ্রলোক তিন লাকে ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অচেতন কিরণময়ী তখনও মাটিতে পড়িয়া। সর্কাঙ্গ জলে ভাসিতেছে—চক্ষু মৃদ্রিত, মুখ পাংশু, চুলের রাশি সিক্ত বিপর্য্যস্ত, অঙ্কের বসন স্রস্ত

আগস্তুক সতীশ। তাহার চোখ পড়িল হিন্দুস্থানীটার উপর। এতক্ষণ সে কাছে সরিয়া আসিয়া নির্নিমেষ চক্ষে কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়া ছিল। সতীশ বিশ্বিত ও অত্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিল, এই, তুম্ কোন্ হ্যায় ?

তাহার হইয়া বাড়ীউলী জবাব দিল, কহিল, আহা উনি যে আমাদের মাড়োয়ারী বাবু গো। ঐ-যে,—

কিন্ত পরিচয় দেওয়া শেষ হইবার পুর্বেই সভীশ লোকটাকে দরজা নির্দেশ করিয়া কহিল, বাহার যাও— s ৬১ চরি**জ্ঞ**ীন

মাড়োয়ারীর টাকা আছে, সে নবীন প্রেমিক, বিশেষতঃ এতগুলো স্ত্রীলোকের সামনে হীন হইতেও পারে না, স্তরাং সাহসে ভর করিয়া কহিল,—কাহে ?

অসহিষ্ণু সতীশ কাঠের মেঝের উপর সজোরে পা ঠুকিয়া ধমক দিয়া বলিল, বাহার যাও উল্লু!

সমস্ত লোকগুলার সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটা পর্য্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া মাড়োয়ারী বাহির হইয়া গেল।

সতীশ কিরণময়ীর দেহের উপর তাহার শ্বলিত বস্ত্র তুলিয়া দিয়া নিজেই একটা হাতপাথা লইয়া সবেগে বাতাস করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সমবেত নারীমগুলী বিচিত্র কলরব করিতে লাগিল। ইহাদের নানাবিধ আলোচনার মধ্য হইতে সতীশ অল্পকালের মধ্যে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিয়া লইল। বাড়ীউলী আক্ষেপ এবং অত্যন্ত বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, সে তাহার পিতাঠাকুরের বয়সেও এমন স্প্রেছাড়া মেয়েমামুষ দেখে নাই যে, বেবুশ্যেকে বেবুশ্যে বলিলে তাহার চোথ উন্টাইয়া দাঁত-কপাটি লাগিয়া যায়।

মিনিট-কুড়ি পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া কিরণময়ী মাথায় বসন ভূলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ঠাকুরপো ?

সতীশ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, হাঁ বৌঠান, আমি। কিন্তু কি কাণ্ড বল ত! যেমন কাপড়-চোপড়, তেমনি ঘর-দোর, তেমনি ঞ্রী,—কে বলবে যে ইনি সতীশের দিদি! যেন কোথাকার একটা অনাথা পাগলী! ছেলেমামুষী ত ঢের হ'ল, এখন কালকের জাহাজে বাড়ী চল। মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, আর দরকার নেই, তোমরা ঘরে যাও!

কিরণম্মী নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত অধোমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জামুন, কিন্তু বাহিরে লেশমাত্র ব্যক্ত হইল না। মেয়েরা বাহির হইয়া গেলে সভীশ কহিল, সে শ্য়োর কই, বৌঠান ?

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই কহিল, এতদিন ত এইখানেই ছিল, কাল রাত্রে অফ্যত্র গেছে।

`কেন ?

আমি চলে যেতে বলেছিলুম ব'লে।

কিন্তু ডাকলে কি একবার আসে না ?

ডাকিয়ে দেখছি, বলিয়া কিরণময়ী বাহিরে গিয়া বাড়ীর চাকরকে কালীবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কহিল, তুমি আসবে এ আমার স্বপ্নের অতীত, ঠাকুরপো!

সতীশ কহিল, আমার আসাটা কি আমার নিজেরই স্বপ্নের অতীত নয় বৌঠান ?

তা বটে, বলিয়া কিরণময়ী আবার ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অনেক কথাই জানিবার আবশ্যক ছিল, সতীশ যে তাহাদের বাটীর মুক্ত দাসীর কাছে সন্ধান লইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝা শক্ত নয়, কিন্তু অকক্ষাৎ এতকাল পরে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে এত দুরে আসার যথার্থ হেতু অনুসান করা সত্যই কঠিন।

কিন্তু আসিবার হেতু সতীশ নিঞ্চেই ক্রমশঃ ব্যক্ত করিল, কহিল, কাল জাহাজ আছে,—তোমাদের নিতে এসেছি বৌঠান।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, উপীনঠাকুরপো পাঠিয়েছেন ত ? বেশ, দিবাকরকে নিয়ে যাও। প্রার্থনা করি সে যেন যেতে পারে।

সতীশ কহিল, শুধু পরের হুকুম তামিল করতেই এতদ্রে আসিনি, আমার নিজের তরফ থেকেও বড় তাগিদ আছে। ভাবছ, তবে এতকাল পরে কেন ? খবর পাইনি। তার পরে বাবা মারা 'গেলেন, নিজেও যেতে বসেছিলুম, হয়ত আর দেখাই হ'ত না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার ছই চক্ষু দিয়া জগতের সমস্ত স্নেহ যেন সতীশের সর্বোদে বর্ষিত হইল। ক্ষণকাল পরে করুণকণ্ঠে কহিল, আমি কার কাছে যাব ঠাকুরপো, আমার কে আছে ?

আমার কাছে যাবে বৌঠান, আমি আছি। কিন্তু, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি ভাল হবে ?

সতীশ কহিল, তোমার কি মনে নেই বোঁঠান, অনেক দিন আগে এই ভাল মন্দ একদিন চিরকালের জন্ম স্থির হয়ে গিয়েছিল, যেদিন ছোট ভাই ব'লে আমাকে ডেকেছিলে ? অক্সায় যদি কিছু ক'রে থাক, তার জবাব দেবে তুমি, কিন্তু আমার জবাবদিহি এই যে, আমি ছোট ভাই,—তোমাকে বিচার করবার আমার অধিকার নেই।

কথা শুনিয়া কিরণময়ীর মনে হইতে লাগিল, কোথাও ছুটিয়া গিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, কিন্তু সমাজ ঠাকুরপো, আছে ত ?

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, না নেই। যার টাকা আছে, গায়ের জোর আছে, তার বিরুদ্ধে সমাজ নেই। ও-ছটো জিনিষই আমার একটু বেশী রকম যোগাড় হয়ে গেছে বৌঠান।

তাহার কথা বলার ভঙ্গিতে কিরণময়ীর মুখে হাসি আসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, টাকা আর গায়ের জোরে তুমি সমাজ না মানতে পার, কিন্তু, নিজের অঞ্জার হাত থেকে এই পাপিষ্ঠাকে বাঁচাবে কি ক'রে?

সতীশ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমরা গোঁয়ার মুখ্যুমানুষ বোঠান, অত তর্কের জবাব দিতেও আমি পারিনে, অত চুল চিরে লোকের ভাল-মন্দর হিসেব করতেও আমি জানিনে। আর, এ কি সত্যযুগ যে, পৃথিবী শুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে ? এ হ'লো কলিকাল, অস্থায় অকাজ ত লোকে করবেই! তার কে আবার জমা-খরচ খতিয়ে বসে আছে ? আমার উল্টো বিচার, তা ভালই বল আর মন্দই বল বোঠান, আমি দেখি কে কি কাজ করেচে! হারানদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্থামিসেবা, সে ত আমি চোখেই দেখেছি! সেই তুমি হবে অসতী!

এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। তা সে যাই হোক, নিয়ে তোমাকে আমি যাবই। অস্থ্যটায় একটু কাহিল আমাকে করেছে বটে, তা এ পাড়ার লোকের সাধ্যি নেই যে তোমাকে সাহায্য করে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। কাল তোমাকে কাঁথে ক'রে জাহাজের ওপর আমি তুলবই, তা সে তুমি যত আপত্তিই কর না কেন ?

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিল। অপরাধের সমস্ত কালিমা বিদ্রিত হইয়া সরল স্নিগ্ধ হাস্তচ্ছটায় তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্ম তাহার মনে হইল সে যেন কোন গর্হিত কর্মাই করে নাই; শুধু রাগ করিয়া ছটো দিনের জন্ম শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল, স্নেহময় দেবর ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম সাধাসাধি করিতে বসিয়াছে।

এমনি সময়ে কবাটের বাহির হইতে ডাক দিয়া দিবাকর প্রবেশ করিল। কহিল, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে ? বলিয়াই তাহার খাটের উপর দৃষ্টি পড়ায় যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বাহিরের আলোক হইতে ঘরের অন্ধকারে ঢুকিয়া প্রথমে সে সতীশকে দেখিতে পায় নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সতীশ হাসিয়া কহিল, আমি উপীনদা নই রে, সতীশদা—
কুকাজের রাজা। আমাকে দেখে অমন শুকিয়ে কাঠ হবার দরকার
নেই। নে ব'স ব'স। উপীনদার পরওয়ানা নিয়ে এসেছি, কাল
ভোর সাড়ে ছটার আগেই জাহাজ ছাড়বে মনে থাকে যেন।

দিবাকর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তুই হাঁটুর মধ্যে মুখ **ওঁ** জিয়া অনেকক্ষণ পরে কহিল, আমি যাব না সতীশদা।

সতীশ কহিল, তোর ঘাড় যাবে। উপীনদার ছকুম—জীবিত কি মৃত বিদ্রোহী দিবাকরের মুগু চাই-ই!

দিবাকর কহিল, তবে তার মরা মুগুই নিয়ে যেয়ো সতীশদা। সে আমি কাল সকালে ছটার মধ্যে তোমাকে অনায়াসে দিতে পারব। সতীশ মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বলিল, আরে বাপ্রে, ছেলের রাগ দেখ! কিন্তু যাবিনে কেন ?

দিবাকর কহিল, তুমি কি পাগল হয়েছ সতীশদা ? সংসারে কি কেউ আছে, এর পরে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে ?

সতীশ বলিল, বেশ ত, মাথা উচু করতে আপত্তি থাকে, নিচু করে গিয়েই দাঁড়াস্। কিন্তু যেতে তোকে হবেই। আরে, তুই আর এ কি এমন বেশি করেছিস যে লজ্জায় মরে যাচ্ছিস ? আমি যে-সব কাণ্ড এর মধ্যে ক'রে বসে আছি, সে সব গিয়ে শুনিস্! মায় 'পঞ্চম'কার পর্যান্ত ! ভূত সিদ্ধি—বেতাল সিদ্ধি—এ সব নাম শুনেচিস্ কোন কালে ? নে, চল্, উপীনদা আর সে-উপীনদা নেই—আমরা পাঁচ জনে তাকে এক রকম ঠিক করেই এনেছি। বৌঠান, যা শুছিয়ে নেবার নাণ, আমি টিকিট কিনতে চল্লুম।

ভাহার শেষ কথাটা কিরণময়ীর কানে খট্ করিয়া বাজিল, জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক করে আনা কি রকম, ঠাকুরপো ?

সভীশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, গেলেই দেখতে পাবে বৌঠান।

তাহার শুক্ষ হাসি কিরণময়ী লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত তোমাকে বলেছি ঠাকুরপো, আমি যেতে পারবোনা।

দিবাকরও দৃঢ়ম্বরে কহিল, আমিও কিছুতে যাব না সতীশদা, তুমি মিথ্যে আমার জন্মে টাকা নষ্ট ক'রো না।

সতীশ উঠিতে যাইতেছিল, হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। উপেন্দ্রর পীড়ার সংবাদ এখনও পর্যান্ত সে গোপন রাখিয়াছিল, কিন্তু আর রাখা চলিল না, কহিল, আমি অনেক গর্ব্ব করে বলে এসেছি তাঁদের আনবই। আমার মুখ তোমরা নয় নাই রাখবে, কিন্তু তিনি কি তোমাদের কাছে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন যে এই ব্যথা তাঁকে দিতে হবে। আমি গুধু-হাতে ফিরে গেলে তাঁর যে কত

বাজবে, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেছি। দিবাকর, এত অধর্ম করিস নে রে! তোকে দেখরার জন্মই তাঁর প্রাণটা এখনো আটকে রয়েছে, নইলে অনেক আগেই যেত।

উভয় শ্রোতাই একসঙ্গে অফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সতীশ কহিতে লাগিল, এই মাঘের শেষে যক্ষা রোগে পোশ-বোঠান যখন স্বর্গে গেলেন, তখনই বোঝা গেল উপীনদাও চললেন। কিন্তু তার যাবার তাড়া যে এত ছিল সে কেউ আমরা টের পাইনি। চিরকালই কম কথা কন,—স্বর্গের রথ একেবারে দোর-গোড়ায় এসে হাজির না হওয়া পর্যন্ত একটা খবরও দিলেন না যে তাঁর সমস্তই প্রস্তত। তোর ভয় নেই রে দিবাকর, নির্ভয়ে চল। আমাদের সে উপীনদা আর নেই। এখন সহস্র অপরাধেও আর অপরাধ নেন না,—শুধু মুচ্ কে মৃচ্ কে হাসেন,—ছি ছি, ঐ ধূলো-বালির ওপর ওখানে অমন করে শুয়ো না বোঠান। আচ্ছা, আমরা বাইরে যাচ্ছি, তুমি একটু শোও—উঠো না যেন। বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সতীশ পায়ের উপর একটু ঠেলা দিয়াই ব্ঝিল, কিরণময়ী সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—ইচ্ছা করিয়া ভূ-শয্যা গ্রহণ করে নাই।

সতীশ এবং দিবাকর উভয়েই পরস্পারের মূখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তকয়েক পরে সতীশ ধীরে ধীরে কহিল, ঠিক এই ভয়ই আমার ছিল দিবাকর। আমি জানতুম এ খবর উনি সইতে পারবেন না।

দিবাকর চকিত হইয়া সতীশের মুখের প্রতি চাহিল, সতীশ বিষ্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এতদিন এত কাছে থেকেও কি তুই এ কথা টের পাস্নি দিবা ? আমার ভয় হয়, বুঝি বা বোঠানকে আমি মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচছি। কিন্তু তবুও নিয়ে যেতেই হবে। এ জগতে ছটি লোক কিছুতেই সে শোক বইতে পারবে না, কিন্তু একটি ত স্বর্গে গেছেন, আর একটি—কিন্তু যা, জল নিয়ে আয় দিবাকর, আমি বাতাস করি—ও কি রে, কথা ক'সনে কেন ?

অকস্মাৎ দিবাকরের আপাদমস্তক বারম্বার কাঁপিয়া উঠিল,

পরক্ষণেই সে অচেতন কিরণমন্ত্রীর হুই পদতলে উপর উপুড় হইরা পড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি সমস্ত বুঝেছি বৌদি, তুমি আমার পূজনীয়া গুরুজন। তবে, কেন এতকাল গোপন করে আমাকে নরকে ভোবালে। আমি এ মহাপাপ থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাব বৌদি!

## চুয়াজিশ

উপেন্দ্র বলিয়াছিলেন, সাবিত্রী, হাড় ক'থানা আমার গঙ্গায় দিস্ দিদি—অনেক জালায় জলেছি, তবু একটু ঠাণ্ডা হ'ব।

সাবিত্রীকে তিনি আজকাল কখনো 'তুমি', কখন 'তুই' যা মুখে আদিত, তাই বলিয়া ডাকিতেন। সাবিত্রী তাঁহার সেই শেষ ইচ্ছা এবং শেষ চিকিৎদার জন্ম কিছুদিন হইল কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া আসিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার পর এক পণলা ঝাড়া বৃষ্টি হইয়া গেলেও আকাশে মেঘ কাটে নাই। উপেক্স অনেককণ পরে ক্লান্ত চোখ ফুটি মেলিয়া আন্তে আন্তে কহিলেন, সুমুখের জানালাটা একটু খুলে দে দিদি, সেই বড় নক্ষত্রটি একবার দেখি।

সাবিত্রী তাঁহার কপালের রুক্ষ চুলগুলি ধীরে ধীরে সরা**ইয়া দিডে** দিতে মৃত্কঠে কহিল, গায়ে জোলো-হাওয়া লাগবে যে দাদা।

লাগুক না বোন। আর আমার তাতে ভয় কি ?

ভয় তাঁহার শুধু আজ কেন, যেদিন হইতে সুরবালা গিয়াছে সেদিন হইতেই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সাবিত্রীর ত ভয় ঘুচে নাই।
তাহার বুঝি যতক্ষণ খাস, ততক্ষণই আশ; তাই মৃত্যু যখন শিয়রের
পাশে তাহার সঙ্গে সমান আসন দখল করিয়া বসিয়া গেছে, তখনও
সেই তুক্ত জোলো-হাওয়াটাকে পর্যান্ত ঘরে চুকিতে দিতে সাহস পায়
না। অনিচ্ছুকঠে কহিল, কিন্তু নক্ষত্র ত দেখা যায় না দাদা,
আকাশে যে মেঘ করে আছে।

উপেন্দ্র শ্লান চকু ছটি উৎসাহে বিফারিত করিয়া বলিলেন, মেঘ ? আহা, অসময়ের মেঘ দিদি, খুলে দে খুলে দে একবার দেখে নিই, আর ত দেখতে পাব না।

বাহিরে আর্দ্র বায়ু জোরে বহিতেছিল; সাবিত্রী কপালে বৃকে হাত দিয়া দেখিল জর বাড়িতেছে, মিনতি করিয়া বলিল, ভাল হও, মেঘ কত দেখবে দাদা,—বাইরে ঝড় বইছে, আজ আমি জানালা খুলতে পারব না।

ভাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উপেন্দ্র রাগ করিয়া বলিলেন, ভাল চাস্ ত খুলে দে সাবিত্রী, নইলে বর্ষার দিনে যথন মেঘ উঠবে, তথন কেঁদে কেঁদে মরবি তা বলে দিয়ে যাচিছ। আমি আর দেখবার সময় পাবো না।

সাবিত্রী আর প্রতিবাদ না করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিল।

সেই খোলা জানালার বাহিরে উপেন্দ্র নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। আকাশের কোন এক অদৃশ্য প্রাস্ত হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিছাৎ ক্ষুরিত হইতেছিল; তাহারি আলোকচ্ছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া উপেন্দ্রর কিছুতেই যেন আর সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল।

সাবিত্রী নিজেও একটা গরাদে ধরিয়া সেইদিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উপেজ্র দৃষ্টি হঠাৎ তাহার উপরে পড়িতেই মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা দে দে, জানালা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে ব'স। কিন্তু এত মায়া ত ভাল নয় দিদি। একটু-খানি গায়ে হাওয়া লাগতে দিতে চাও না, কিন্তু আমি চলে গেলে কিকরবে বল ত।

সাবিত্রী জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,
তুমি ত আমাকে কাজ দিয়ে যাবে বলেছ। আমি তাই সারা জীবন
ধরে করব। তুমি আমার চোখের উপরেই দিনরাত থাকবে।

পারবে করতে ?

সাবিত্রী আন্তে আন্তে বলিল, কেন পারব না দাদা ? তোমার কথায় উনি ত কথনো না বলবেন না।

উপেন্দ্র হাসিমুখে কহিল, উনি কে ? সতীশ ত! সাবিত্রী ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার সলজ্জ মৌন মুখের পানে চাহিয়া নিঃশাস ফেলিলেন। বলিলেন, সাবিত্রী, সতীশ যে আমার কি, সে পরের পক্ষে বোঝা শক্ত! বাইরে থেকে যেটা দেখা যায়, তাতে সে আমার সঙ্গী, আমার আজন্ম স্কুল। কিন্তু যে সম্বন্ধটা দেখা যায় না, সেখানে সতীশ আমার ছোট ভাই, আমার শিয়, আমার চিরদিনের অনুগত সেবক। সেই রাত্রে তুই যদি দিদি আত্মপ্রকাশ করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস্, আমার শেষ জীবনটা হয় ত এত তুঃখে কাটত না। দিবাকরও হয়ত আমাকে এত ব্যথা দেবার স্থযোগ পেত না।

সাবিত্রী সজল-চক্ষে কহিল, আমি ফেরাতে তোমাদের চেয়েছিলুম দাদা, কিন্তু উনি কিছুতেই যেতে দিলেন না, তুই চৌকাটে হাত দিয়ে আমার পথ আটকে রাখলেন। বললেন, আমি তোমাদের সামনে গোলে তোমাদের অপমান করা হবে।

তাঁরই ইচ্ছে, বলিয়া উপেন্দ্র উপর দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘখাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিলেন।

বাড়ীতে উপেন্দ্রর পিতা শিবপ্রসাদ বাতে শ্য্যাগত, তাঁহাকে এবং সংসার ফেলিয়া মহেশ্বরী সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু মেজভাই অভিভাবক হইয়া কলিকাতার বাসায় ছিলেন, তাঁহার এবং আর এক-জনের পদশক সিঁড়িতে শোনা গেল।

পরক্ষণেই তিনি কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।
কবিরাজ উপেন্দ্রর নাড়ী দেখিয়া জ্বর পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন
করিবার প্রস্তাব করিতেই উপেন্দ্র হাতজ্ঞোড় করিয়া কহিল, এটে
আমাকে মাপ করতে হবে কবিরাজমশাই। আপনার অগোচর ত
কিছুনেই—তবে যাবার সময়ে আর কেন হঃখ দেবেন ?

প্রাচীন চিকিৎসকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, আমরা চিকিৎসক, আমাদের শেষ মুহূর্তটি পর্য্যস্ত নিরাশ হতে নেই বাবা। তা ছাড়া ভগবান সমস্ত আশা শেষ করে দিলেও ত যাতনা নিবারণ করবার জন্মে ওয়ুধ দেওয়া চাই।

উপেক্ত আর প্রতিবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

তখন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবস্থা নির্দ্ধেশ করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভরুসা ত বিন্দুমাত্রও ছিল না, অধিকস্ত আজ স্কুম্পষ্ট অমুভব করিয়া গেলেন যে, রোগীর মৃত্যুক্ষণ অত্যস্ত ক্রতগতিতেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

তিন দিন পরে সোমবারের সকাল-বেলা সাবিত্রী একখানি টেলিগ্রাফ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, কাল সকালে তাঁরা জাহাজে উঠেছেন।

কারও নাম দেয়নি সতীশ ? কৈ দেখি ?

উপেন্দ্রর প্রসারিত হাতের উপর সাবিত্রী কাগজখানি তুলিয়াদিল। কাগজখানি তিনি উল্টিয়া পাল্টিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সাবিত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটা নিঃখাস ফেলিলেন। এই নিঃখাসটুকুর অর্থ সাবিত্রীর অগোচর রহিল না।

যাবার সময় সতীশ তাহাকে নিভূতে বলিয়া গিয়াছিল, কিরণ-ময়ীর দেখা পাইলে সে যেমন করিয়াই হোক তাহাকে ফিরাইয়া আনিবেই। তাহাদের ভাই-বোন সম্বন্ধটাও উল্লেখ করিয়া যাইভে ক্রেটি করে নাই।

এই প্রমাশ্চর্য্য রমণীকে একবার চোখে দেখিবার কোতূহল বহুদিন হইতে ছিল, কিন্তু, পাছে কাণ্ডজ্ঞানহীন সতীশ তাহাকে এই বাটীতেই আনিয়া হাজির করে, এ আশহ্বাও তাহার যথেষ্ট ছিল। কহিল, তিনি সব দিক বিবেচনা ক'রে কাজ করেন না, আমার ভয় হয় দাদা, পাছে কিরণ বৌঠানকে তিনি এখানেই এনে তোলেন।

উপেল্রর পাংশু ওষ্ঠাধরে বেদনার একট্থানি শুষ্ক হাসি দেখা দিল, কহিলেন, এ বাড়ীতে সে আসবে কেন বোন ? এ দেশে যদি সে

ফিরেও আসে, তার অন্ত হেতু আছে, কিন্তু সে ত আর সাবিত্রী নয়, সে ত আর নির্কোধ নয়, তোর মত ইহকাল পরকাল এক ক'রে ব'সে নেই, সে কেন সাধ ক'রে এই ভয়ানক ব্যাধির গারদের মধ্যে চুক্তে যাবে বল্ ত !—বলিতে বলিতেই সাবিত্রীর পানে চাহিয়া স্লেহে, শ্রদ্ধায়, করুণায়, বেদনায় তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

সাবিত্রী দৃষ্টি আনত করিয়া কটে অশ্রু সম্বঃণ করিল। একট্-খানি সামলাইয়া লইয়া উপেন্দ্র পুনরপি কহিলেন, অথচ আশ্রুয়া ভাগ সাবিত্রী, এক সময়ে সে নাকি সতিট্ই আমাকে ভালবেসেছিল।

শুনিয়া সাবিত্রী সতাই আশ্চর্য্য হইল, কারণ এ কথাটা সে সতীশের কাছে শুনে নাই। কহিল, ওঁর কাছে শুনেছিলুম তাঁর স্বামিসেবার কাহিনী—সে কি তবে সত্যি নয় দাদা ?

উপেন্দ্র বলিলেন, তাও সত্যি বোন। সে এক অন্তুত ব্যাপার। তোকে আর স্থরোকে না জানলে আমার মনে হ'তো এমন সেবাও বুঝি আর কোন মেয়েমানুষ পারে না, স্বামীকে এত ভালবাসাও বুঝি আর কারো সাধ্য নয়।

সাবিত্রী কহিল, কিন্তু এ জিনিষ ত কখনো ছলনা হতে পারে না দাদা।

উপেন্দ্র তংক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, না, ছলনা ত নয়। সে ত কথনো কাউকে দেখাতে চায়নি, কখনো কারো কাছে প্রকাশও করে নি। তার পতিসেবার সাক্ষী শুধু ভগবানই ছিলেন আর ছিলুম আমরা ছজন। সতীশ আর আমি। পরক্ষণেই তাঁহার ডাক্তার অনঙ্গমোহনের কথা মনে পড়িঙ্গ। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আজ ত আমার কারো উপর রাগ নেই, ঘৃণা নেই, বিতৃষ্ণা নেই—আজ আমার বড় ব্যথার সঙ্গে কি মনে হচ্ছে জানিস্ দিদি,—মনে হচ্ছে সে সারাজীবন শুধু হাতড়েই বেড়িয়েছে, কিন্তু কোনদিন কিছু পায়নি। আমাকেও সে কখনো ভালবাসেনি। এতটুকু ভালবাসলে কি কেউ এত ব্যথা দিতে পারে ? দিবাকর যে আমাদের কি ছিল, সে ত সে জানত! তার হাতেই ত তাকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম

আমার স্নেহের বস্তুকে সেও স্নেহের চক্ষে দেখবে। উ: ক্ত বড় ভুলই হয়েছিল!

উপেন্দ্র কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, তাই ভাবছি, সতীশ যদি না বুঝে সকলকে নিয়ে এখানেই এসে উঠে!

সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে কিছুতেই হ'তে পারবে না দাদা, তাঁর বোনের থাকবার ব্যবস্থা তিনিই করুন, কিন্তু এখানে নয়।

উপেন্দ্র কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মূখের কথা মূখেই রহিল। অঘোরময়ী কেমন করিয়া পীড়ার সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রর গুণরাশির বিরাট তালিকা নাকিস্থরে মূখে মুখে রচনা করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিলেন।

এ পীড়ার সাংঘাতিকতার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে এ পোড়ামুখ লইয়া ভিক্ষা করার পথও যখন হতভাগীর জন্ম হারাইয়াছে, এবং কিছু একটা ঘটিলে না খাইয়া শুকাইয়া মরাই যখন অনিবার্য্য, তখন উপীনের সমস্ত বালাই লইয়া তাঁহার মরণ হইতেছে না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপেন্দ্র এত তঃখেও হাসিয়া কহিলেন, খেতে পাবে না কেন মাসি ? সাবিত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন, আমি গেলেও আমার এই বোনটিকে রেখে গেলুম, ভোমাদের ও কণ্ট দেবে না।

অঘোরময়ী সাবিত্রীকে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। স্থতরাং কঠোর পরিশ্রমে ও নিরতিশয় মনঃকষ্টে শ্রীহীন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ভগিনীটির পানে চাহিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু, কৌতূহল নির্ত্তির উত্যোগ করিভেই সাবিত্রী কাজের ছুতা করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বৃহস্পতিবার দিন বেলা দশটা এগারোটার সময় সতীশ জাহাজ-ঘাটে নামিয়া গাড়ীভাড়া করিতেছিল, দেখিল বেহারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।
কিরণময়ী অদ্রে দাঁড়াইয়াছিল, বেহারীর একবার সন্দেহ হইল হয়
ত তিনিই। সে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই, শুধু শুনিয়াছিল ইনি
অসাধারণ রূপদী। অথচ রূপের বিশেষ কিছুই এই মলিন বস্ত্রপরিহিতা সাধারণ রুমণীটির মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া সে এই
স্ত্রীলোকটিকে অপর কেহ মনে করিয়া আন্তে আস্তে বলিল, বাবু,
মা বলে দিলেন, সেই বোটি যদি এসে থাকে, তাঁকে আর কোণাও
রেখে আপনারা ছুঁজনে বাসায় আস্বেন্। সঙ্গে আন্বেন না বেন।

সতীশ ক্ধা-তৃফায় শ্রান্তিতে এমনই বিরক্ত হইয়াছিল, বেহারীর
এই অপমানকর প্রস্তাবটা কিরণময়ীর মুখের উপরেই বলিতে শুনিয়া
আগুন হইয়া কহিল, কেন শুনি ? তাঁকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে
আমরা বাসায় গিয়ে উঠব ? যা বলগে, আমরা কেউ সেখানে যেতে
চাইনে।

বেহারীর মুখ চূণ হইয়া গেল। কিরণময়ী তখন সরিয়া আসিয়া একটু মান হাসিয়া কহিল, এ ত ঠিক কথা ঠাকুরপো। এতে রাগ করবার ত কিছু নেই। এখন বাবু কেমন আছেন বেহারী ?

বেহারী জবাব দিবার পূর্ব্বেই সতীশ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ক**হিল,** কে তোকে বলতে পাঠিয়েছে,—সাবিত্রী <mark>ং তার ভারী আম্পর্দ্ধা</mark> হয়েছে দেখছি।

সাবিত্রীর প্রতি এই রাঢ় ভাষায় ব্যথিত হইয়া বেহারী কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি ঠিক বলেছেন মা! বাব্
না বুঝেই রাগ করেছেন! এ সব খারাপ ব্যারামে কেউ কি সেখানে
যেতে চায় ? উপীনবাবু কাল রাভিরে সাবিত্রী-মাকে ভেকে নিজেই
বললেন, ভয় নেই, কারণ বৌঠান আমার ব্যারামের নাম শুনলে এ
বাসায় কেন, ও পাড়ায়ও ঢুকবেন না। সাবিত্রী-মার মত সকলের
ত আর মরা বাঁচার—

কিরণময়ীর মান মুখখানি ব্যথায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।
-কহিল, এ কথা কি বাবু বলেছিলেন বেহারী ?

চরিত্রহীন ৪৭৪-

বেহারী মাথা নাড়িয়া উৎসাহে **কি একটা বলিবার উপ**ক্রম করিতেই সতীশ ধমক্ দিয়া উঠিল—তুই থাম্, হতভাগা গাধা।

ধমক্ খাইরা বেহারী সন্ধৃচিত হইরা গেল, কিরণময়ী কহিল, ওর ওপর রাগ করলে কি হবে ঠাকুরপো ? তারপরে বেহারীর প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার বাবুকে ব'লো, ভয় নেই, তাঁর হুকুম না পেয়ে আমি সেখানে যাব না। সভীশকে কহিল, ঠাকুয়পো, আজ আমাকে কোন হোটেলে রেখে—একটা ছোট বাড়ী-টাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না ?

সতীশ উত্তেজিত-ভাবে বলিন্দ, কলকাতা সহরে বাড়ীর ভাবনা কি বোঠান, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সমস্ত ঠিক করে ফেলব। আয় রে দিবাকর, একটু পা চালিয়ে আয়, বলিয়া ডাক দিয়া সে কিরণময়ীকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে কোচবাজে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে ক্ষ্ক লজিত বেহারী বিষণ্ণমূখে ধীরে ধীরে বাসার দিকে প্রস্থান করিল।

স্থবিধা পাইলেই সাবিত্রী সকালে তাড়াতাড়ি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া যাইত। সতীশ ফিরিয়া আসিবার পরে এ কয়দিন সে প্রায় নিত্যই গঙ্গাম্মান করিতে আসিত।

দিন চারেক পরে, এবদিন সকালে সে স্নানাহ্নিক করিয়া উঠিয়াই দেখিল, ঘাটের উপরে একটা গোলমাল বাধিয়াছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে নামাবলী গায়ে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কোথাকার একটা পাগলী আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়াছে। পাছে স্পর্শ করিয়া গলামানের সমস্ত পুণ্যটা মাটি করিয়া দেয় এই ভয়ে বৃদ্ধ বিত্রত হইয়া উঠিয়াছেন; পাগলী নির্বন্ধ-সহকারে অভ্তত প্রশ্ন করিতেছে, ঠাকুর, ভগবানকে আপনি বিশ্বাস করেন? তাঁকে ডাকলে তিনি আসেন? কি ক'রে আপনারা তাঁকে ডাকেন? আমি পারিনে কেন? আমার বিশ্বাস হয় না কেন?



প্রত্যন্তরে ব্রাহ্মণ ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে সঙ্কৃচিত হইয়া কহিতেছেন, দেখবি মাগী, পাহারাওয়ালা ডাকবো ? পথ ছাড়্বলছি।

ছই-চারিজন প্রোঢ়া স্ত্রীলোকও আশে পাশে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, পাগল নয়, পাগল নয়। দেখচ না, ছুঁড়ি সারারাত মদ থেয়েছে।

শুনিতে পাইয়া পাগলী কাতর হইয়া কহিল, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে গো, আমি মদ খাইনে। ঐ ওখানে আমার বাদা— আমি শুধু তোমাদের হাতজোড় করে জিজ্ঞাদা করছি, ভগবান কি দত্যি আছেন ? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার ? ভক্তি করতে পার ? আমি পারিনে কেন ? আমি ত পরশু থেকে তাঁকে কত ডাকছি। বলিতে বলিতেই তাহার ছই চোখ বহিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাবিত্রীরও তাহাকে পাগল বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু তথাপি, এই অপরিচিত। উন্নাদিনীর অঞ্জল-সিক্ত অন্তুত ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার আপনার শতকুঃখ-বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের উপরে যেন হাহাকার করিয়া পড়িল; এবং মুহুর্ত্তেই তাহারও হুই চক্ষু অঞ্জ্পাবিত হইয়া গেল। পাগলীর দৃষ্টি হঠাৎ এদিকে পড়িতেই সে বৃদ্ধকে ছাড়িয়া সাবিত্রীর স্থমুখে আসিয়া কহিল, তুমিও ত পূজা আফিক কর, তুমি আমাকে বলে দিতে পার?

চারিদিকে ভিড় জনা হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাবিত্রী খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে চমকিয়া কহিল, আমাকে আপনি ছুলন ?

সাবিত্রী কহিল, তাতে কোন দোষ নেই। আপনি বাড়ী চলুন, পথে যেতে যেতে আপনার উত্তর দেব, বলিয়া হতভাগিনীর হাত ধরিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

তুই-একটা কথা কহিয়াই সাবিত্রী বুঝিল, দ্রীলোকটি উন্মাদ নয়, কিন্তু কোন দিকে মন দিবার মতও তাহার মনের অবস্থা নয়, কথার মাঝধানেই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ভগবানকে দিনরাড জানাচ্ছি, তার পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেছি, তাই তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও। আচ্ছা ভাই, একি হ'তে পারে ? উপোস করে দিন-রাত ডাকলে কি সত্যই তাঁর দয়া হয় ? তুমি জান ?—বলিয়া সে তীত্র-দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল।

সাবিত্রী কি যে জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, পরক্ষণেই সে সাবিত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, যাই আমি গঙ্গাস্পান করে আসি। গঙ্গাস্পানে অনেক পাপ কেটে যায়—না ? বলিয়া সে উত্তরের জন্ম প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়াই যে পথে আসিয়াছিল, সে পথে ক্রতবেগে চলিয়া গেল।

## প্ৰভাৱিশ

সাবিত্রীর হুই চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আজ তাহারই ক্রোড়ের উপর উপেন্দ্র মৃত্যু-শয্যা বিছাইয়াছে। শীর্ণ শীতল পা হুখানির উপর মুখ গুঁজিয়া দিবাকর নিঃশন্দ-রোদনে অস্তরের অসহ হুঃখ নিবেদন করিয়া দিতেছে। তাহার পরিতাপ, তাহার ব্যথা, অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে! ও-ঘরে মহেশ্বরী ভূমিশয্যায় পড়িয়া বিদীর্ণ কঠে কাঁদিতেছেন। এই সর্ব্ব্রাসী শোকের মধ্যে শুধু সতীশই একা স্থির হইয়া পাশে বসিয়া আছে।

আজ সকাল হইতে উপেন্দ্রর মুখ দিয়া রহিয়া রহিয়া যে রক্তধারা পড়িতেছে, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা রোধ করা গেল না। নিঃখাস ক্রমশঃই ভারী এবং কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই হঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া উপেন্দ্র নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দে পড়িয়াছিলেন এবং চক্ষ্ মেলিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া অফুটে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত কত দিদি, এ কি ফুরোবে না ?

সাবিত্রী আঁচল দিয়া ওষ্ঠ-প্রান্তের রক্তরেখা মুছিয়া লইয়া

হেঁট হইয়া কহিল, আর বেশী বাকি নেই দাদা! এখন কি বড্ড কষ্ট হচেচ !

উপেজু বলিল, না দিদি, সকলের যা হয় তাই হচ্চে, বেশী হবে কেন?

একটু স্থির থাকিয়া তেমনি ভাবে বলিলেন, সতীশ, বোঠানকে কি কুঁজে পাওয়া গেল না ?

আজ চার দিন হইতে কিরণময়ী সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। কলিকাতায় পোঁছিবার দিনই সতাঁশ কাছাকাছি বাসা ভাড়া করিয়া দাসী নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত আবশ্যকীয় আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উপেন্দ্রের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সে হুই-তিন দিন নিজে যাইয়া খোঁজ লইতে পারে নাই। তিন দিন পরে গিয়া দেখিল কোন জিনিষ সে স্পর্শ করে নাই। ন্তন হাঁড়িটা কিনিয়া যেখানে রাথিয়া দিয়া আসিয়াছিল সেটা সেইখানে সেই অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। চুলার গায়ে একবিন্দু কালির দাগ পর্যান্ত নাই।

ঝি আসিয়া বলিল, কাজ কার করব বাবু ? বৌমা সেই যে এসে জানালার গরাদে ধরে রাস্তার পানে চেয়ে বসল, আর উঠল না, চান করলে না, মুখে জল দিলে না—পাতা-বিছানা পড়ে রইল. উঠে এসে একবার শুলে না। তারপরে কাল সকাল থেকে ত আর দেখচিনে। জিনিয-পত্তর কি করবে বাবু কর, আমি খালি ঘরে পাহারা দিয়ে থাকতে পারব না।

খবর শুনিয়া সতীশ মাথায় হাত দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ঝির হাতে আরও পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি লোক দিয়া অনুসন্ধানের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু ফল হয় নাই।

সমস্ত কথাই উপেব্রুর কানে গিয়াছিল।

সাবিত্রীর অত্যন্ত ব্যথার সহিত মাঝে মাঝে মনে হইত, সেদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে যাহাকে সে দেখিয়াছিল, কিরণময়ী সেই নয় ত ? কিন্তু কিরণময়ী যে অসামাস্ত স্বলরী! সে পাগ্লীটার মধ্যে রূপ থাকিলেও তাহাকে স্বলরী বলা ত যায় না! কিন্তু সে কেন গেল, কোথায় গেল, কি জন্ম গেল ? উপেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তরে সতীশ শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

আর তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না, এবং পরক্ষণেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে বাকি রাতিটুকুর অবসান হইল।

বেলা দশটার পর আবার একবার চোথ মেলিয়া ঠাহর করিয়া দেথিয়া হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া ক্ষীণকঠে বলিয়া উঠিলেন, ও কে, সরোজিনী ?

সরোজিনী মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া শ্যার উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উপেন্দ্র আস্তে আস্তে ভান হাতটি ভুলিয়া তাহার মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন, এসেচ দিদি? তোমাকেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম, কিন্তু কিছুতেই অরণ করতে পারছিলাম না—আজ না এলে হয় ত আর দেখাই হ'ত না। বলিয়া আর কিছুক্ষণ ধরিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্পান্তই বুঝা গেল আজ আর সব কথা অরণ করিবার তাঁহার শক্তি নাই। হঠাৎ যেন মনে পড়ায় ডাকিলেন, সতীশ কই রে?

ও-ধারের জানালা ধরিয়া সতীশ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই উপেল্র বলিলেন, তোদের বিয়েটা আমার চোখে দেখে যাবার সময় হ'লো না সতীশ, কিন্তু এই লক্ষ্মী বোনটিকে আমার তুই কোন দিন ছঃখ দিস্ নে। তোর ডান হাতটা একবার দে ত রে, আয়, আমিই তোদের প্রথম পুরুতের কাজ কোরে যাই। বলিয়া নিজের কঙ্কালসার হাতখানি উপরের দিকে তুলিলেন। সাবিত্রীর আনত মুখের পানে চাহিয়া মুহুর্রের জন্ম সতীশের বুকের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠিল, কিন্তু পর্কণেই সে হাত বাড়াইয়া উপেক্রর কম্পিত হাতখানি নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের মধ্যে ধরিয়া ফেলিল।

উপেক্স মনে মনে জগৎতারিণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, সতীশ, তুই সরোজিনীর মাকে ত জানিস্। তাঁর কাছে আমি জোর করে কথা দিয়েছিলুম যে, আমার সতীশ ভাইটিকে তোমাকেই দেব। দেখিস রে, আমার মরণের পরে কেউ যেন না বলতে পারে আমার কথা তুই রাখিসনি।

সভীশ চোখের জল আর সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া কহিলেন, না উপীনদা, এ কথা কেউ বলবে না তোমার কথা আমি মবজ্ঞা করেছি, কিন্তু তবু ত গোপন করা চলে না—আমার সকল কথাই ত খুলে বলা দরকার। আমি ভাল নই, বহু দোম, বহু অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন। বরঞ্চ আমাকে তুমি এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোনও লোভে, কোন হুর্বলিতায় তাকে না অধীকার করি, যে আমাকে ভালবাসতে শিথিয়েছে; বলিয়া সে সাবিত্রীর মুখের প্রতি মুখ তুলিতেই হুজনের চারি চক্ষের দেখা হইয়া গেল। কিন্তু তথাই উভয়ে দৃষ্টি আনত করিল।

উপেন্দ্র হাদিলেন, বলিলেন, আজও কি সে কথা আমার জানতে বাকি আছে সতীশ ? আমি সব জানি। সমস্ত জেনেই তোদের আমি এক করে দিয়ে গেলুম।

সতীশ বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুথী হতে পারবেন ?

জ্বাব দিতে গিয়া উপেক্স সাবিত্রীর মুখের পানে একবার চাহিবা-মাত্রই সাবিত্রী উচ্ছুসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, সে ভার আমি নিলুম দাদা—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

উপেন্দ্র কথা কহিলেন না, শুধু নির্মিমেষ-চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্ম নয়, গাবিত্রী। তুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই লাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অন্তরোধ।

শুনিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত সাবিত্রী নতনেত্রে বসিয়া রহিল। আজ

সতীশ আর একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমাত্র অধিকার রহিল না। তাহার ভাবনার, তাহার বাসনার, তাহার পরম স্থাধের চরম হৃঃখের, তাহার স্হৃঃসহ বেদনার আজ তাহার চোথের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস পর্যান্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় ব্কের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বস্থমতী যেমন করিয়া তাহার অন্তরের হৃজ্জয় অয়ৢাৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমন করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত-মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার অবনত মুখের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি সমস্তই টের পাচ্ছি বোন, কিন্তু বইতে না পারলে কি এ ভার তোকে দিয়ে যেতাম রে ?

প্রত্যন্তরে সাবিত্রী শুধু তাঁহার কপালের চুলগুলি নাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ সতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল, স্মা, এ যে বৌদি!

সাবিত্রী চমকিয়া মূখ তুলিয়া দেখিল, এ সেই গঙ্গার ঘাটের পাগলী। পা টিপিয়া অত্যস্ত সম্তর্পণে ঘরে ঢুকিতেছে। চক্ষের পলকে ঘরটা একেবারে চকিত হইয়া উঠিল।

কিরণমরীর স্থলীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি মুখে, কপালে, পিঠের উপর সর্বত্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পরণের বস্ত্র ছিন্ন মলিন, চোথে শৃত্য তীব্র চাহনি—এ যেন কোন উন্মাদ-শোকমূর্ত্তি ধরিয়া সহসা ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

সতীশের পানে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, খুঁজে আর পাইনে ঠাকুরপো। কত লোককে জিজ্ঞেসা করি, কেউ কি ছাই বলে দিতে পারলে না বাড়াটা কোথায়। আজ কালীবাড়ী থেকে আসছিলুম, ভাগ্যে বেহারীর সঙ্গে পথে দেখা হ'লো—তাই তার পেছনে পেছনে আসতে পারলুম।

উপেল্রের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেমন আছ ঠাকুরপো ?

উপেন্দ্র হাত নাড়িয়া জানাইল—ভাল নয়।

কিরণময়ী অত্যন্ত বেদনার সহিত কহিল, মরে যাই! সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল, ভগবান আছেন! তথন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হতো! সহসা তাহার চক্ষু দিবাকরের পাণ্ড্র মুখের উপর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আহা! তুমি কেন অমন কৃষ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুরপো, তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে! বলিয়াই উপেক্সর প্রতি তীত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ধকে তোমরা হঃখ দিয়ো না ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে, সে সত্য একদিনের জত্যে ভাঙিনি—ধকে প্রাণপণে রক্ষে করে এসেছি। কিন্তু আর আমার সময় নেই—এবার ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও।

হঠাৎ শাস্ত হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে ? হয় ত ভাল হয়ে যাবে। শুনেছি এমন কত লোকে ভাল হয়ে গেছে।

একদিন যে রমণীর রূপেরও সীমা ছিল না, বিভা-বুদ্ধিরও অবধি ছিল না, এ সেই কিরণময়ী, আজ সে কি বলিতেছে, সে নিজেই জানে না!

সতীশ আর সহা করিতে না পারিয়া উঃ— করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং এতদিনের পর উপেন্দ্রর চোখ দিয়া কির্ণ্ময়ীর জন্ম জল গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হেঁট হইয়া আঁচল দিয়া অঞ্চমুছাইয়া দিয়া কহিল, আহা কেঁদো না ঠাকুরপো, ভাল হয়ে যাবে।

এইবার সাবিত্রীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, সেদিন ভোমার সঙ্গেই গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে-ছিল না গা? একটু সর না ভাই, ভোমার মত আমিও একটু ঠাকুরপোকে কোলে নিয়ে বসি!

সরোজিনী তাহার হাত ধরিয়াকহিল, আমাকে চিনতে পার বৌদি? কিরণময়ী অত্যস্ত সহজভাবে বলিল, পারি বৈকি। তুমি ভ সরোজিনী। সরোজিনী কহিল, চল বৌদি, আমরা ও-ঘরে গিয়ে একটু গল্প করি গে,—বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই পাশের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

তাহারা গৃহের বাহির হইতে না হইতেই উপেব্রুর সংজ্ঞা লোপ হইল। বোধ কবি পরিশ্রম ও উত্তেজনা তাঁহার অসহা হইয়াছিল।

সাবিত্রী তেমনি কোলে করিয়াই বসিয়া রহিল, আর সে জলচুকু পর্য্যস্ত মুখে দিবার জন্ম উঠিল না।

সমস্ত ছপুর-বেলাটা অজ্ঞান অবস্থায় কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাঁহার চেতনা ফিরিয়া আদিল।

চোথ মেলিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, সাবিত্রী। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বসে আছিস্ বোন ? তোকে ছেড়ে যেতেই আমার চোখে জল আসে সাবিত্রী।

সাবিত্রী কাঁদিয়া কহিল, আমাকেও তুমি সঙ্গে নাও দাদা! উপেক্স তাহার উত্তর না দিয়া সতীশকে বলিলেন, বৌঠান কোথায় রে ?

সভীশ বলিল, নীচের ঘরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে আমি চোখে চোখেই রেখেছি।

চোখে চোখেই রাখিস্ ভাই, যতদিন না আবার প্রকৃতিস্থ হন।
কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অস্তরের আঘাত যে কত হঃসহ সে
উপলব্ধি করার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত নিদারুণ হোক্,
অতবড় বৃদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

সতীশ বলিল, সে আমি জানি উপীনদা। ক্ষণকাল বেন থাকিয়া বলিল, তোমার দিবাকরের ভারও আমি নিলাম যদি বিশান করে দিয়ে যাও।

- প্রত্যন্তরে উপেন্দ্র শুধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেক কথা, অনেক উত্তেজনা জীবন-দীপের শেষ তৈল কণাটুকু পর্যান্ত পুড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। অল্লকণেই দে গেল মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, নিঃশাস আছে কিনা সন্দেহ। ধরাধরি করিয়া সকলে নীচে নামাইয়া ফেলিল—উপেন্দ্রর নিষ্পাপ বিরহ-জর্জ্বর প্রাণ তাঁহার স্থ্রবালার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তখন সকলের বিদীর্ণ কঠের গগনভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু নীচের ঘরে কির্ণময়ী নিরুদ্ধেগে ঘুমাইতেই লাগিল।

